## অচিশ্তাকুমার সেনগ্নুণ্ড

## अर्थराधर्षक मुद्यायायक

॥ अथम यण्डा।

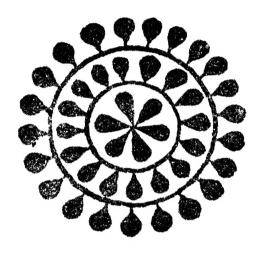

"যদা যদা হি ধর্মস্য ক্লানিভবিতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাআনং স্জাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধ্নাং বিনাশায় চ দ্বক্তাম্।
ধর্মসংস্থাপনাথায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"
— শ্রীমন্ভগবদ্গীতা

'ধে রাম যে কৃষ্ণ, ইদানীং সেই রামকৃষ্ণর পে ভ্রুত্তির জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।"— শ্রীরামকৃষ্ণ

"নরলীলায় অবতারকে ঠিক মান্বের মত আচরণ করতে হয়—তাই চিনতে পারা কঠিন। মান্ব হয়েছেন তো ঠিক মান্ব। সেই ক্ষ্ধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, কখনো বা ভয়—ঠিক মান্বের মত। পঞ্চত্তের ফাঁদে বহা পড়ে কাঁদে।"— শ্রীরামকৃষ্ণ



## ॥ ওঁ ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ॥



ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণর্পে মর্তধামে লীলা করতে এসেছিলেন। সে লীলা-কাহিনী অনেক ভক্ত ও সাধক লিপিবন্ধ করেছেন। আমি অযোগ্য আমি অকিণ্ডন আমি কামকাণ্ডনকীট। ভগবানের সেই নরলীলা বর্ণনা করতে পারি আমার সে ক্ষমতা নেই, পবিত্রতাও নেই। জবে দস্য রক্ষাকরেরও রাম নাম নেবার অধিকার ছিল—মরা-মরা বলতে-বলতে সেও একদিন পেণিচেছিল রাম-নামে। আর, ভগবান কৃপা করলে ম্কও বাচাল ব্র্যুর, পণ্যাও যায় গিরিলণ্ডানে। তাই ভগবানের কৃপাবলম্বন করেই আমি অগ্রসর হয়েছি। আমার তত্ত্ব নেই শাস্ত্র নেই, তন্ত্র-মন্ত্র কিছে, নেই, আছে কিণ্ডিৎ সাহিত্য। এই সাহিত্যের উপচারেই অর্চনা করতে চেয়েছি ভগবানকে।

গীতায় ভগবান বলেছেনঃ

পরং পর্বপং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্তরপহতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

ভিক্তিভরে ভগবানকে যাই দেওয়া যায় তাই তিনি গ্রহণ করেন। বিদ্বরের দ্বী কলা না দিয়ে কলার খোসা দিয়েছিলেন ভগবানকে। আমি নিবেদন করলাম আমার সাহিত্য, আমার কথাশিলপ। এর মধ্যে এক বিন্দৃত্ব ভক্তি আছে কিনা, যিনি সকল মনের দ্বাদ গ্রহণ করে বেড়ান তিনিই জানেন।
আমি গণগাজলেই গণগাপ্জা করতে চেয়েছি। কিন্তু সেই গণগাজলের সংগ্রে অনেক ঘোলা জল মিশে গিয়েছে। প্রীরামকৃষ্ণের কথার সংগ্রে আমার নিজের অনেক কথা চলে এসেছে, ফ্লের মাঝে কাঁটার মত, কিংবা বলি, কীটের মত। তাতে ফ্লের সোরভ কখনো দ্বান হবার নয়। ঘোলা জল মিশলেও গণগাজলের শ্রিচতা কখনো নন্ট হয় না। আমরা ভাষা দেখি ভগবান ভাব দেখেন। এক ফ্লেন্ডেম্বে ভাস্বরের নাম হরি, শ্বশ্বেরর নাম কৃষ্ণ। শ্বশ্র-ভাস্বরের নাম মুখে উচ্চারণ করতে পারে না বলে সেই দ্বীলোক জপ করছে—'ফরে ফ্লেট ফরে ফ্লেট ফ্লেট ফরে ফরে।' শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, ও ঠিক বলছে, ওর ডাক শ্বনছেন ভগবান। আসলে, মনই মন্ত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'মন তোর মন্তর।' ভগবান ভাষার চুর্টি

ধরেন না, নিজে অনির্বাচনীয় বলে বচনের অন্তরালে মনের মোনেরই খবর নেন। সে মোন সমস্ত প্রকাশের পরপারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'নরলীলায় অবতারকে ঠিক মান্বের মত আচরণ করতে হয়, তাই চিনতে পারা কঠিন। মান্য হয়েছেন তো ঠিক মান্য।' আমার লেখার ব্রুটিতে হয়তো কখনো তাঁর নরত্বের মধ্যে তাঁর দেবত্ব ঢাকা পড়েছে। কিন্তু নারায়ণ-র্পী নরও যা নরর্পী নারায়ণও তাই। যিনি জীবোম্ধার করতে এসেছিলেন তাঁর পরমপাবনী ক্ষমা কাউকে বঞ্চনা করে না কখনো।

দিয়াশলাই জেবলে স্থাকে দেখানো যায় না, কিল্তু গৃহকোণে প্জার প্রদীপটি হয়তো জনালানো যায়। আমার এ বই শৃধ্ সেই দীপ-জনালানো প্জা, দীপ-জনালানো আরতি।

৬ই ফাল্গনে ১৩৫৮

- due Elegans



## अरंग्रधिक मानुष्य मानुष्य





তোকে কলকাতায় নিয়ে এলাম। দেখছিস?

মুক্ত শহর কলকাতা। চোখের সামনে জনলজনল করছে। না দেখে উপায় কি? এ কি আমাদের কামারপ্রকুরের মত নিঝঝ্ম? নিরিবিল?

রামকুমার চিন্তিত মুখে বললেন, 'কলকাতায় এসে টোল খুললাম—'

তাও দেখতে পাচ্ছি বৈকি। তা ছাড়া ঝামাপ্রকুরে কার্ন্-কার্ন্ন বাড়িতে দাদা তো প্রোতাগরিও করছেন। স্ব পেরে উঠছেন না। সময় কই? টোলে টোল খেতে খেতেই দিন যায়।

'তাই তোকে নিয়ে এ্লাম এখানে।' বললেন রামকুমার, 'এবার একট**্র লেখাপড়া** কর্।'

লেখাপড়া? গদাধর সরল-বিশাল চোখ তুলে তাকিয়ে রইল দাদার দিকে।
'হাাঁ, এবার বাড়ি গিয়ে দেখলাম লেখাপড়ায় তোর একেবারে মন নেই। পাড়ার ছোঁড়াদের সঙ্গে গাঁ-ময় ঘ্রুরে বেড়াস, নয়তো যাত্রা দলে গিয়ে শিব সাজিস। ও সবে পেট ভরবে না—' রামকুমারের কণ্ঠস্বরে একট্র ঝাঁজ ফ্রুটল।

তবে কি করতে হবে?

মন দিয়ে লেখাপড়া করতে হবে। ষোলো-সতেরো বছর বয়স হলো তোর। ছিটে-ফোঁটা বিদ্যেও তোর পেটে নেই। আমার আয় দেখতে পাচ্ছিস তো? ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না—

তা আর অজানা নেই। কিন্তু শিখতে হবে কি?

'শাস্ত্র—ব্যাকরণ—' গশ্ভীর হলেন রামকুমারঃ 'একট্র মন লাগা। মা'র কাছছাড়া করে নিয়ে এসেছি তোকে। মা'র মুখ প্রসন্ন কর্।'

মা'র মুখ প্রসন্ন কর্। মা'র বিষণ্ণ মুখখানি মনেমনে ধ্যান করল গদাধর। সে কি শুধু চন্দুমণির মুখ?

সে মুখে অভয়প্রদা প্রসম্নতা। "সব্য হস্তে মুক্ত খলা দক্ষিণে অভয়।" 'দাদা, চাল-কলা-বাঁধা বিদ্যে শিখে আমার কি হবে? তা দিয়ে আমি কি করব?' তার মানে? বিরক্ত হলেন রামকুমার।

তার মানে অর্থকরী বিদ্যে আমি চাই না। ঘর-সাজানো বিদ্যে। তবে তুই কি চাস?'

'আমি চাই জ্ঞান।'

এ আবার কোন দিশি কথা? কোন দিশি জ্ঞান? এ জ্ঞানের অর্থ কি?

এ জ্ঞানের অর্থ নেতি। নেতি-নেতি করে-করে এক্কেবারে শেষকালে যা বাকি থাকে তাই। সেই এক জানাই জ্ঞান, আর অনেক জানা অজ্ঞান—

ব্রতে পারলেন না রামকুমার। কি করেই বা ব্রথবেন? সংসারের স্থভোগকে তুচ্ছ করে কেউ স্বর্গনবিলাসে মন্ত থাকতে পারে এ তাঁর কম্পনার অতীত। দরিদ্রের পক্ষে অভাবমোচনের চেষ্টার বাইরে আবার ব্যাকুলতা কী!

ছোট ভাইকে বকতে লাগলেন রামকুমার। কিন্তু গদাধর চুপ। অবিচল।

যখন সত্যিকারের জ্ঞান হয় তখন স্তশ্ধ হয়ে যেতে হয়। সত্যিকারের জ্ঞান মানেই রহমুজ্ঞান। যেমন ধরো, একটি মেয়ের স্বামী এসেছে, সঙ্গে এসেছে তার সমবয়স্ক বন্ধরা। সবাই বাইরের ঘরে বসে গ্লেতানি করছে। এদিকে ঐ মেয়েটি আর তার সমবয়সী সখীরা জানলার ফাঁক দিয়ে উ কিঝ্লিক মারছে। মেয়েটির স্বামীকে চেনে না সখীরা। একজনকে দেখিয়ে জিগগেস করছে, ঐটি তোর বর? মেয়েটি অলপ হেসে বলছে, না। ঐটি? উ হ । ঐটি? তাও না। এমনি চলছে নেতিনেতি। শেষকালে ঠিক-ঠিক যখন স্বামীকে দেখিয়ে দিয়ে বললে, তবে ঐটিই তোর বর? তখন সে মেয়ে হাঁ-ও করে না, না-ও করে নয়, শর্ম্ব একট্র ফিক করে হেসে চুপ করে থাকে। সখীরাও তখন ব্রথতে পারে, কে বর। তেমনি যেখানেই রহ্মজ্ঞান সেখানেই মোন।

এ মৌনের ভুল মানে করলেন রামকুমার। ভাবলেন ছেলেটার মাথা বোধ হয় বিগড়েছে।

লেখাপড়া যখন শিখবে না তখন যা হয় একট্ কিছ্ কাজ কর্ক। অন্তত দেব-সেবার কাজ। বাড়িতে রঘ্বীর আছেন, সেবা-প্জার কাজ তো সে জানে। তাই সেদিকে মন দিক। কিছু দক্ষিণার সাশ্রয় হোক।

ঝামাপর্কুরে দিগম্বর মিত্রের বাড়িতে গৃহদেবতার নিত্যপ্রা। সেখানে গদাধরকে ঢ্বিকেরে দিলেন রামকুমার।

গুদাধর মহাখ্রিশ। মনের মতন কাজ মিলেছে তার। যেন মনের মান্ত্র চলে এসেছে তার হাতের নাগালের মধ্যে।

যেমন দেখতে মনোহর তেমনি কণ্ঠস্বরে মধ্যালা। ভজন গায় গদাধর। যে দেখে যে শোনে সেই তদ্গত হয়ে যায়। মনে হয় কোথাকার কবেকার কে আপন লোক ষেন পথ ভুলে চলে এসেছে। অভিজাত বাড়ির মেয়েদের পর্যন্ত বিন্দ্মায় কুণ্ঠা নৈই। স্মৃতিক মুখ দেখাতে সংকোচ, কিন্তু এ যেন অন্ধকার ঘরের অন্তর্গণ আলো। সকলের বস্থাণ্ডলের নিধি। উদাসীন অথচ আনন্দময়।

দেবতার সামনে যখন বসে সবাই চমকে ওঠে, দেবতাই এসে বসেছেন না কি সামনে? কিন্তু এদিকে যার যখন দরকার ফ্ট-ফরমাজ খেটে দিচ্ছে গদাধর। আন্ডা দিচ্ছে অন্দরে-বাইরে। ছেলে-ছোকরার দল পাকিয়ে হৈ-হল্লা করছে। লেখাপড়ার নামে ঠনঠন।

কি হবে ও সব অবিদ্যায়?

অমৃত-সাগরে যাবার পথ খঞ্জিছি। যেমন করে হোক সাগরে গিয়ে পেণছ্বতে

পারলেই হলো। শৃথের পেশছনেলে চলবে না, ডুবতে হবে। কেউ তোমাকে ধারা মেরে ফেলেই দিক বা নিজেই ঝাঁপ দিয়ে পড়। ডুবতে হবে। যা ডোবায় না ভাসিয়ে রাখে, তা দিয়ে আমি কি করব?

ব্রহ্মবাদিনী মৈরেয়ীও এ কথা বলেছিলেন। ধনধারিনী বস্বধরার যত সম্পদ হতে পারে সব এনে তাকে উপহার দিলেন যাজ্ঞবন্ধ্য। মৈরেয়ী মমতাশ্নোর মত বললেন, 'যা দিয়ে আমি অমৃত হতে পারব না তা নিয়ে আমি কি করব? য়েনাহং নামৃতা স্যাম কিমহং তেন কুর্যাম?'

শব্ধব্ পর্বিথ পড়লে কি চৈতন্য হবে? চৈতন্য কুন্ডলী পাকিয়ে ঘ্রমিয়ে আছে দেহের মধ্যে। তাকে জাগানো চাই। কি করে জাগাবে? যোগে ব'সে। যোগ কি? যোগ মানে যবন্ত হয়ে থাকা। দীপশিখা দেখেছ? হাওয়া নেই যেখানে, সেই নিজ্ম্প দীপশিখা? সেই স্থির স্থিতি? তারই নাম যোগ। উধের্বর সঙ্গে সংস্পর্শ। তারই প্রথম আসন এই দিগন্বর মিয়ের বাড়িতে।

রামকুমার কি করেন? কার সাহায্যে স্বচ্ছল হবে তাঁর সংসার? কে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবে?

'তুমি যা করো—' রঘ্বীয়কে সমরণ করলেন রামকুমার। শ্যামল-শাশ্ত রঘ্বীর।



রঘ্বীর আছেন দেরে গ্রামে মানিকরাম চাট্ছেজর বাড়িতে। যে গ্রামের জমিদার প্রতাপপ্রবল রামানন্দ রায়। দোরাত্মাই যার একমার মাহাত্মা।

ক্ষরিদরাম মানিকরামের বড় ছেলে। বাপের মৃত্যুর পর বিষয়-সম্পত্তি দেখেন আর রঘ্বীরের সেবা করেন। প্রথম পক্ষের স্থাী মারা যান অলপ বয়সেই। দ্বিতীর বার বিয়ে করেছেন চন্দ্রমণিকে। যখন চন্দ্রমণির বয়স আট আর তাঁর নিজের বর্ষস পর্ণচিশ। বিয়ের ছ' বছর পরে জন্ম হল রামকুমারের। আর তার পাঁচ বছর পরে প্রথম মেয়ে কাত্যায়নীর।

'আপনাকে রাজা ডেকেছেন—' ক্ষ্বিদরামের ঘরের দরজায় জমিদারের পেয়াদা। কি আর্জি হ্রজনুরের? চোখ তুলে চাইলেন ক্ষ্বিদরাম।

আর্জি নয়, হর্কুম। রাজার তরফ থেকে একনন্বর মামলা র্জ্ব আছে আদালতে। আপনাকে সাক্ষী দিতে হবে। আপনি একজন ধার্মিক লোক। আপনার জবানবন্দির দাম আছে। ব্যাপারটা শ্নলেন বিশদ করে। ব্রুক্তেন, মামলাটি মিথ্যে, তণ্ডকী। 'মিথ্যে মামলায় সাক্ষী হতে পারব না।' একবাক্যে না করলেন ক্ষুদিরাম।

পেয়াদা তো অবাক। ভাবতেও পারে না এ আদেশ প্রত্যাখ্যান করা যায়। এর পরিণাম কি হবে তা কি চাট্রজে মশায় জানেন না?

জানেন। কোপে পড়বেন জমিদারের। কিন্তু জমিদারের প্রশ্ররের চাইতে সত্যের আশ্রয়ে বেশি শান্তি।

অন্তরের মধ্যে একবার দেখলেন তাঁর রঘ্বারকে। সত্যে আর ন্যায়ে যিনি প্রতিষ্ঠিত সেই কর্মণাঘন রামচন্দ্রকে।

যা হবার তাই হল।

রামানন্দ রায় উলটে ক্ষ্মিদরামের বির্দেখই মিথ্যে নালিশ করলেন। যার পক্ষে আমলা তার পক্ষেই মামলা। ডিজি পেয়ে গেলেন রামানন্দ। জারিতে ক্ষ্মিদরামের স্থাবর-অস্থাবর সব নিলেম হয়ে গেল। স্ত্রী-পত্ত-কন্যার হাত ধরে পথে এসে দাঁডালেন।

দেড়শো বিঘে মতন জমি ছিল। সব একটা রঙচঙে তামাশার মত শ্নো মিলিয়ে গেল। কিছুই কি রইল না আর প্রথিবীতে?

আছেন, রঘ্বীর আছেন। অভয় আশ্রয়ের স্নিশ্ধ আতপচ্ছদ মেলে ধরেছেন আকাশে। যার কেউ নেই কিছ্ব নেই তারো স্থান আছে। অন্তরে স্থান আছে। অনন্তে স্থান আছে।

ক্ষ্মিদরাম দেখলেন হঠাৎ এক জন বন্ধ্ব এসে উপস্থিত।

'আমি কামারপ্রকুরের স্বখলাল গোস্বামী। চিনতে পার?'

'তোমায় চিনি না? তুমি আমার কত কালের বন্ধ।'

তুমি চলো কামারপ্রকুর। আমার বাড়ির একটেরে তুমি থাকবে। তোমার জমি দিচ্ছি বিঘেটাক। কাটা ঘ্রড়ির স্বতো ধরো আবার।

কামারপ্রকৃরে গোস্বামীদের লাখেরাজী স্বত্ব। হ্দয়ও তেমনি নিষ্কর। নিষ্কণ্টক। সপরিবারে ক্ষ্মিদরাম চলে এলেন কামারপ্রকুর। গোস্বামীদের বাড়ির একাংশে কয়েকথানি চালাঘরে বাস করতে লাগলেন। লক্ষ্মীজলায় ধানী জমি পেলেন এক বিঘে দশ ছটাক। চিরকালের অপশি।

বর্তে গেলেন ক্ষর্দিরাম। যিনি নেন তিনিই আবার ফিরিয়ে দেন। এক দোর দিয়ে যান হাজার দোল দিয়ে আসেন। নিত্যেও তিনি লীলায়ও তিনি।

র্মনৈ পড়ে, একদিন নির্পায় কপ্ঠে বলেছিলেন চন্দ্রমণিঃ 'ঘরে আজ চাল নেই—' তব্ব বিচলিত হননি ক্ষ্বিদরাম। বলেছিলেন, 'তাতে কি? রঘ্বীর যদি উপোস করেন আমরাও উপোস করব।'

সোম্যোष्क्रवल চোখে হাসলেন রঘ্বীর। বা, উপোস করব কেন?

লক্ষ্মীজলার মাঠে ধানী জমি সোনার ধানে ঝলমল করে উঠল। ক্ষ্মীরব্যত্তির তৃ্গিততে যেন প্রসন্ন হাসি হাসছেন দেবতা।

দন্পন্ন বেলা। গ্রামান্তরে গিয়েছিলেন ক্ষন্দিরাম। ফেরবার সময় গাছের তলায় বিশ্রাম করতে বসেছেন। হঠাৎ কেমন ষেন তন্দ্রার ঘোর লাগল। এলিয়ে পড়লেন। স্বংন দেখলেন শ্রীরামচন্দ্র বালকের বেশে দাঁড়িয়ে আছেন সামনে। চন্দ্রের মত রমণীয় বলেই তো রামচন্দ্র। নবদ্বিদিলের মতই শ্যামল-স্নেহল। কিন্তু মুখখানি ন্লান কেন?

'আমি বড় অয়ত্নে আছি। অনেক দিন কিছ্ম খাইনি।' বললে বালক, 'তোমার বাড়িতে আমাকে নিয়ে চলো। বড় সাধ তোমার হাতের একট্ম সেবা পাই।' অস্থির হয়ে উঠলেন ক্ষমিরাম। বললেন, 'আমি অধম, আমার সাধ্য কি তোমার সেবা করি?'

'কোনো ভয় নেই। নিয়ে চল আমাকে। যার হৃদয়ে ভক্তি আছে তার আমি aৄিটি ধরি না।'

ঘ্নম ভেঙে গেল ক্ষ্বিদিরামের। চার পাশে তাকিয়ে দেখলেন কেউ নেই। কিন্তু স্বন্ধে যে ধানখেত দেখেছিলেন ঐ তো সেই ধানখেত। নিশ্চয়ই ঐখানে ল্বিকয়েছেন। এগোলেন ক্ষ্বিদরাম। দেখলেন এক ট্রকরো পাথরের উপর এক বিষধর সাপ ফণা মেলে আছে। ঠাহর করে দেখলেন সামান্য পাথর নয়, শালগ্রাম শিলা। মনে হল স্বন্ধ মিথ্যা নয়, ঐ শিলাই তাঁর রামচন্দ্র, নইলে সাপ সহসা অন্তহিত হবে কেন? কিন্তু সাপ তো একেবারে হাওয়া হয়ে যায়নি, পাথরের মুখে যে গর্ত তারই মধ্যে গিয়ে ল্বকিয়েছে। পাথর তুলে আনবার সময় হাতে যদি দংশন করে! ইতস্তত করতে লাগলেন ক্ষ্বিদরাম। কিন্তু যিনি রাম তিনি কি বিষহরণ নন? 'জয় রঘ্ববীর' বলে ছরিতভাগিতে তুলে নিলেন শিলা। সাপ কোথায় তা কে জানে।

লক্ষণ থেকে ব্ঝলেন এ 'রঘ্বীর' শিলা। তবে, আর সন্দেহ কি, এই শিলাই তাঁর জাগ্রত গৃহদেবতা। শুধু জাগ্রত নয়, স্বয়মাগত।

একদিন পায়ে হে'টে যাচ্ছেন মেদিনীপরে, কামারপর্কুর থেকে কম-সে-কম চল্লিশ মাইল দ্রে। অন্দরে বেরিয়েছেন, হে'টেছেন প্রায় দশটা পর্যকে। হঠাৎ দেখলেন রাস্তার ধারে এক বেলগাছ। ফাল্গানের রাশি-রাশি নতুন পাতায় সায়া গাছ ঝলমল করছে। দেখে ক্ষর্বিদরামের মন ঐ কচি পাতার মতই নেচে উঠল। পাশের গাঁয়ে ঢ্রুকে একটা ঝ্রিড় আর গামছা কিনলেন তাড়াতাড়ি। সামনের প্রকুরের জলে ধ্রেয় নিলেন বেশ করে। পাতা ছি'ড়ে-ছি'ড়ে ঝ্রিড় বোঝাই করলেন। ভিজে গামছাখানি চাপিয়ে দিলেন উপরে। মেদিনীপ্রে পড়ে রইল, পাতা নিয়ে বিকেল তিনটের সময় বাড়ি পেশছালেন।

চন্দ্ৰমণি তো অবাক।

'অনেক—অনেক বেলপাতা পেয়েছি আজ। নতুন বেলপাতা। আজ প্রাণভরে শিবপ**ু**জো করব।'

'মেদিনীপরে? মেদিনীপরে গেলে না?'

'বেলপাতা দেখে সব ভূল হয়ে গেল। আবার যাব না-হয় একদিন মেদিনীপরে। কিন্তু এমন বেলপাতা পাব কোথায়?'

এই ক্ম্পিরাম!

এবার চলেছেন—মেদিনীপর্র নয়—সেতৃবন্ধ-রামেশ্বর। চলেছেন তেমনি পায়ে

হেপটে। পদরজে না হলে তীর্থ কি! ক্লেশ না করলে ক্লেশমোচনের স্পর্শ পাব কি করে?

ফিরলেন পরের বছর। সঙ্গে নিয়ে এলেন বাণলিঙ্গ শিব। বসালেন রঘ্ববীরের পালে। হরির পাশে হর। সীতাপতির পাশে উমাপতি।

প্রায় যোলো বছর পরে ফের ছেলে হল চন্দ্রমণির। দিবতীয় ছেলে। ক্ষ্মিদরাম তার নাম রাখলেন রামেশ্বর।

রামকুমার তখন বেশ বড়ো হয়ে উঠেছে, প্রজো-আচ্চা করছে যজমান-বাড়িতে। লক্ষ্মীপ্রজোর রাত। দিন থাকতে ভূরস্ববো গিয়েছে, মাঝ রাতেও ফেরবার নাম নেই। ছেলের জন্যে চন্দ্রমণি ঘর-বার করছেন। মন বড় উচাটন। এখনো ফিরছে না কেন রামকুমার?

ফর্টফর্ট করছে জ্যোৎসনা। পথের দিকে একদ্নেট চেরে আছেন চন্দ্রমণি। অনেকক্ষণ পর দেখলেন কে একজন যেন মাঠ পেরিয়ে ভূরস্ববোর দিক থেকে আসছে। রামকুমারই বোধ হয়—দ্ব' পা এগিয়ে গেলেন চন্দ্রমণি। কিন্তু, ছেলে কোথায়, এ তো একজন মেয়ে!

আশ্চর্য রূপে সেই মেয়ের। এক গা গয়না। এই নির্জ্ঞান মধ্যরাত্রে এখানে তার কি দরকার?

'কোখেকে আসছ মা তুমি?' চন্দ্রমণি গায়ে পড়ে জিগ্গেস করলেন। 'ভূরস্ববো থেকে।'

'আমার ছেলে রামকুমারের কোনো খবর জানো?'

জিগগেস করেই লজ্জিত হলেন চন্দ্রমণি। অজানা ভদ্রঘরের মেয়ে, কোনো বিশেষ কারণেই না-হয় বাইরে বেরিয়েছে—তাঁর ছেলের খবর সে পাবে কোথায়? ছেলের জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন বলেই বোধ হয় তাঁর আর বোধজ্ঞান নেই।

'ষে বাড়িতে তোমার ছেলে প্রজো করতে গিয়েছে আমি সেই বাড়ি থেকেই আসছি।' মেয়েটি বললে চোখ তুলেঃ 'ভয় নেই এখর্নি ফিরবে—'

কেমন যেন বিশ্বাস হল চন্দ্রমণির। ব্রকের ভার নেমে গেল।

জিগগেস করলেন, 'এত রাত্রে এত গয়না-গাটি পরে কোথায় বাচ্ছ তুমি মা?'

মেয়েটি হাসল। বললে, 'অনেক দুর।'

'তোমার কানে ও কি গয়না?'

'ওর নাম কুণ্ডল—'

শ্বান্ত কার্যার বয়স অলপ। এই অসময়ে এত গয়না-টয়না পরে তোমার একা-একা যাওয়া ঠিক হবে না।' চন্দ্রমণির কন্ঠে আকুলতা ঝরে পড়লঃ 'তুমি আমাদের ঘরে এস। রাতটা বিশ্রাম করে কাল ভোর হতে চলে যেও।'

'না মা, আমায় এখানি যেতে হবে। আরেক সময় আসব তোমাদের বাড়িতে।' বলে মেয়েটি চলে গেল।

চলে গেল কিন্তু রাস্তা বা মাঠ দিয়ে নয়। ভারি আশ্চর্য তো! তাঁদের বাড়ির পাশেই নতুন জমিদার লাহাবাব্দের সার-সার ধানের মরাই। যেন সেদিক পানে চলে গেল। ওদিকে পথ কোথায়? বিদেশী মেয়ে পথ হারালো না কি? চন্দ্রমণি বাইরে বেরিয়ে এলেন। এদিক-ওদিক খ্র্জতে লাগলেন চণ্ডল হয়ে। কোথায় গেল সে চণ্ডলা?

এ আমি তবে কাকে দেখলাম? কোজাগরী রাত্তিকে জিগ্রেস করলেন চন্দ্রমণি। স্বামীকে গিয়ে তুললেন। বলো, এ আমি কাকে দেখলাম? সর্বাবয়বানবদ্যা নানালঙ্কারভূষিতা এ কে?

সব শ্বনলেন ক্ষ্বিদরাম। বললেন, 'শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীকে দেখেছ।' এই চন্দ্রমণি!

পিতৃদেব আর মাতৃদেবী। দুই-ই দিব্যভাবের ভাবুক।



এমন বাপ-মা না হলে এমন ছেলে জন্মাবে কি করে?

কাত্যায়নীর বড় অস্থ। আন্ডে তার শ্বশ্র-বাড়িতে তাকে দেখতে গিয়েছেন ক্ষ্মিরাম। মেয়ের হাবভাব কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হল। মনে হল ভূতাবেশ হয়েছে।

চিত্ত সমাহিত করে দেহে দিব্যযোনিকে আহ্বান করলেন ক্ষ্মিদরাম। প্রেতযোনিকে সন্বোধন করে বললেন, 'কেন আমার মেয়েকে অকারণে কণ্ট দিচ্ছ? চলে যাও বলছি।'

কাত্যায়নীর জবানিতে বললে সেই প্রেতাত্মাঃ 'চলে যাব যদি আমার একটা কথা রাখো।'

'কি কথা?'

'যদি গয়া গিয়ে আমাকে পিণ্ড দিতে রাজি হও। আমার বড় কণ্ট্—'

ক্ষ্বিদরাম তিলমাত্র দ্বিধা করলেন না। বললেন, 'দেব পিণ্ড। কিন্তু তাভেই-ক্রিছ তুমি উন্ধার পাবে?'

'পাব।'

'তার প্রমাণ কি?'

'তার প্রমাণ আমি এখননি দিয়ে যাচ্ছি। বাবার সময় সামনের ঐ নিম গাছের বড় ডালটা আমি ভেঙে দেব।'

মুহ্তে নিম গাছের বড় ডালটা ভেঙে পড়ল। আর কাত্যায়নীর অসুখও মিলিয়ে গেল বাতাসে। ক্ষ্বিরাম গয়া রওনা হলেন। সেটা শীতকাল, ১২৪১ সাল। পেশছ্রলেন চৈত্রের শ্রুরতে। মধ্যাসেই পিশ্ডদান প্রশস্ত।

বিষ্ফ্রপদে পিল্ড দিলেন ক্ষ্রদিরাম। রাতে বিচিত্র স্বাসন দেখলেন।

যেন তাঁর সামনে গদাধর এসে দাঁড়িয়েছেন। বলছেন, 'তোমার পুরু হয়ে তোমার বাড়িতে গিয়ে জন্মাব। সেবা নেব তোমার হাতে।'

ক্ষ্মিরাম কাঁদতে লাগলেন। বললেন, 'আমি গরিব, আমার সাধ্য কি তোমার সেবা করি?'

'ভয় নেই।' বললেন গদাধর, 'যা জ্বটবে তাই খাওয়াবে আমাকে। আমি উপচার চাই না, ভক্তি চাই।'

একমাস পরে বাড়ি ফিরলেন ক্ষ্বিদিরাম। স্বশ্নের কথা প্রেষ রাখলেন মনে-মনে। এদিকে চন্দ্রমণি কী দেখছেন?

দেখছেন, রাতে তাঁর বিছানায় তাঁরই পাশে কে একজন শ্রের আছে। স্বামী বিদেশে, অথচ এ কী অভাবনীয়! তা ছাড়া, কই, মান্য তো এত স্কুদর হয় না। ধড়মড় করে উঠে বসলেন চন্দ্রমণি। প্রদীপ জ্বালালেন। কই, কেউ কোথাও নেই। দরজার খিল তেমনি অট্ট আছে। কৌশলে খিল খ্লে কেউ ঘরে ঢ্কে তেমনি কৌশলে আবার পালিয়ে গেল না কি? এত স্পন্ট যে স্বপন বলে বিশ্বাস হয় না। ভোর হতেই ধনী কামারনীকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'হাাঁ লো, কাল রাতে কেউ আমার ঘরে ঢ্কেছিল বলতে পারিস?'

সব কথা শানে ধনী হেসেই অস্থির। বললে, 'মর মাগী, লোকে শানলে অপবাদ দেবে যে! বাড়ো বয়সে আর ঢলাসনি! স্বশ্ন দেখেছিস লো, স্বশ্ন দেখেছিস।' তাই মনে-মনে মেনে নিলেন চন্দ্রমণি। স্বশ্নই হবে হয়তো। কিন্তু, আশ্চর্য, রাত কি কখনো দিনের মত স্পণ্ট হয়?

আরেক দিন।

য্গীদের শিবমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন চন্দ্রমণি, দেখতে পেলেন মহাদেবের গা থেকে একটা আলো বেরিয়ে এসে ঘ্রতে লাগল হাওয়ার মতো । ঘ্রতে-ঘ্রতে ছেয়ে ফেলল চন্দ্রমণিকে, তাঁর শরীরের মধ্যে ঢ্কতে লাগল প্রবল স্লোতে। টলে পড়ে যাছিলেন, কাছেই ধনী ছিল, ধরে ফেললে। সন্বিশ্বিদরে পেয়ে ধনীকে সব বললেন চন্দ্রমণি। ধনী বললে, 'তোর বায়্রোগ হয়েছে।'

क्क्षा त्थरक कित्र अस्य भूनरायन अव क्रमू पिताम।

'আমার পেটে যেন কেউ এসেছে—এমনি মনে হচ্ছে সত্যি—' চন্দ্রমণি বললেন স্বামীকে।

'গদাধর আসছেন--'

এবারের গর্ভধারণে চন্দ্রমণির রূপ যেন আর বাঁধ মানছে না। যেন লাবণ্যবারিধি উদ্বোলত হয়ে উঠেছে। সে-রূপ ব্রবিধ স্থোদয়ের আগেকার আরম্ভিম আকাশের রূপ।

'ব্বড়ো বয়সে গর্ভা হয়ে র্পে যেন ফেটে পড়ছে—' বলাবলি করে পড়াশিনিরা। ১০ কেউ বলে, 'পেটে ওর বহমুদতি ঢুকেছে—বাঁচলে হয় এবার।'

নানা রকম দিব্যদর্শন হচ্ছে চন্দ্রমণির। কখনো গ্রাস, কখনো উল্লাস, কখনো বা উদাসীন্য। কখনো বলেন, আমার এ গর্ভ পতিস্পর্শে ঘটেনি; কখনো বলেন, আমার মধ্যে প্রব্রেষোত্তম এসেছেন। কখনো বা নিতান্ত অসহায়ের মত বলেন, 'আমাকে ব্রিঝ গোঁসাইয়ে পেল।'

গোঁসাইয়ে পাওয়া মানে ভূতে পাওয়া। স্বখলাল গোস্বামীর মারা যাবার পর নানা রকম দৈব উৎপাত দেখা দিয়েছিল গ্রামের মধ্যে। লোকের বিশ্বাস হয়েছিল স্বখলাল গোঁসাই মরে ভূত হয়েছে, আর আছে তাদের বাড়ির সামনেকার বকুল গাছের মগ ডালে। সেই থেকে কাউকে কখনো ভাবে পেলে লোকে বলত, গোঁসাইয়ে পেয়েছে।

কিন্তু ক্ষ্বিদরাম তাঁর মন খাঁটি করে রেখেছেন, তাঁর ঘরে প্রের্পে নারায়ণ আসছেন।

ঘরের দরজা বন্ধ করে বাইরে দোর-গোড়ায় শ্বয়ে আছেন চন্দ্রমণি, হঠাৎ শ্বনতে পেলেন কোথায় যেন ন্প্র বাজছে। কান খাড়া করলেন, আওয়াজ তো তাঁর বন্ধ ঘরের মধ্যে। ঘর শ্বা দেখে বন্ধ করেছি দরজা, কেউ অগোচরে ঢ্কে পড়ল না কি? ঢ্কে পড়ল তো ন্প্র পেল কোথায়? গ্রুত হাতে বন্ধ দরজা খ্বলে ফেললেন চন্দ্রমণি। কেউ কোথাও নেই। যেমনি শ্বা ছিল তেমনি আছে। কি আশ্চর্য, চোথের মত কানও কি ভুল করবে?

স্বামীকে বললেন এই ন্পার-গা্ঞ্জনের কথা। ক্ষাদিরাম বললেন, 'গোকুলচন্দ্র আসছেন।'

একদিন মনে হল চন্দনের গাঢ় গন্ধ পাচ্ছেন চারদিকে। ঘরের মধ্যে যেন বিদান্তের খেলা দেখছেন। বনুকের উপর উঠে কে এক শিশ্ব গলা জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছে, আর পিছ্লে পড়ে যাচ্ছে গড়িয়ে, দ্ব'বাহ্ব দিয়ে চেপে ধরে রাখতে পারছেন না।

রঘ্বীরের ভোগ রাঁধছেন চন্দ্রমণি, হঠাৎ যেন প্রসব-বেদনা টের পেলেন। বললেন. 'উপায়? এখন যদি হয়, ঠাকুরের সেবা হবে কি করে?'

'যিনি আসছেন তিনি রঘ্বীরের সেবায় ব্যাঘাত ঘটাতে আসবেন না।' বললেন ক্ষুদিরাম, 'তুমি স্থির থাক। যাঁর প্জো তিনিই তার ব্যবস্থা করবেন।'

ঠাকুরের মধ্যাহ্ন-ভোগ আর শীতল শেষ হল নির্বিঘ্যে। রাতও প্রায় যায়-যায়। ধনী এসে শ্বয়েছে চন্দ্রমণির কাছে। বাড়িতে থাকবার মত দ্ব'খানি চালা ধর, চা ছাড়া রাম্লা-ঘর, ঠাকুর-ঘর, আর ঢে কি-ঘর। ঢে কি-ঘরেই আঁতুড় পড়বে বলে ঠিক হয়েছে। ঘরে এক দিকে ধান ভানবার একটা ঢে কি আর ধান সিম্ধ করবার একটা উন্নন।

রাত ফ্রেন্তে তখনো আধদণ্ড বাকি, চন্দ্রমণির ব্যথা উঠল। ধনী তাঁকে নিয়ে এল ঢেকসেলে, শ্রইয়ে দিলে মাটির উপর। দেখতে দেখতে প্রসব হয়ে গেল। যা অন্মান করা গিয়েছিল, প্র, নরবেশে পরম প্রন্থই এসেছেন। প্রতিশ্রত প্রতিম্তি।

এসেছেন? দেখেছিস তুই?

হ্যাঁ লো, দেখেছি। তুই চুপ কর। ঠান্ডা হ। দেখবি, তুইও দেখবি। এখন তোকেই আগে দেখা দরকার।

ধনী সাহায্য করতে গেল প্রস্তিকে।

কিন্তু এ কী সর্বনাশ, ছেলে কই? কই সেই নব-কলেবর?

চকা-হরিণের মত ছট্ফট্ করে উঠল ধনী। কাঁপা হাতে বাতির সলতে বাড়িয়ে দিলে। ছেলে কই? দেখা দিয়েই অন্তহিত হয়ে গেল না কি?

ও মা, দেখেছ? পিছল মাটিতে হড়কে-হড়কে ধানসেম্থর উন্নের মধ্যে গিয়ে ঢ্রকেছে। উন্নে আগ্নন নেই এখন, কিন্তু ছাই আছে গাদি করা।

আলগোছে ধনী ছেলেকে টেনে নিলে কোলে। ছাই-মাখা ছেলে। ভাস্বর ভক্ষভূষণ।

'ও মা, কত বড় ছেলে! প্রায় ছ'মাসের ছেলের মত!' ধনী নাড়ে-চাড়ে আর ঘ্রনিয়ে ঘ্রিয়ে দেখে। খালি গা, অথচ মনে হয় যেন কত মণি-রত্ন পরে আছে। দ্বিতীয়া তিথি কিন্তু মনে হয় যেন অদ্বিতীয় চাঁদ।

বাংলা ১২৪২ সালের ছয়্ই ফালগ্ন—ইংরিজি ১৮৩৬ খৃণ্টাব্দের সতেরোই ফেব্রুয়ারি। শুকুপক্ষ, বুধবার। রাহ্যু মুহূর্ত।

ছেলে কোলে নিয়ে বসে একদিন রোদ পোয়াচ্ছেন চন্দ্রমণি। হঠাৎ মনে হল কোল জ্বড়ে যেন তাঁর পাথর পড়ে আছে। ভার যেন বইতে পারছেন না। এ কী হলো বলো দেখি?

কী আবার হবে। বিশ্বশ্ভরের ভর হয়েছে ছেলের উপর।

অসহ্য! কোল থেকে ছেলে নামিয়ে নিয়ে কুলোর উপর শর্ইয়ে দিলেন চন্দ্রমণি।
শিশর ভারে কুলো চড়চড় করে উঠল। কুলো ভেঙে যাবে না কি? ব্যাকুল হাতে
চন্দ্রমণি ছেলেকে আবার কোলে তুলতে গেলেন। ছেলে নিশ্চল—পাষাণ। দ্বৈহাতে
এমন শক্তি নেই যে টেনে তোলেন। যিনি গিরি ধরেছিলেন তিনিই যে শ্রেয়
আছেন কুলোর উপর তা কে জানে। চন্দ্রমণি কাঁদতে লাগলেন।

य यथात हिल हुर्छ जल।

कि श्ला? श्ला कि?

'ছেলেকে কোলে তলতে পারছি না—'

'কেন ?'

৺নিশ্চয়ই ওই নিম গাছের রহয়দতিা ভর করেছে বাছার উপর—'

'কি যে বলিস তার ঠিক নেই। দাঁড়া, গা ঝেড়ে দিচ্ছি—' ধনী কামারনী কুলোর কাছে বসে মন্ত্র পড়তে লাগল।

নিমেষে শিশ, হালকা হয়ে গেল। যেমন-কে-তেমন। তেমনি নবীন ও নিরীহ।

আরো একদিন।

সংসারের কাজে গৃহান্তরে গিয়েছেন চন্দ্রমণি। মশারি ফেলা, পাঁচ মাসের শিশর্ ঘ্রম্ভে বিছানায়। ঘরে ফিরে এসে দেখেন ছেলে নেই। তার বদলে মশারি-১২ প্রমাণ কে-এক দীর্ঘকায় মান্ত্র শত্রে আছে। নবোদ্গত গাছের বদলে বিরাট বনস্পতি।

চে চিয়ে উঠলেন চন্দ্রমণিঃ 'ওগো দেখে যাও, বিছানায় ছেলে নেই—'

'कि वन्ह?' वुन्छ शास्त्र ছुट्छ अलन क्रुमिताम।

'দেখ এসে। বিছানায় বাছার বদলে কে শ্রুয়ে আছে।'

দ্ব'জনেই তাকালেন মশারির দিকে। কই, তাঁদের সেই শিশ্বই তো শাল্ডিতে শুরে আছে। হাত-পা নেড়ে খেলা করছে আপন-মনে।

এ কী খেলা! এই যে দেখলাম মহাকায় মান্ষ। আবার এই দুখের ছেলে। সব শুনে গশ্ভীর হলেন ক্ষুদিরাম। বললেন, 'কাউকে কিছু বালো না।'

ছ'মাসে পা দিল শিশ্ব। ছেলের ম্বে-ভাতের যোগাড় করতে হয় এবার। বেশি জাঁক-জমক করবার অবস্থা কই? কোনো রকমে রঘ্বীরের প্রসাদী ভাত ম্বেখে দিয়েই নিয়মরক্ষা করতে হবে।

কিন্তু পাড়ার লোকেরা নাছোড়বান্দা। এমন রাজ্যেশ্বর ছেলে, ভোজ দাও। কারবারী ধর্মাদাস লাহা ক্ষ্মাদিরামের বন্ধ্ন। এক পাড়ার বাসিন্দে। তাঁকে গিয়ে ধরলেন ক্ষ্মাদিরাম। বললেন, বন্ধ্ন, এখন উপায়?'

ঈশ্বরই উপায়, আবার ঈশ্বরই উপেয়। যা তাঁর কৃপা তাই তাঁর শক্তি।

'ভয় কি, লাগিয়ে দাও। রঘ্বীর উন্ধার করে দেবেন।' বললেন ধর্ম দাস।

ধর্ম দাসই ব্যবস্থা করলেন সব। তাঁর টাকার থলের মৃথ খুলে দিলেন। পাড়ার লোককে তিনিই প্ররোচনা দিয়েছিলেন ক্ষ্মিদরামের থেকে নেমন্তন্ন আদায় করার জন্যে। আবার তিনিই সব জোটপাট করলেন। এ-পাড়া ও-পাড়া কাকে ছেড়ে কাকে বলবেন—গাঁ-কে-গাঁ ষোলো আনারই আসন পড়ল। জীবের মধ্যে যে শিব আছে, নিঃস্ব-নির্ধনের মধ্যে যে নারায়ণ, সেও তো আরাধনীয়। সেও তো সেব্য-প্রজ্য।

কি নাম রাখবে শিশ্বর?

এ আবার জিজ্ঞাসা কর কেন? গয়াধামে গিয়ে গদাধর পেলাম। এ সেই গদাধর। গয়াবিষ্ট্র।

ডাক-নাম?

আদর করে গদাই বলে ডাকেন বাপ-মা। ডাকে ধনী কামারনী।

দিনে-দিনে বাড়ছে গদাধর। বড়-সড় হয়ে উঠছে। চন্দ্রমণি তাকুে মাঝে-মাঝে ধ্বতি পরিয়ে দিচ্ছেন।

লাহাবাববুদের অতিথিশালায় সাধ্-সম্যাসীর নানান আনাগোনা। গদাধরের মন পড়ে আছে সেই সম্মেসীদের মাঝখানে। শব্ধ প্রসাদের লোভে নয়, হয়তো বা আর কিছবুর আকর্ষণে। হয়তো বা কোনো জ্ঞাতিত্বের প্রতিশ্রবৃতিতে। আত্ম-ভোলা শিশবুর মাঝে বাসা বেংধিছেন শিশবু-ভোলানাথ।

মা নতুন বস্ত্র পরিয়ে দিয়েছেন গদাধরকে।

কতক্ষণ পরেই এ তার কি পরিণতি! ফালা-ফালা করে ছি'ড়ে ফেলেছে গদাধর। এক ফালা নিয়ে দিব্যি ডোরকপনি করে পরেছে! 'ও মা, এ কি? এ তুই কী হয়েছিস?' 'অতিথি হয়েছি।'

'অতিথি? সে আবার কী?'

ব্রিঝেরে দিল গদাধর। লাহাবাব্দের অতিথিশালার যারা আসে তাদের অতিথি বলে না?

তারা তো সব সন্ন্যাসী। সেই সন্ন্যাসীর বেশই তুই পছন্দ করলি? মা'র মন হ্-হ্ন করে উঠল। আদত কাপড় দিলাম, তা ছি'ড়ে তুই কোপীন বানালি? গদাধর হাসল? অখণ্ড ব্রহ্মণ্ডেশ্বর ব্রিঝ এইট্র্কু একট্ন খণ্ড নিয়েই খ্রিশ। ছোট-ছোট তিনখানি খোড়ো ঘর, তার মধ্যে একখানি আবার ঢে কিশাল। আশে-পাশে গাছপালা, ঝোপ-জঙ্গল। দেখলেই মনে হয় গরিবের সামান্য কুটির। তব্ব কে জানে কেন, ছবিতে এমন একটি ভাব, চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে না। মনে হয় কী যেন এখানে আছে! কত না জানি শান্তি! কত না জানি দয়া! কত না জানি আশ্রয়!

পথ দিয়ে যেতে-যেতেও দাঁড়িয়ে যায় লোকেরা। ভাবে, কেন ভাবে কে বলবে, ঐখানে গেলে যেন তৃষ্ণার জল মিলবে, মিলবে যেন সময়ত অস্বথের আরোগ্য! ঐখানে আছে কে? ও কার বাড়ি? ও কি কোনো ম্বনি-ঋষির আশ্রম?

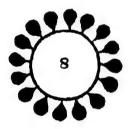

লাহাবাবন্দের বাড়ির সামনে ঢালাও নাটমন্দিরে পাঠশালা। পাঁচ বছরের ছেলে তখন গদাধর, পাততাড়ি বগলে করে ঢ্কল এসে সে পাঠশালার।
সকালে-বিকেলে দ্'বার করে পড়া হয়। সকালে দ্'তিন ঘণ্টা পড়ে স্নানাহারের ছুট্ট, বিকেলে এসে আবার সন্ধে পর্যন্ত। ইস্কুলের আর কিছ্ই ভালো লাগে না গদাধরের, শৃধ্ব আর কতগ্লো ছেলে এসে যে জমেছে এইটেই মস্ত মজা। খ্ব করে খেলা করা যাবে। যেখানে যত বেশি প্রাণ সেখানেই তত বেশি লীলা। যদি ঐ শৃভেষ্করীটা না থাকত! ও দেখলেই কেমন ধাঁধা লেগে যায় গদাধরের। কণ্টে-স্ভেট যোগ যদি বা হল, বিয়োগ আর কিছ্তেই আয়ন্ত করতে পারল না। কি করেই বা পারবে? যোগে আছে সর্বক্ষণ, তাই যোগ করায়ন্ত। কিন্তু বিয়োগ আবার কি! কোথাও লয়-ক্ষয় নেই, বিয়োগ-বিচ্ছেদ নেই। এখানে প্রণ থেকে প্রণ গেলেও থেকে যায় প্র্ণ।

পড়া বলতে বললেই মুশকিল। তার চেয়ে স্তোত্ত-প্রণাম দাও মুখস্থ বলে দিচ্ছে। বর্ণ-পরিচয় করে পড়তে যাওয়াটাই ঠিক, কিন্তু গদাধরের উল্টো—তার পড়তে পড়তে বর্ণ-পরিচয়। অৎক দিলেই আতৎক। অৎক ফেলে তালপাতায় ঠাকুরের নাম লেখা অনেক আরামের। যা রাম তাই নাম।

পাঠশালের ছুটির পর মধ্ যুগীর বাড়িতে গদাধর প্রহ্রাদ-চরিত পড়ছে। ভিড় জমেছে চার পাশে। এমন শিশ্বর মুখে এমন মনোহরণ পড়া কেউ আর শোনেনি কোনো দিন। কাছাকাছি আমগাছের ডালে বসে এক হন্মানও শ্নছে সেই পড়া, সেই স্বরলহরী। হঠাং সে হন্মান এক লাফে নেমে এল গাছ থেকে, শিশ্বর কাছাকাছি এসে তার পা ধরে বসে পড়ল। গদাধর বিন্দ্মান্ত ভয় পেল না, বরং হন্মানের মাথায় দিব্যি হাত ঠেকিয়ে আশীর্বাদ করলে।

হন্মান যেন চিনতে পেরেছে রামচন্দ্রকে। প্রণামের বিনিময়ে আশীর্বাদ নিয়ে এক লাফে আবার নিজের জায়গায় চলে গেল।

তেমনি গোচারণের মাঠে গিয়ে গদাধর রজের রাখাল হয়ে যাচছে। সংশা জুটছে সব সেথোরা। কেউ হচ্ছে স্বল কেউ শ্রীদাম—কেউ কেউ বা দাম-বস্দাম। আর যে গদাধর সেই তেদ বংশীধর। চরে-চরে কাছে আসে গোধন, আপন হাতে ঘাস ছি'ড়ে ছি'ড়ে খাওয়ায়। কখনো বা লাফিয়ে লাফিয়ে দোল খায় গাছের ডালে। কখনো বা পাড়ে কাপড় ছেড়ে রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রকুরে। কোঁচড়ে করে ম্বিড় খায়। খেতে খেতে নাচে। হাসে।

একদিন তেমনি বাঁড়,যো-বাগানের মাঠে গর, চরাচ্ছে সকলে। হঠাৎ গদাধর বললে, 'আয় সবাই মিলে আজ মাথুর গান গাই। গাইবি?'

সবাই একবাক্যে রাজি।

গাছের তলায় যাত্রা আরম্ভ হয়ে গেল।

আজ কৃষ্ণ নেই। আজ রাধিকা। আজ কৃষ্ণকাল্ত-বিরহিণী। কৃষ্ণ দেখেছিস এত দিন, আজ দেখ রাই-কর্মালনীকে।

মাথর-বিরহের গান ধরল গদাধর। স্থির মহামোনের মাঝে যে শাশ্বত কারা প্রচ্ছন হয়ে আছে, আপন হৃদয় নিঙড়ে তা উৎসারিত করে দিল। কোথায়— কোথায় তুমি কৃষ্ণ, কোথায় হে তুমি প্রমত্ম আকর্ষণীয়! কবে আমার এই ক্ষুদ্র স্ফুলিণ্ড মিলবে গিয়ে তোমার নিবিকিল্প নির্বাণহীনতায়?

গাইতে গাইতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল গদাধর। বাহ্যচৈতন্য রইল না। সেথোরা অস্থির হয়ে পড়ল ঃ 'ওরে গদাই, কি হল তোর? কেন এমন করছিস ই চোখ চা।' কেউ গায়ে ঠেলা দেয়, কেউ চোখে-মুখে জল ছিটোর, কেউ বা কি করবে ব্রুতে না পেরে কাঁদে।

কে একজন হঠাৎ কানের কাছে মুখ এনে বলেঃ 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ। হরেকৃষ্ণ--'

যে নামে অজ্ঞান সেই নামেই আবার জ্ঞান। যে নামে বৈরাগ্য সেই নামেই আবার প্রেম। প্রাণকর কৃষ্ণ নাম শন্নে উঠে বসল গদাধর। কোথায় কৃষ্ণ? চার পাশে সব বালক-বন্ধরে দল। এই তো! তোরাই কৃষ্ণ, তোরাই কৃষ্ণ। সমস্ত সংসারই কৃষ্ণময়। এই সব খেলা-ধনুলোতেই গদাধরের কেরামতি। লেখাপড়ায় মন যেন থা পাতে না,

আর অন্ক তো ডাণ্ডোশ উণিচয়ে আছে। তার চেয়ে গাঁয়ের কুমোররা যেমন মাটির তাল ছেনে মাতি গড়ছে, তাদের সংগ ভিড়িয়ে দাও, গদাধর পয়লা নম্বরের কারিগর। যদি বলো তো পট একে দিতে পারে ওস্তাদ পট্রার মত। বেশ, ছবি-টবি চাও না, তবে গান শ্নবে? কী গান গাইব? হরিনাম ছাড়া আবার গান আছে না কি? ভক্তি ছাড়া আর কিছ্ম আস্বাদন আছে?

প্রায় বসেছেন ক্ষ্মিরাম। সামনে শান্ত-সোম্য রঘ্বীরের ম্তি। পাশে নানান রকম উপকরণ—তার মধ্যে একগাছি ফ্রলের মালা। ঠাকুরকে স্নান করিয়ে রেখে চোখ ব্রজে তাঁর ধ্যান করছেন ক্ষ্মিরাম। সেই স্নাত অঙগের প্র্ণ্য স্পশ্রের স্বাদ কল্পনা করছেন, ধ্যানে ক্রমশই অতলায়িত হয়ে যাচ্ছেন। সাড়া নেই স্পন্দন নেই। সে এক সীমাহীন সমাধি।

शमाधरतंत्र वर्षः माध के िकन-शाँथन कृत्वत भागाि शंवात भरत। अभीन जूत्व नित्त शंवात मिरत भागित रात्व क्वात ना। नत्रनताकन त्रघृतीत माक्षरं रत। भिनाभ्रीर्जत भाग्य वरम भर्षे शंवात क्रिया किम्मत्त वाि थिएक क्ष्मन नित्त भाश्यव मात्रा शात्र। थानात थिएक भागा जूटन नित्त नित्कत शंवात प्रीनित्त मिर्टन। वन्ति वावादक क्रियम करतः 'रिष्ठाथ भाग। त्रघृतीत्रक रम्थ। रम्थ क्मिन स्माख्य आक त्रघृतीत—'

ধ্যান ভেঙে গেল ক্ষ্মিরামের। চোথ মেলে দেখলেন, সামনে গদাধর ব'সে।
সেই দিন কি প্রবন্দনা করেছিলেন ক্ষ্মিরাম? শিশ্বপ্রের মাঝে কি ল্যকিয়ে
আছে বালগোপাল?

রামশীলা দেবী ক্ষ্বিদরামের ছোট বোন। কামারপ্রকুরের কাছে ছিলিমপ্ররে তাঁর দ্বশ্বরবাড়ি। তিনি শীতলা দেবীর ভক্ত। মাঝে মাঝে তাঁর উপরে শীতলা দেবীর আবেশ হত। তখন তিনি একেবারে অন্য রকম হয়ে যেতেন। একদিন ভাইয়ের বাড়িতে এসেছেন রামশীলা। এসেই আবার অমনি শীতলা দেবীর আবেশ হয়েছে। সবাই ভয়ে তটস্থ, কি করে কি হবে কিছ্ব ব্ঝতে পাছেনে না। কিন্তু গদাধরের একরতি ভয় নেই। খ্রটে খ্রটে দেখছে পিসিমার ভাব, য়াকে এরা বলছেন, ভাবান্তর। চমংকার অবস্থা তো—যেন অন্য কোথাও দেশ বেড়াতে য়াওয়া। কে যেন দিব্যি ঘাড়ে ধরে তিন ভূবন ঘ্রিয়ের নিয়ে বেড়াছে। সবাই য়্রস্ত-বাস্ত, কিন্তু গদাধর প্রসয়ম্বে বলছে, 'পিসিমার ঘাড়ে যে আছে সে যদি আমার ঘাড়ে চাপে তো বেশ হয়—'

নেদিন কি সেই তবে প্রথম ঘাড়ে চাপল গদাধরের?

ছ'বছরের ছেলে ধান খেতের সর্ আল ধরে-ধরে চলেছে নির্দেশের মত।
কোঁচড়ে মর্ড়ি, তাই তুলে তুলে চিব্লুছে থেকে থেকে। হঠাৎ কী মনে হল,
আকাশের দিকে তাকাল একবার গদাধর। আকাশ তো আকাশই, শর্ধ্ব তাকানোর
মাঝেই তাৎপর্য। গদাধর দেখল এক বিশালকায় কালো মেঘ আকাশে ছড়িয়ে
পড়ছে, ছড়িয়ে পড়ছে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত। কি দিব্য মহিমা
এই মেঘমণ্ডিত আকাশে। চোখ আর ফেরে না গদাধরের। হঠাৎ এক ঝাঁক শাদা
বক সেই কালো মেঘের গা ঘে'ষে উড়ে গেল দ্রান্তরে। গদাধরের সারা গায়ে

শিহরণ লাগল। এই অপূর্ব, অনির্বাচ্য সৌন্দর্য কে পরিবেশন করল? কুষ্ণিমার সঙ্গে এই শুদ্রতার যোগাযোগ? এই দিব্য কাব্য কার রচনা? হঠাৎ তার প্রতি গদাধরের প্রাণ-মন উড়ে চলল পাখা মেলে। দেহ-পিঞ্জর লাটিয়ে পড়ল মাটিতে। চোখ মেলে চেয়ে দেখল বাড়িতে শুয়ে আছে। কে তাকে কখন কডিয়ে নিয়ে এসেছে মাঠ থেকে কে জানে?

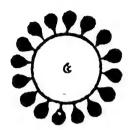

গদাধরের মোটে সাত বছর বয়েস, ক্ষ্মিদরাম মারা গেলেন। গিয়েছিলেন ভাগ্নে রামচাঁদের বাড়িতে, ছিলিমপ্ররে। মহাপ্রজার কাছাকাছি। কিন্তু মনে সূখ নেই। মনে সূখ নেই কেন না সঙ্গে গদাধর নেই।

ইচ্ছে ছিল সঙ্গে নিয়ে আসেন। কিন্তু ছেলেকে দুরে পাঠিয়ে চন্দ্রমণিই বা কি করে থাকবে? ও যে কটাক্ষে স্থিতি আবার কটাক্ষেই প্রলয়!

ছিলিমপুরে এসে দিন কয়েক পরেই অসুথে পড়লেন ক্ষুদিরাম। বাড়াবাড়ি অস্থ, তব্ প্রজোর আনন্দ ন্লান হতে দেবেন না। ষষ্ঠী গেল, সপ্তমী গেল, অন্টমী গেল—নবমী বৃঝি আর যায় না! কাতর চোখে তাকালেন একবার প্রতিমার আয়ত চোখের কোমল কর্ণার দিকে। নবমীও কেটে গেল। দশমী? দশমীর সন্ধ্যেয় প্রতিমা-বিসজ্বনের পর রামচাঁদ দেখলেন ক্ষর্দিরাম তখনো বেণ্চে আছেন কিন্তু সময় বড় সংক্ষিণ্ত। চোখের দ্বাটি যেন প্রতিমারই পথ ধরেছে। ডাকলেনঃ 'মামা!'

সাড়া নেই, শব্দ নেই। ক্ষরিদরাম নির্বাক।

সে কি? মৃত্যুকালে নাম করবেন না? জিহ্বা আড়ণ্ট হয়ে যাঁবে? বিষ্মাতির বিদ্রান্তি? এতদিনের অভ্যাস-যোগ আজ কোনো কাজে আসবে না? সমস্ত যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ হচ্ছে জপ-যজ্ঞ। তাই, ঠাকুর বললেন, রাত-দিন জপ কর্রাব। তা হলেই অভ্যাসবশে মৃত্যুকালে ঈশ্বর-চিন্তা আসবে। মৃত্যুকালে যা ভারবি তাই হবি। ভরত রাজা হরিণ-হরিণ করে শোকে প্রাণত্যাগ করেছিল। তাই তার र्रातन राप्त जन्मारा रन। भार्जुाकारन यीन र्रातनाम कतराज भारतम जा राज्ये সন্ধান পাবি ঈশ্বরের।

'মামা, রঘ্বীরকে ভূলে গেলেন?' রামচাদের চোথ জলে ভরে এল ঃ 'এত যার নাম করতেন সে আপনাকে আজ পরিত্যাগ করল?' २ (७०)

29

'কে? রামচাঁদ?' আচ্ছন্ন চোখ মেলে তাকালেন ক্ষ্যুদিরামঃ 'বিসর্জন হয়ে গেছে? আমাকে একবার তবে বসিয়ে দাও ধরাধরি করে।'

বসিয়ে দেওয়া হল। শ্রে-শ্রে নাম করব না, প্জার ভণ্গতে বসে নাম করব। সে নাম কি ভূলে যেতে পারি? সে আমার কপ্টের মধ্যে স্বর, মস্তিকের মধ্যে স্মৃতি, রক্তের মধ্যে চেতনা। সে আমার নিশ্বাসবায়্। আমার নিস্তার-নোকা। জ্ঞানে গাঢ়, গম্ভীর সে স্বর—ক্ষ্বিদরাম রঘ্বীরের নাম করলেন তিন বার। নাম করার সংগ্র-সংগই চলে গেলেন স্বধামে।

ভূতির খালের শ্মশানে ঘ্রের বেড়াচ্ছে গদাধর। বাবা নেই, কোথায় গোলেন, মনটা কেমন উড়্-উড়্, ফাঁকা-ফাঁকা—কোনো কিছ্বতে মন বসে না। মা'র কাছা-কাছিই মন ঘ্রগ্রের করে—এটা-ওটা আবদার করতে সাধ হয়। কিন্তু অভাবের জন্যে মা যদি সে-আবদার রাখতে না পারেন, তা হলে তো বাবার জন্যে শোক আরো উথলে উঠবে। স্কুতরাং চুপ করে রইল গদাধর। কোথায় গেলে অভাব থাকবে না সংসারে, শ্ন্যতার ভার উড়ে যাবে মেঘের মত, অন্তরের অন্ধকারে তারই ঠিকানা খ্র্জতে লাগল।

এবারে পৈতে দিতে হয়। সাত পেরিয়ে আটে পড়েছে। দাদারা কোমর বেশ্বেছেন।

পৈতে তো হল, কিন্তু ভিক্ষে দেবে কে? গদাধর গোঁ ধরল, ধনী কামারণী ছাড়া আর কার, হাতে ভিক্ষে নেব না।

সে কি কথা? ধনী ছোট জাতের মেয়ে, ব্রাহমণ-কন্যা নয়। সে কি ক'রে ভিক্ষেদেবে? কুল-প্রথা লঙ্ঘন হয়ে যাবে যে।

কিসের কুলাচার? কিসের জাত-বেজাত? প্রাণ চাইছে ধনীকে মা বলব, যে ধনী কোলে করে আমাকে মৃক্ত করেছে মা'র জঠর থেকে—সেই মা-নামের কাছে কোনো বিধি-নিষেধ মানব না। তোমরা তোমাদের বাম্নাই নিয়ে থাকো, আমি না খেয়ে উপোস করে থাকব। এই দরজায় খিল দিলাম।

কত জনের কত কাকুতি-মিনতি, তব্ব দরজা খোলে না গদাধর। বালক অথচ বিশ্লবী গদাধর!

শেষ কালে রামকুমার বললেন, 'বেশ, ধনী কামারণীই ভিক্ষে দেবে। খোল্ দরজা। কুলাচার নন্ট হয় হোক, তব্ব তোকে উপোসী দেখতে পারব না।'

প্রসন্ন সূর্যের 'মত দরজা খুলে দিল গদাধর।

ধনী কামারণী ভিক্ষে দিল। কড়ে রাঁড়ি, নিঃসন্তান, কিন্তু মহা ভাগ্যবতী। বিভুবনে যিনি ভিক্ষে দিয়ে বেড়ান তাঁকেই কি না সে ভিক্ষে দিলে!

আন্তে বিশালাক্ষী বা বিষলক্ষ্মীর থান। কামারপ্রকুর থেকে মাইল দ্ই দ্রের আন্তে। মাঝখানে খোলা মাঠ। ধর্মদাস লাহার বিধবা মেয়ে প্রসন্ন প্রজায় চলেছে। সঙ্গে গ্রামের আরো অনেক মেয়ে। হঠাৎ কোখেকে গদাধর এসে বললে, 'আমিও যাব।' তুই যাবি কি রে! এতটা মাঠভাঙা পথ হাঁটবি কি করে? কিন্তু গদাধরের মুখের দিকে চেয়ে মুখের কথা মুখের মধ্যেই আটকে রইল। মৃদ্দ কি, যাক না সঙ্গে! ফেরবার সময় যদি খিদে পায়, সঙ্গে দেবীর প্রসাদ

থাকবে, দ্বধ থাকবে, তাই খাবে আর কি! তা ছাড়া, মিষ্টি গলায় খাসা গান গাইতে পারে ছেলেটা, বললে দ্ব'চারটে গানই বা কোন না গাইবে! নে, চল, গান গাইতে হবে কিন্তু।

'সত্যি, গদাইয়ের গান শন্নে অবধি আর কার্ন্থ গান কানে লাগৈ না।' বললে প্রসন্ন। 'গদাই কান খারাপ করে দিয়েছে।'

ফাঁকা মাঠের মধ্যে গদাধর খোলা গলায় গান ধরলে। দেবী বিশালাক্ষীর মহিমাকীর্তনের গান। গান গাইতে-গাইতে হঠাৎ থেমে গেল গদাধর। মেয়ের দল তাকিয়ে দেখল—এ কি ব্যাপার! গদাধরের দ্'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছে, তার শরীর আড়ণ্ট অসাড়, দাঁড়িয়ে আছে নিস্পন্দের মত। কি, কি হল তোর? কে কার প্রশেনর জবাব দেয়? গদাধরের জ্ঞান নেই। ও মা, এখন কি হবে? মেয়ের দল ভয়ে বিশীর্ণ হয়ে গেল। রোদে নিশ্চয়ই ভিরমি গিয়েছে ছেলে, খ্ব করে জলধারানি দে। হাওয়া কর্, হাত ব্লিয়ে দে সারা গায়ে।

কিন্তু গদাধরের সাড়া নেই, সঙ্কেত নেই।

'গদাধর—গদাই!' ব্যাকুল কশ্ঠে কত ডাক, কত কাতরতা! কি করে মা'র কোলে ফিরিয়ে দেব এই ছেলেকে!

হঠাৎ প্রসন্নর মনে ডাক দিয়ে উঠল—যে বিশালাক্ষীকে দেখতে চলেছি সেই আগ বাড়িয়ে আর্সেনি তো পথ দেখাতে?

'ওলো, দেবীর ভর হয়নি তো?' প্রসন্ন অস্থির হয়ে উঠল ঃ 'মিছিমিছি তবে গদাইকে ডেকে কী হবে? বিশালাক্ষীকে ডাক। যিনি এসেছেন আগ বাড়িয়ে। আধার পেয়ে অধিষ্ঠিত হয়েছেন আনন্দে।'

সবাই দেবী-স্তব শ্রের করলে। গদাধরের কর্ণমূলে রাখলে দেবী-নাম।

গদাধরের মুখে হাসি ফুটল। সংজ্ঞার লাবণ্য তরল হয়ে এল সর্বাঙ্গে। কেউ আর তাকে গদাই বলছে না, সবাই মা বলে ডাকছে। নৈবেদ্যের ডালি কি হবে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে? ওলো, গদাইকেই সবাই খেতে দে এখানে। সব তবে মাকেই খেতে দেওয়া হবে।

এই গদাধরের দ্বিতীয় ভাবাবেশ।

কালো মেঘের কোলে সিতপক্ষ বক-বলাকার যে রূপ, বিশালাক্ষীরও সেই রূপ। দুইয়ের একই উদ্ভাস, একই তাৎপর্য। একই দিব্য কাব্যের দুর্গটি শেলাক।

কামারপুরুরের পাইনদের অবস্থা বেশ শাঁসালো। শিবরাহির সময় তাদের বাঙ্কৃতে যাত্রা হবে। পালা-ও শিবদর্গা নিয়ে। ধর্মল পড়েছে, কিল্কু শিব যে সাজবে সে ছোঁড়ার দেখা নেই। অসুখ করেছে না কি, আসতে পারবে না। আর যে কেউ সাজবে তেমন লোক নেই। স্ত্রাং যাত্রা বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি? এদিকে, যাত্রা বন্ধ হলে রাত্রি-জাগরণ কি করে হয়? সবাই ধরে পড়ল অধিকারীকে। অধিকারী বললে, আপনারা একজন শিব যোগাড় কর্ন, বাকিটা আমি চালিয়ে নিতে পারব।

একবাক্যে সবাই বলে উঠল—গদাধরকে শিব সাজালে কেমন হয়? চমৎকার হয়। বয়েস অলপ হোক, শিবের গান জানে সে অনেক। তাই দিয়ে সে চালিয়ে নিতে পারবে। তারপর শিবের পোশাকে তাকে যা মানাবে, আর দেখতে হবে না। কী যে ঠিক দাঁড়াবে ব্রুতে পাচ্ছে না গদাধর। তব্ সকলের ধরাধরিতে সেরাজি হয়ে গেল।

আসরে এসে দাঁড়াল সে শিবের মৃতিতে। একেবারে সেই স্বভাবস্বচ্ছধবল সচিদানন্দ শিব! মাথায় রুক্ষবর্ণ জটাভার, গায়ে বিভূতির আচ্ছাদন। এক হাতে শিশু, অন্য হাতে বিশ্ল। কপ্ঠে ও বাহুতে অনন্ত নাগ খেলা করছে ফণা তুলে, শেখরে খেলা করছে স্বা-ময়্খ শশধর। পদপাতে ধৈর্য, অবস্থিতিতে শান্তি। চোখে সেই অনিমেষ দৃষ্টি যা তৃতীয় নয়নের দীপ্ততা। যেন মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব নেমে এসেছেন নরদেহে। সেই তপযোগগম্য শ্লপাণি বিশ্বনাথ। যিনি প্রচণ্ডতাণ্ডব অথচ প্রাণপালক।

অভাবনীয় আনন্দের ঢেউ খেলে গেল চারদিকে। মেয়েরা যারা আসরে ছিল, হঠাৎ উল্ব দিয়ে উঠল, কেউ কেউ বা শাঁখ বাজালে। হরিধ্বনি করে উঠল প্রব্যেরা। স্বয়ং অধিকারী শিবস্তুতি শ্বর্ করলেন।

'মাইরি, কি স্কুন্দর মানিয়েছে গদাইকে!'

'শিবের পার্ট যে এত ভালো উতরোবে কেউ ভাবিন।''

'ওকে বাগিয়ে নিয়ে আমাদের একটা দল করতে হবে দেখছি—'

এমনি বলাবলি করছিল পাড়া-বেপাড়ার ছোকরারা। কিন্তু, ও কি, গদাধর কিছ্ব বলছে না কেন, নড়ছে না কেন? শুধ্ব চেহারা দেখিয়েই কি পার্ট হয়? বলতে-কইতে চলতে-ফিরতে হয় যে। ও কি? দেখছিস? গদাধর কাঁদছে। শিব আবার কাঁদল কখন?

কেউ কেউ ছ্বটে গেল গদাধরের কাছে। গদাধরের বাহ্যজ্ঞান নেই। গদাধর তৎস্বর্প! জল দাও। হাওয়া করো। শিবের ভর হয়েছে, কানে শিবমন্ত দাও।

'ছোঁড়াটা রসভংগ করলে মাইরি। এমন পালাটা শ্বনতে দিলে না।' আপশোষ করলে কেউ কেউ।

যাত্রা ভেঙে গেল। কাঁধে করে গদাধরকে কারা বাড়ি পেণছৈ দিলে। গদাধর তখনো দেহসংজ্ঞাহীন। তখনো শিবময়।

সারা রাত বাড়িতে কামাকাটি—গদাধরের জ্ঞান হচ্ছে না। কাকে বলে জ্ঞান, আর কাকেই বা অজ্ঞান। কে বা জাগ্রত, কে বা সম্ধ্≁ত!

সকালে চোখ খেলল গদাধর। আকাশে চোখ মেলল দিনমণি।

এই আমাদের গদাধর। দুশটি আয়ত-উজ্জ্বল চোখ—যে চোখে শান্তি আর সরলতা—মাথাভরা এলোমেলো চুল—যে-চুলে আনন্দময় উদাসীন্য। মুখে অমিয়মধুর হাসি, যে হাসিতে অহেতুকী কর্ণা। কণ্ঠস্বরে অম্তনির্ঝর প্রসন্নতা, যে প্রসাদে অশেষ আশ্বাস। যে দেখে সেই তাকে ভালোবাসে। যে একবার চোখ রাখে সেই আর চোখ ফেরায় না। যদি ভালো কিছু আহার্য পায় ইচ্ছে করে গদাধরকে খাওয়াই। ইচ্ছে করে তার একট্ব কথা শ্বিন। যেখানে সে গিয়েছে সেখানে গিয়ে বসি।

এদিকে লেখাপড়ায় এক ফোঁটা মন নেই গদাধরের। কিন্তু রামায়ণ-মহাভারত ২০ পড়তে দাও, মন মাতিয়ে পড়বে সে অনগঁল। ধ্ব-প্রহ্মাদের কথা শ্বনতে চাও, সবাইকে সে ব্যাকুল করে ছাড়বে। মাম্লি পাঠশালায় যেতে তার মন ওঠে না। তার চেয়ে মাঠে-মাঠে তাকে মৃত্ত হাওয়ার মত ঘ্রে বেড়াতে দাও, সে মহা খ্লি। যা কিছ্ব স্কুলর, তারই উপর তার মনের টান। মনে হয় কি করে এই স্কুলরকে নিজের স্ভির মধ্যে প্রকাশ করা যায়! গদাধর তাই কাদা নিয়ে ম্তি গড়ে, গলা ছেড়ে গান গায়, দ্ব হাত তুলে নাচে। শিলেপ, সংগীতে আর ন্তো সে সে-এক অনির্বাচনীয়কে উল্ঘাটিত করতে চায়। আর যা সে কথা বলে তাই সাহিত্য, সাহিত্যের সারবিন্দ্র। 'আমাকে রসে-বশে রাখিস মা, আমাকে শ্কুনো সমেসী করিস নে' এই প্রার্থনাই একদিন করেছিল গদাধর। আমাকে 'রস' দিস, কিন্তু সেই সঙ্গে 'বশে' রাখিস। আমাকে উচ্ছাস দে, সঙ্গে সংখ্মও দে। ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে র্পকেও বিকশিত কর্। আমি তোর কবি হব। তুই যদি মা আদি দেবী, আমিও তোর আদি কবি। কত আর মূর্তি গড়ব, মা, আমি নিজেই এখন নিজেকেই মূর্তি বানাই!



প্রায়ই আজকাল ভাবসমাধি হয় গদাধরের। হরিবাসরে, শিবের গাজনে, মনসাভাসানে কোথাও একট্ব দেব-দেবীর নাম-গান হলেই হয়! শ্বনতে শ্বনতে গদাধর একেবারে বিহ্বল-তন্ময়। সেই তন্ময়তা একট্ব গাঢ় হলেই ভাবসমাধি। চন্দ্রমাণ আগে-আগে ভয় পেতেন, ছেলেকে ব্বিঝ দানোতে পেয়েছে। এখন দেখেন নিজের ভাবে যেমন ডুবে যায় তেমনি আবার নিজের ভাবে উঠে আসে। রোগের চিহ্ন নেই শরীরে। দর্পণের আভা যেন তার সারা গায়ে চমক দিছে। সেই দর্পণে যেন দেখা যাচ্ছে আরেক ম্তি—আরেক দেহ! চিন্ময় ম্তি, চিন্ময় দেহ। কিন্তু দাদারা ধরে নিয়েছেন বায়্রেরাগ হয়েছে। তাই তার উপর আর পড়ান্দানার তাড়া নেই, যেমন ইচ্ছে ঘ্রের বেড়াও। তব্ব গদাধরের পাঠশালাতে একবার যাওয়া চাই। সংসার চলে না দেখে রামকুমার কলকাতায় গেলেন, সেখানে গিয়ে টোল খ্ললেন—গদাধরের তখন বারো-তেরো বছর বয়েস, তখনো সে পাঠশালায় যাছে। পড়তে নয়, ছোকরাদের সঙ্গে আছা দিতে, দল বাঁধতে। যারা পড়ে জ্ঞানী-গ্রণী হবে তাদের চিনে রাখতে। যতই কেন না আছা দিক, রঘ্বীরের প্রাণ ঠিক সেরে রাখে, মার ঘরকম্বার কাজে যোগান দেয়।

রামেশ্বরের উপর সংসারের ভার, কিন্তু সেও রঘ্ববীরের উপর বরাত দিয়ে বসে আছে চুপ করে। মনে-মনে বিশ্বাস, গদাইয়ের যখন অত তুকতাক, তখন একটা কিছ্ব হবেই। যিনি চিন্তামণি তিনিই যখন নিশ্চিন্ত, তখন চিন্তা করে লাভ কি!

বাড়িতে কাজ-ছন্ট বসে আছে গদাধর—গাঁয়ের মেয়েদের সঙ্গে তার বড় বনিবনা। দন্পন্ন বেলা সবাই জোট বে'ধে চন্দ্রমণির কাছে আসে, আর গদাধরকে হরিনাম গাইতে ফরমাস করে। কিংবা কোনো দিন বায়না ধরে, ধর্মের কোনো উপাখ্যান বলো। এর চেয়ে আর মনোগত বিষয় কী আছে গদাধরের? গদাধর তখুনি তৈরি! 'মা গো, তুমিও বসে যাও—' 'না রে, বাবা, আমার হাতের কাজ এখনো শেষ হয়নি।' 'সে কি কথা, আমরা আপনার কাজ সেরে দিছি।' সমাগত মেয়েরা চন্দ্রমণির হাতের কাজ চটপট সেরে দিলে। চন্দ্রমণি বসলেন স্থির হয়ে। গদাধর গান ধরলে; কোনো দিন বা পাঠ। গাঁয়ে যত ভাগবত পাঠ বা গান-কীর্তন হয়, সব শন্নে মন্থম্থ হয়ে গেছে গদাধরের। তারপর যা কখনো সে শোনেনি সে সব কথাও তার মন্থে এসে জোটে। মেয়েরা তন্ময় হয়ে শোনে। সময়ের হয়ে খাকে না। বিকেলে যে আরেক কিস্তি কাজ আছে বাড়িতে তা ভুল হয়ে যায়। গদাধরের সঙ্গে-সংগ তারাও নাম করে।

নাম কি কম? যা নাম তাই তো রাম। সত্যভামা যখন তুলাযন্তে সোনাদানা দিয়ে ঠাকুরকে ওজন করেছিলেন তখন হল না। কিন্তু রুদ্ধিণী যখন এক দিকে তুলসী আর কৃষ্ণনাম লিখে দিলেন তখন ঠিক ওজন হল। নামের এমনি গুণ। তব্ নামের সঙ্গে অনুরাগ চাই। যে প্রিয় তাকে শুধ্ নাম ধরে ডাকলেই চলে না, তার সঙ্গে চাই একট্ প্রেম। যদি নাম করতে করতে দিন-দিন অনুরাগ বাড়ে, আর অনুরাগের সঙ্গে আনন্দ, তা হলে আর ভয় নেই। বিকার কাটবেই কাটবে। তার পরেই তিনি আকারিত হবেন।

ধর্ম দাসের মেয়ে প্রসল্ল গদাধরকে ভাবে গোপাল। আর, মেয়েদের মতন এমন হাব-ভাব করে গদাধর, আর-আর মেয়েরা তাকে বলে রাধারাণী।

সীতানাথ পাইনের প্রকান্ড সংসার। আট ছেলে সাত মেয়ে। তা ছাড়া জ্ঞাতিগৃন্থিও অনেক। তার ঘরে রোজ দশটা শিলে বাটনা বাটা হয়। এত লোকের জায়গা কার আঙিনায় হবে? তাই গদাধরকে ডেকে নিত সীতানাথ। বলত, আমার বাড়িতে কীর্তন করবে এসো। সীতানাথের বাড়ির মেয়ে-বউরা ঘোরতর পর্দানিশিন, স্বর্যের সঙ্গে মৃখ-দেখাদেখি হয় না। তারা কি করে তবে এই স্বরতর্গণ শোনে! কি করে দেখে সেই অনিন্দ্যস্ক্রকে! তারা চন্দ্রমণির সামনে পর্যন্ত বেরোয় না—অথচ গদাধরকে তাদের সংকোচ নেই। গদাধর যেন তাদের অন্তরের মানুষ। ইহকাল-পরকাল সকল কালের চেনা লোক।

কিন্তু দ্বর্গাদাস পাইনের এট্বকুতেও আপত্তি। দ্বর্গাদাস এই বেনে-পাড়ারই লোক, সীতানাথের প্রতিবেশী। এত বড় ছেলে কেন বাড়ির ভিতরে এসে মেয়েদের সন্ধো বসে গান করবে এতে তার প্রবল আপত্তি। হোক হরিনাম, হোক গদাধর হীরের ট্বকরো ছেলে, তব্ সমাজ-সংসারে মেয়েদের সম্প্রমরক্ষার যে নিয়ম তা ২২ মানতে হবে বৈ কি। আমার সংসারে মেয়েদের এমন বেচাল নেই—এমন উটকোলোক কেউ ঢ্নকতে পারে না আমার বাড়িতে। খ্ব বারফট্টাই করতে লাগল দ্বর্গাদাস। কই একটা কাকপক্ষী গিয়ে তার বাড়ির ভিতরের খবর জেনে আস্কৃক্তা, দেখে আস্কৃক তো তার মেয়েদের মুখ! আটঘাট বাঁধতে জানা চাই, ব্রুলে? হরিনামের পথে ধ্লোট হতে দিতে নেই।

সন্ধ্যের দিকে বৈঠকখানায় বসে বন্ধ্বদের সামনে এমনি তদ্বি করছেন দ্বর্গাদাস। এমনি সময় ঘরের দরজায় একটি মেয়ে এসে উপস্থিত। বেশভূষা দেখেই চিনতে পারলেন দ্বর্গাদাস। তাঁতিদের কার্ব মেয়ে হয়তো। পরনে হাতে-বোনা মোটা ময়লা শাড়ি, হাতে র্পোর ভারি পৈ'ছা, কাঁখে চুবড়ি—তাতে কয়েক লাছি স্বতো।

'কোখেকে আসছ?' দ্বর্গাদাস প্রশ্ন করলেন। 'হাট থেকে।' লজ্জায় জড়সড় হয়ে মুখে ঘোমটা টানল মেয়ে। 'কি হয়েছে? চাও কি?'

সংক্ষেপে মেরেটি যা বললে তাতে বিশেষ বিচলিত হবার কিছ্ন নেই। পাশের গাঁরে মেরেটির বাড়ি, স্থিগনীদের সঙ্গে হাটে গিয়েছিল স্কৃতো বেচতে। হাটের পর বাড়ি ফেরার পথে মেরেটি দেখলে স্থিগনীরা তাকে ফেলেই চলে গিয়েছে। এখন এই ভর-সন্থ্যের সময় একা-একা বাড়ি ফিরতে তার ভয় করছে। যদি আজকের রাতের মত একট্র আশ্রয় পায় তো বেচ যায়।

'বেশ তো, ভেতরে যাও, মেয়েদের গিয়ে বলো, থেকে যাবেখন রাতটা। এ আর বেশি কথা কি!' দুর্গাদাস উদারতায় প্রসারিত হলেন।

শরণাগতা প্রণাম করল দুর্গাদাসকে। অন্তঃপুরে গিয়ে বললে সব মেয়েদের। আগন্তুকাকে ঘিরে ধরল সবাই। অলপ বয়স, মিঘ্টি কথা, আতান্তরে পড়েছে, সবাই সহান্তুতিতে নরম হল। বললে, থাকবে বৈ কি, একশো বার থাকবে, তার আগে হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খাও। কি যেন একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে মেয়েটির। যে তাকে দেখে তারই মনে মমতা লেগে থাকে। থাকবার জায়গা ঠিক হল এক ধারে, মুর্ডি-মুর্ড়িক দিয়ে দিব্যি জলযোগ করলে। তল্প-তল্প করে দেখে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়াতে লাগল মেয়েটি, খুর্টিয়ে খুর্টিয়ে বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করলে, ভাব করলে, জেনে নিলে সুখ-দুঃখের ইতিহাস! যেন কি জাদু জানে, এক মুহুতের্ত অন্তরের অঙ্গ হয়ে উঠল।

অন্ধকারে রামেশ্বর চলেছে হনহন করে।

এ কি. কোথায় চলেছেন এত রাতে?

সীতানাথের বাড়িতে।

সেখানে কি?

গদাইকে খংজে পাওয়া যাচ্ছে না। এত রাত হল, এখনো তার ফেরবার নাম নেই। মা ঘর-বার করছেন। কোথাও মুচ্ছো গেল কি না কে জানে।

ঐ সীতানাথের বাড়িতেই আছে ঠিক। সারা দিন-রাত ঐখানেই পাঠ-কীর্তন করে। ঐখানে গিয়েই হাঁক দিন। না, সীতানাথের বাড়িতে যায়নি আজ গদাধর। রামেশ্বর চোথে অন্ধকার দেখল। রাত করে কোথায় এখন তাকে খ'লেবে ভেবে পেল না। পাইন-পাড়ার ঘরে-ঘরে অসহায়ের মত সে হাঁক দিয়ে ফিরতে লাগল—গদাই, গদাই,—গদাই আছিস্?

তাঁতি-মেয়ে পা ছড়িয়ে বসে মেয়েদের সঙ্গে খোস-গল্প করছে, এমন সময় শ্নতে পেল, কে উচু গলায় হাঁক পাড়ছে বাইরে থেকে। কার নাম ধরে ডাকছে? কান খাড়া করল তাঁতিনী। লাফিয়ে উঠল।

'যাচ্ছি গো দাদা—এই যে আমি এইখানে।' বলে সেই তাঁতিনী এক ছ্বটে বাইরে বেরিয়ে গেল।

বাড়ির মেয়েরা সব বললে গিয়ে দ্বর্গাদাসকে। দ্বর্গাদাস চুপ করে রইলেন। খানিক পরে বললেন, প্রভু আমার অহঙকার চূর্ণ করেছেন।

তাই ঠাকুর বলেছেন উত্তর কালে ঃ 'আপনাতে মেয়ের ভাব আরোপ করলে কার্মাদি-রিপ্র্নৃ নণ্ট হয়ে যায়। ঠিক মেয়েদের মতন ব্যবহার হয়ে দাঁড়ায়। তাই আমি অনেক দিন মেয়েদের মত কাপড়-গয়না পরে ওড়না গায়ে দিয়ে সখীভাবে ছিল্ম। আবার ঐ ভাবেই আরতি করতুম। তা না হলে পরিবারকে আট মাসকাছে এনে রাখতে পারতুম? দ্বু'জনেই মা'র সখী।, আমি আপনাকে শ্ব্র্প্র্যুবলতে পারি কই। একদিন আমার ভাবাবদ্থায় পরিবার জিগগেস করলেঃ আমি তোমার কে? আমি বলল্মঃ আনন্দময়ী!



গ্রামে কিছ্র হচ্ছে না গদাধরের। তাই তাকে কলকাতায় নিয়ে এলেন রামকুমার।
কিন্তু গদাধরের মন গ্রামের মাঠে-ঘাটে ঘ্রঘ্রর করে। কত চেনা ম্ব্র্থ, কত
মন-কাড়া ভালোবাসা। এই ইট-কাঠের জটিলতার মধ্যে পাওয়া যাবে কি সেই
সরল মমতা? সেই নিঃসঙ্গ থাকার শান্তি?

নির্জানে না হলে ভব্তি লাভ হবে কি করে? তাকে ভাববো কোথায়? চাল কাঁড়ছো, একলা বসে কাঁড়তে হয়। একেক বার চাল হাতে করে তুলে দেখতে হয়, সাফ হল কেমন। তা কাঁড়বার সময় যদি পাঁচ বার ডাকে, ভালো কাঁড়া কেমন করে হবে?

কত জনকেই মনে পড়ে। মনে পড়ে বৃন্দার মাকে। বৃন্দার মা জেতে বামনন, গদাইকে নিজ হাতে হামেসা রাম্না করে খাওয়ায়। কিন্তু খেতির মা জেতে ছন্তোর, ২৪ ইচ্ছে থাকলেও ঘরে ডেকে এনে খাওয়াতে পারে না। মনটা কেবল আঁট্রাঁট্র করে।
মনের কথা মুখে ফোটে না। ধনী কামারণীর বোন শঙ্করী কাছে-পিঠেই থাকে।
তাকে একদিন জিগগেস করলে গদাধরঃ 'আচ্ছা বলতে পারো, খেতির মা আমাকে
কি বলতে চাইছে, অথচ যেন বলতে পাচ্ছে না?'

শঙ্করী তো থ! মনের কথাও জানতে পেরেছ তা হলে? বেশ, তবে বলো, কি খাবে, আমি নিয়ে আসছি।

খাবো তো, এখানে এই পথের মাঝখানে খাব না কি? তার ঘরে যাব, ঘরে গিয়ে নমঝের উপর আসন পেড়ে বসে খাব। যা সে নিজের হাতে রে°ধে দেবে—সমস্ত। তার মনের সাধ পূর্ণে করব যোলো আনা।

তাই গেল ঠিক ছ্বতোর-বাড়ি। খেতির মা'র হাতের রান্না খেল সে তৃ্গিত করে।

খেতির বাপ কিন্তু দ্বীর অনাচার সহ্য করতে পারল না। অনাচার বৈ কি। ছোট জাতের মেয়ে, উচ্চবর্ণের জাত মেরে দিলি? দেবতা খেতে চাইবে বলে তুই তার অন্ন যোগাবি? রাগে দিশেহারা হয়ে গেল খেতির বাপ। পায়ের খড়ম তুলে শক্ত কয়েক ঘা বসিয়ে দিল দ্বীর পিঠের উপর।

শ্রেতির মা টলল না একচুল। বললে, 'যতই কেন না মারো আর ধরো, আমার আর কিছ্মতেই দ্বঃখ নেই। ঠাকুরের প্রসাদ খেরেছি আমি।'

আর মনে পড়ে চিন্ম শাঁখারিকে।

বয়েস হয়েছে, ছোট দোকান, কণ্টে দিন গ্রুজরায়। কিন্তু গদাধর যখনই দোকানে এসে বসে, মনে হয় কোথাও যেন আর কণ্ট নেই। রাত যতই অন্ধকার হোক, গদাধর যেন চিরন্তন স্ব্প্রভাত। যাই একট্ব বাড়িতি রোজগার হয় তাই দিয়ে মিণ্টি কিনে গদাধরকে খাওয়ায়। গদাধর খায় আর চিন্ব দেখে। ওিদকে খন্দের এসেছে দোকানে, সেদিকে খেয়াল নেই। গদাধরকে যেন চিনতে পেরেছে চিন্ব। তার নাম যখন চিন্ব তখন সেই তো প্রথমে চিনতে পারবে।

একদিন হলো কি, চিন্ন ফ্ল তুলে পরিপাটি করে মালা গাঁথলে। কোঁচড়ে করে ল্লেকিয়ে মিন্টি কিনে আনলে বাজার থেকে। গদাধরকে বললে, 'চলো।' 'কোথায়?'

'মাঠে। যেখানে কেউ কোথাও নেই। যেখানে কেবল তুমি আর আমি।'
চিনিবাস গদাধরকে নিয়ে মাঠের মধ্যে এসে দাঁড়াল। দৃষ্টির গোচরে নেই কোথাও জনমান্য। উপরে আকাশ-ভরা শান্তির নীলিমা। মালা-মিষ্টি পাশে রেখে ইাঁট্র গৈড়ে হাত জোড় করে বসে রইল চিনিবাস। সামনে গদাধর। কৃষ্ণকিশোর। 'এ কি চিনিবাসদা, এ কি করছ? তার চেয়ে মিষ্টির ঠোঙাটা হাতে দাও।' 'দিচ্ছি গো দিচ্ছি—'

আগে মালা দিলে গলায়। কৃষ্ণের গলায় অতসী ফ্ললের মালা। পরে হাতে করে খাওয়াতে লাগল গদাধরকে। ব্রজের ননীগোপালকে।

জলে চোথ ভেসে যাচ্ছে চিনিবাসের। মিণ্টিভরা হাত কখনো পড়ছে গিয়ে গদাধরের নাকে, কখনো চোখে, কখনো কপালে। গদাধর হাসছে আর খাচ্ছে। খাওয়ানোর পর আবার শতব করতে বসল চিনিবাস। বললে, 'ব্রড়ো হয়েছি, বাঁচব না বেশি দিন। মত্ধামে তোমার কত লীলা-খেলা হবে, কিছ্ই দেখতে পাব না। তব্ আজ যে আমাকে একট্র চিনতে দিলে দয়া করে, তাই আমার পারের কডি হয়ে রইল।'

মত্ত অস্বরের মত স্বাস্থ্য ছিল চিনিবাসের। দ্ব'হাতে তুলে গদাধরকে কাঁধে চড়িয়ে বীরবিক্তমে নৃত্য করত। বলত, 'তুমি আমাকে দাদা বলো—চিনিবাস দাদা। আমি যদি তোমার দাদা হই, তবে আমি তো বলরাম।' বলে আবার নৃত্য।

তুমি সম্বদ্র আর আমি সামান্য শঙ্খকার।

একবার, মনে পড়ে, চিন্ শাঁখারির পায়ে পড়েছিল গদাধর। শৃন্ধ্ চিন্র নয় আর-আর সমবয়সীদেরও। কি খেয়াল হল, সবাইর পায়ে ধরে ধরে গদাধর মিনতি করতে লাগল, 'ওরে তোদের পায়ে পড়ি, একবার হরিবোল বল—'

সকলে তো অবাক। যত ছোটজাতের লোক, নুয়ে পড়ে সকলের পায়ে ধরা!

আসল কথা ব্ৰেছেল চিনিবাস। বলেছিল, 'তোমার এখন প্রথম অন্রাগ, তাই সব সমান দেখছ। জাত-বেজাত স্তর-পঙ্জি দেখছ না। প্রথম যখন ঝড় ওঠে তখন আম-গাছ, তে°তুল-গাছ সব এক বোধ হয়। এটা আম, এটা তে°তুল—চেনা যায় না।'

নবান্রাগের বর্ষা। নবান্রাগে মান-অপমান থাকে না। ছায়া-কায়া থাকে না। সব তুমি-ময়।

মরে যাবে চিনিবাস—এই তার দর্যখ। বয়সে সে জীর্ণ হয়ে এসেছে। মরে গেলে দেখতে পাবে না এই নিত্যলীলা।

রাবণ-বধের পর রাম-লক্ষ্মণ যখন লঙ্কার প্রাসাদে গিয়ে ঢ্কলেন, দেখলেন, রাবণের বৃড়ি মা নিকষা পালিয়ে যাছে। লক্ষ্মণ বিদুপে করে উঠল—যার ছেলে-নাতি-প্রতি সব গেল, বংশে যার বাতি দেবার কেউ নেই, তার কিনা নিজের প্রাণের উপর এত টান! নিকষাকে রাম কাছে ডাকিয়ে আনলেন, জিগগেস করলেন, তৃমি পালিয়ে যাছে কেন? তোমার কিসের ভর? নিকষা বললে, আমার আর কিছ্ম ভয় নেই, ভয়, যদি মরে গিয়ে তোমার এত লীলা না আর দেখতে পাই। বেণ্টে ছিলাম বলেই তো দেখলাম তোমাকে। তাই এখনো বাঁচবার সাধ যেতে চায় না।

কিন্তু কলকান্তার এসে গদাধরের কি চুপচাপ করে বসে থাকলে চলবে? কত সার্ধ করে তাকে নিয়ে এসেছেন রামকুমার। অক্ষয়কে জন্ম দিয়েই রামকুমারের দ্বী মারা গোল আঁতুড়ে—সেই থেকেই সংসারে অনটন। ছেলে গর্ভে আসতেই কেমন হরে গিরেছিল বৌদি, কাঁধে অলক্ষ্মী চেপেছিল। সংসারে নিয়ম ছিল, যে-ছেলের এখনো পৈতে হয়নি সেই ছেলে কিংবা র্গী ছাড়া আর কেউ রঘ্বীরের প্রজার আগে জলস্পর্শ করতে পারবে না। রামকুমারের দ্বী সেই নিয়ম অমান্য করতে লাগল। বাধার উত্তরে করতে লাগল অবাধ্যতা। রামকুমার ব্রুলেন, দ্বীর মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে, আর সেই সঙ্গে বা অমঙ্গলের দিন।

হলও তাই। স্বা চলে গেল। সংসারে এল কঠিন দর্ভাগ্য।

গদাধরের পরে আরেকটি বোন ছিল, সর্বমণ্গলা। গোরহাটির রামসদয় বন্দ্যো-পাধ্যায়ের সংগ্য তার বিয়ে দিলে, যখন আট পেরিয়ে নয়ে পড়েছে। আর রামসদয়ের বোনের সংগ্য বিয়ে দিলে রামেশ্বরের। রামেশ্বর গৃহস্থালি দেখ্ক, তুই, গদাধর, কলকাতা চল্। ওখানে টোল খ্লেছি, একটা কিছ্, হিল্লে তোর হবেই। অন্তত শান্তি-স্বস্তায়নটা তো শিখবি। কলকাতায় অনেক বড় লোকের বাসা, যদি মান্য হতে পারিস, টাকার জন্যে ভাবতে হবে না। সংসার স্বচ্ছন্দ হবে।

টাকা? টাকা দিয়ে আমার কী হবে? আমি তো অবিদ্যার সংসার করতে আর্সিন। আমি কি ঐশ্বর্যভোগ চাই, না, দেহের সূথ চাই? না, চাই 'লোকমান্য'?

আর, তুমিই বা অত ভাবছ কেন? যে ঠিক ভন্ত, সে চেণ্টা না করলেও ঈশ্বর তার সব জর্টিয়ে দেবেন। যে ঠিক রাজার বেটা সে মাসোয়ারা পায়। যে সদ্বাহরণ, যার কোনো কামনা নেই, হাড়ির বাড়ি থেকে হলেও তার সিধে আসে। যেমনি আসে তেমনি যায়। এই যদ্চ্ছা লাভই ভালো। সাঁকোর তলা দিয়েই জল বেরিয়ে যায় সহজে। সপ্তয় করে কি হবে? কত কণ্ট করে মৌমাছি চাক তৈরি করে, কে আরেক জন এসে ভেঙে দিয়ে যায়। উপার্জন করাই কি জীবনের উদ্দেশ্য? নরজন্ম পেয়েছি, ঈশ্বর দর্শন করব না?

লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারি প্রায়ই আসত দক্ষিণেশ্বরে।

ঠাকুরের বিছানা ময়লা দেখে তার বড় ক্ষোভ। বললে, 'আমি তোমাকে দশ হাজার টাকা লিখে দিচ্ছি—তা দিয়ে তোমার সেবা হবে।'

যেই এ কথা শোনা ঠাকুর অমনি বাহ্যজ্ঞানহীন হয়ে পড়লেন। কে যেন মাথায় লাঠি মারলে!

বাহ্যজ্ঞান পাবার পর বললেন বিমর্ষ কণ্ঠেঃ 'অমন কথা মুখে এনো না। অমন কথা যদি আর বলো, তোমার এখানে এসে তবে কাজ নেই।'

'কেন. কি হল?'

'তুমি জানো না, আমার টাকা ছোঁবার জো নেই—কাছেও রাখবার জো নেই।' লক্ষ্মীনারায়ণও ছাড়বার পাত্র নয়। সে বেদান্তবাদী। তক'পটা,।

'তা হলে এখনো আপনার ত্যাজ্য-গ্রাহ্য আছে?' লক্ষ্মীনারায়ণ হাসলঃ 'তবে তো জ্ঞান হয়নি আপনার!'

'না বাপ্য, অত দূর হয়নি এখনো।'

ষারা-যারা কাছে বসে ছিল, হেসে উঠল।

তব্দ লক্ষ্মীনারায়ণ দমবে না। সে ধরল হৃদয়কে। হৃদয় মানে হৃদয়রামকে, ঠাকুর যাকে ডাকতেন হৃদে বলে। ক্মিরামের বোন রামশীলার মেয়ে হেমাজিগনী। তারই ছেলে এই হৃদয়।

হ্দয়কে দিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ গছাতে চাইল টাকা। বললে, 'আমি হ্দয়কে দিচ্ছি।' 'তা হলে আমাকেই বলতে হবে, একে দে, ওকে দে। না দিলে রাগ হবে মনে মনে, অভিমান হবে। টাকা কাছে থাকাই খারাপ। আরশির কাছে জিনিস রাখতে নেই। জিনিস থাকলেই প্রতিবিম্ব হবে। ব্রুবলে, ও সব হবে না এখানে— যে ঠিক রাজার বেটা সে মাসোয়ারা পায়।'

গদাধর কি রাজার বেটা নয়?

বাবাকে মনে পড়ে গদাধরের। স্নান করবার সময় জলে দাঁড়িয়ে "রম্ভবর্ণং চতুম্ব্বং" বলে ধ্যান করতেন, আর তাঁর চোখ জলে ভেসে যেত। খড়ম পায়ে দিয়ে যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন, গাঁয়ের দোকানিরা দাঁড়িয়ে পড়ত। বলত, ঐ তিনি আসছেন। যখন উনি স্নান করতেন তখন আর কেউ সাহস করে নাইতে যেত না। খোঁজ নিত—তিনি কি স্নান করে গেছেন? রঘ্বীর-রঘ্বীর বলতেন আর তাঁর ব্কলাল হয়ে যেত।

সেই বাপের ছেলে গদাধর।

শাধ্য এইটাকুই তার পরিচয়? কে বলে! সে জগণপিতার ছেলে।

সে পড়াশোনা জানে না। শাদ্ব-সংহিতা সে কিছ্ ছোঁয়নি। সে হয়তো প্রেরা 'বাবা' বলে ডাকতে পারে না, উচ্চারণ জানে না সবটার, সে হয়তো আধো-আধো ভাষায় শ্ব্ 'পা' বলে। বাপের টান কি শ্ব্র 'বাবা' বলা ছেলের উপর বেশি হবে, 'পা' বলা ছেলের চেয়ে? না, বাবা বলবেন, এ আমার কচি ছেলে, বাবা ঠিক বলতে না পারলেও ডাকছে ঠিক আকুল হয়ে, অতএব একেই আগে কোলে নিই হাত বাডিয়ে!

কিন্তু সেই যে বাবা স্বাদন দেখলেন গয়াধামে গিয়ে, রঘাবীর বলছেন তোমার ঘরে আমি ছেলে হয়ে জন্মাব, তার কি হবে? তবে, আসলে, তার কি কেউ পিতা নেই? সে তবে কে?

এই আত্মদর্শনই তো ঈশ্বরদর্শন।

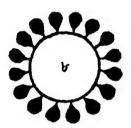

রানি রাসমণি কাশী যাবেন। কৈবতের মেয়ে, কিন্তু আসলে অন্ট সখীর এক সখী।

কলকাতার জানবাজারের জমিদার রাজচন্দ্র দাসের স্থা। কিন্তু মন রয়েছে কালিকার পাদপদ্মে। চার কন্যার মা। আর, তৃতীয় কন্যা কর্ণাময়ীর স্বামী মথ্বরামোহন বিশ্বাস। আমাদের সেজ বাব্।

বিয়ের অলপ কাল পরেই মারা যায় কর্নাময়ী। রাসমণি চতুর্থ কন্যা জগদম্বার ২৮ সঙ্গে মথ্বামোহনের বিয়ে দেন। কিন্তু নাম তার সেই সেজ বাব্ই থেকে গেল।

স্বামী রাজচন্দ্র তখন গত হয়েছেন। বাড়ির পাশেই গোরা সৈন্যদের ব্যারাক। একদিন মাতাল হয়ে এক দল সৈন্য ঢুকে পড়ে বাড়ির মধ্যে। আত্মীয়-পূর্ব্যেরা কেউ বাড়িতে নেই, র্খতে গিয়ে ঘায়েল হয়েছে দারোয়ানেরা। সৈন্যরা বাড়ি লুঠ করতে শুরু করেছে। এখন কি করেন রাসমণি? রাসমণি অস্ত্র ধরলেন। ছিলেন লক্ষ্মী, হয়ে দাঁড়ালেন রুদ্রচণ্ডী চামুণ্ডা।

রাজেন্দ্রাণি রাসমণি। রাজেন্দ্রাণি হয়েও অন্তরে ভিখারিণী। তেজস্বিনী হয়েও মমতার গণগা-ম্ত্রিকা। সংসারে কিছ্ই চান না, শ্ধ্ সেই মহাযোগেশ্বরী মহাডামরী সাট্রাসা মহাকালীর রাঙা পা দ্ব'খানি কামনা করেন। শেরেস্তায় যে শিলমোহর চলতি, তাতে তাঁর নাম লেখা—"কালীপদ-অভিলাষী শ্রীমতী রাসমণি দাসী।" ঐশ্বর্যের শয়নে শ্বুয়েছেন, কিন্তু উপাধান হয়েছে বিশ্বেশ্বরীর উৎসংগ। বারো শো পণ্ডাল্ল সাল। রানি কাশী যাবেন মনস্থ করেছেন। দর্শন করবেন অল্লপ্র্ণাকে, মহাভিক্ষ্ক বিশ্বনাথকে। অঢেল টাকা এ জন্যে আলাদা করা আছে। অজস্র হাতেই তাশ্ব্য় করবেন। ঘাটে বাঁধা হয়েছে নোকো, সারি-সারি প্রায় একশোখানি। থরে-থরে সম্ভার সাজানো হয়েছে। কত দাস-দাসী আত্মীয়-পরিজন। সবাই বিশ্রাম করছে নোকোতে। শ্বুর্ একজন জেগে আছে। সে স্বয়ং কবের। রানির কোষাগারের শ্বারপাল।

রাত। নোকোর বহর ছেড়ে দিয়েছে। রানি ঘ্রমিয়ে পড়েছেন। উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রাম পর্যশ্ত এসেছেন, স্বপন দেখলেন রাসমণি। দেখলেন দেবী ভবতারিণী নিজে এসে দাঁড়িয়েছেন। বলছেন, 'কাশী যাবার দরকার নেই। এই ভাগীরথীর পারেই আমাকে প্রতিষ্ঠা কর। আমাকে অলভোগ দে।'

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন রাসমণি। ওরে, নোকো ফিরিয়ে নিয়ে চল্। আর কাশী যেতে হবে না। স্বয়ং কাশীশ্বরী এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে।

প্রথমে ভেবেছিলেন গণগার পশ্চিম ক্লে বালি-উত্তরপাড়ার জমি নেবেন। কথার আছে, গণগার পশ্চিম ক্লে, বারাণসী সমতুল। কিন্তু ও-অগুলের জমিদারের বৃদ্ধি-শৃর্দিধ আজগ্রবি। টাকার লোভে জমি দিতে তাঁদের আপত্তি নেই, কিন্তু সেই জমিতে পরের টাকার যে ঘাট তৈরি হবে সে ঘাট দিয়ে তাঁরা গণগায় নাইতে যাবেন না। না যাবেন তো না যাবেন-অমন কথা বলতে পারলেন না রাসমণি। তিনি পূর্ব কুলে উপস্থিত হলেন।

পূর্ব ক্লে দক্ষিণেশ্বর। এক লপ্তে ষাট বিঘে জমি কিনলেন রাসমণি। জমির কতক অংশের মালিক ছিল হেণ্টি নামে এক সাহেব, আর বাকি অংশে ম্সলমানদের কবরখানা আর গাজী পীরের থান। জমির গড়ন খানিকটা কচ্ছপের পিঠের মত। তল্মতে অমন জমিই শক্তিসাধনার অন্ক্ল। তাই, সন্দেহ কি, ঐ পূর্ব ক্ল দেবীই নির্বাচিত করেছেন পূর্ব থেকে।

নর লাখ টাকার মন্দির আর মৃতি তৈরি হল। নবরত্ববিশিষ্ট কালীমন্দির, উত্তরে রাধাগোবিন্দের মন্দির, পশ্চিমে দ্বাদশ শিবমন্দির আর দক্ষিণে নাটমন্ডপ।

মধ্যস্থলে প্রশস্ত চত্বর। উত্তরে-দক্ষিণে-পর্বে আরো তিন সার দালান—সব মিলে অতিকায় দেবায়তন। সম্পূর্ণ হতে লেগেছিল প্রায় দশ বছর।

এই দশ বছর—উদ্যোগ থেকে উদ্যাপন পর্য দত—রাসমণি ব্রতধারিণী হয়ে ছিলেন, ছিলেন কঠোর নিয়মে-সংযমে। ত্রিসন্ধ্যা স্নান করেছেন, হবিষ্যাল্ল খেরেছেন, শ্রুরেছেন শ্রুকনো মেঝের উপর। আর জপ করেছেন অবিশ্রান্ত। কিসের জন্যে এত অনুষ্ঠান? এই দেহ-মনকে যদি তাঁর উপযুক্ত বাহন করতে না পারি, তবে দেবী শ্রুবেন কেন আবাহন? হয় আসবেন না, নয় তো এসে ফিরে যাবেন। তৈরি হল মন্দির। তৈরি হল দেবীম্তি। পশ্ডিতেরা পাঁজি দেখতে লাগলেন মন্দিরপ্রতিষ্ঠার শ্রুভাদন কবে ঠিক করা যায়!

ম তি ছিল বাস্তের মধ্যে বন্দী হয়ে। দেখা গেল, ম তি ঘামছে।

রাহিযোগে স্বংন দেখলেন রাসমণি। ক্লান্ত-কাতর কণ্ঠে ভবতারিণী বলছেন, 'আমাকে আর কত দিন কণ্ট দিবি এমনি বন্ধ করে রেখে। শিগ্গির আমাকে মুক্তি দে—'

রানি অধীর হয়ে উঠলেন। আর দেরি করা যায় না। আসল্ল যে কোনো শ্বভ-দিনেই প্রতিষ্ঠিত করতে হয় দেবীকে।

স্নান্যান্ত্রার দিনই নিকটতম শ্বভদিন। কিন্তু এ দেবী শক্তিস্বর্গিণী—একে বিষ্কৃ-পর্বাহে প্রতিষ্ঠিত করা যায় কি করে? হোক বিষ্কৃ-পর্বাহ, তব্ব আর অপেক্ষা করা যায় না—মা আকুল হয়ে উঠেছেন। যা শক্তি তাই মাধ্রনী—তাই "পরমাসি মায়া"। যিনি কালী, তিনিই লক্ষ্মী, তিনিই লজ্জা। যিনি মৃশ্ড-মালিনী, তিনিই পদ্মালয়। সর্বার্থসাধিকা।

বারো শো বাষটি সালের বারোই জ্যৈষ্ঠ স্নান্যান্তার দিনে মন্দির প্রতিষ্ঠা হল। দেবী ভবতারিণী। পাষাণময়ী অথচ কর্ণাদ্রবা। মৃত্যুবজি তা শিবস্করী। নির্নালনী, তেজাের্পোজ্জ্বলা। প্রাতনী, পরমার্থা। কাললােকবাসিনী কালী ক্পালিনী।

র্পার সহস্রদল পদ্ম, তার উপর দক্ষিণ শিয়রে শবীভূত শিব শ্রের আছেন।
তাঁরই হ্দয়ের উপর পা রেখে দাঁড়িয়েছেন ভবতারিদা। পরনে লাল বেনার্রাস,
মাথায় মনুকুট, গলায় সোনার মনুষ্ঠমালা। নানা অলংকারে ঝলমল করছেন সর্বাঙ্গে।
কটিতটে সারে-সারে খণ্ডিত নরকর। দেবী চতুর্ভুজা—দনুই বাম করে ন্মনুষ্ঠ
আর অসি, আর দক্ষিণ দনুই হাতে বর ও অভয়মনুদ্র।

द्यवी प्रिक्रगामा।

এততেও যেন সম্পূর্ণ হল না। সোয়া দ্ব'লাখ টাকায় দিনাজপুর জেলার শালবাড়ি পরগণা কিনলেন। মা'র সেবায় দান করলেন শালবাড়ি। তব্বও হল না পুরো-পুরি। মা অম্নভোগ চেয়েছেন, তার ব্যবস্থা কি?

পণ্ডিতেরা বললেন, তার বিধি নেই।

মাকে চাট্টি খেতে দেব ভক্তি করে, তার বিধি নেই?

না, নেই। তুমি রানি হলে কি হবে, তুমি শ্দ্রাণী। শ্দ্রাণীর অধিকার নেই দেবতাকে ভোগ দেবার।

ব্যাথায় চমকে উঠলেন রাসমণি। এ কিছ্বতেই হতে পারে না। বিধিতে আর ভত্তিতে এত প্রভেদ কি করে সম্ভব? নিচু ঘরে জন্মেছি বলে কি আমি মা'র সম্তান নই? মা কি নিচু হয়ে অল্ল খান না?

না। প্রচলিত প্রথার ব্যতিক্রম করবেন রাসমণি। এ বিধি নয়, বিধি-বিড়ম্বনা। এ কিছনতেই মানতে পারব না। অভুক্ত থাকতে দেব না মাকে। তাঁর নিত্য ভোগের ব্যবস্থা করব।

সাবধান! অমন যদি কিছু করো, ব্রাহ্মণেরা মন্দিরে এসে প্রসাদ নেবে না। তোমার দেবালয় অধ্মাপ্রিত হবে।

তবে উপায়? রানি দিকে-দিকে লোক পাঠালেন। টোলে বা চতুষ্পাঠীতে, কোথাও কেউ কোনো ব্যবস্থা দিতে পারে কি না। সবাই একবাক্যে বললে, কৈবর্তের মেয়ে দেবীকে অন্নভোগ দেবার অধিকারী নয়।

রানি আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

এতে কাঁদবার কি আছে? এত বড় একটা কীতি স্থাপন করলে, দেশে-দেশে তোমার নাম ছড়িয়ে পড়ল—এ কি কম কথা? কী হবে অন্নভোগে? অন্নপূর্ণার কি অন্নের অভাব আছে সংসারে?

তব্ব মেয়ের সংসারে মা এলে কি মেয়ে তাঁকে উপবাসী রাখে? আমি নাম-কাম চাই না। আমি চাই ভব্তি। আমি চাই সন্তোষ। মাকে অমভোগ দিতে না পেলে আমার সন্তোষ নেই।

আবার কাঁদতে বসলেন রাসমণি।

হঠাৎ রামকুমারের টোল থেকে নতুন বিধান এসে পেণছত্বল। প্রতিষ্ঠার আগে রানি যদি দক্ষিণেশ্বরের যাবতীয় সম্পত্তি কোনো ব্রাহ্মণকে দান করেন তবে অহাভোগ চলতে পারে। সে ক্ষেত্রে মন্দিরে ব্রাহ্মণদের প্রসাদ নিতে কোনো বাধা নেই।

অন্ধকারে রাসমণি দেখতে পেলেন মা'র আনন্দ চক্ষর। অভয় চক্ষর।

কিন্তু এ ব্যবস্থা পশ্ডিতদের মনঃপতে হল না। তব্ব, উপায় কি। স্বয়ং রাম-কুমার ভট্টাচার্য এ-পাঁতি দিয়েছেন, এ কে খণ্ডায়? সাধ্য নেই কেউ এ নিয়ে বিতন্ডা করে।

রাসমণি ঠিক করলেন তাঁর গ্রন্থর নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু প্জেক-প্রোহিত কে হবে? গ্রন্থংশের কেউ প্জো-অর্চনা করে এ রাদ্নর অভিপ্রেত নয়। তারা সবাই অশাস্ত্রজ্ঞ, আচারসর্বস্ব। তাদের ডাকতে তাই তাঁর মন উঠল না। তবে কাকে ডাকেন? যাকেই ডাকেন সেই মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। বলে পাঠায়, প্রজো করা দ্রেস্থান, যে-দেবতাকে শ্রোণী প্রতিষ্ঠিত করবে তার পায়ের গোড়ায় মাথা পর্যন্ত নোয়াব না। পারব না ব্রাত্য হতে।

এখন তবে কি করা যায়! এই মহা দৃ্স্তেরে পথ কোথায়?

শেষ পর্যক্ত রানি রামকুমারকেই লিখলেন উন্ধার করতে। রামকুমার বললেন,
প্রেজকের অভাবে মন্দির যখন প্রতিষ্ঠা হয় না, তখন, বেশ, আমিই প্রজক হব।'
মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন গদাধর এসেছে কালীবাড়িতে। বিরাট উৎসব। ষাত্রা,

কালীকীর্তান, ভাগবত, রামায়ণ পাঠ—কত কি হচ্ছে চার পাশে। কত দিক থেকে কত লোক এসেছে, সংখ্যায় লেখা-জোখা হয় না। সদারত অমসত্র বসে গেছে। আহ,ত-অনাহ,তের ভেদ নেই—শ্ব্দু দাও আর খাও, নাও আর ধরোঁ। চলেছে চর্বা-চুষ্য-লেহ্য-পেয়র ঢালাঢালি।

গদাধরের মনে হল ভগবতী যেন কৈলাস শ্ন্য করে চলে এসেছেন মন্দিরে। কিংবা গোটা রজতগিরিই যেন রানি রাসমণি তুলে এনে দক্ষিণেশ্বরে বসিয়ে দিয়েছেন।

এত আয়োজন এত অজস্ত্রতা, তব্ব গদাধর মন্দিরের অন্নভোগের অংশ নিল না। বাজার থেকে এক পয়সার মন্ডি-মন্ড্রিক কিনে খেল, আর তাই খেয়ে কাটাল সমস্ত দিন। বেলা পডলে হে টে চলে গেল ঝামাপ্রকর।

'কিছ্ম খেলি নে কেন রে গদাই?' জিগগেস করেছিলেন রামকুমার। 'কৈবতেরি অন্ন খেতে পারি না দাদা।'

গদাধর এখন বড় হয়েছে, পশ্ডিত হয়েছে। ভাবলেন রামকুমার। নইলে ছেলে-বেলায় ধনী কামারণীর হাতে কি করে সে ভিক্ষে নিয়েছিল?

পরিদিন সকালে উঠেও গদাধর দেখলে দাদা ফেরেননি। তার মানে কি? দাদা কি কায়েমী হয়ে থেকে যাবেন না কি মন্দিরে? এ কি অভাবনীয়?

একের পর এক সাত-সাত দিন কেটে গেল, তব্ব দাদার দেখা নেই। আর অপেক্ষা করা যায় না, গদাধর চলল দক্ষিণেশ্বর।

'এ কি, বাড়ি যাবেন না?'

'না রে—ভাবছি, জীবনের ক'টা দিন এখানেই কাটিয়ে দেব।'

গদাধর অবাক হয়ে রইল। বললে, 'তবে কি---'

'হাাঁ, মন্দিরের প্জার ভার নিয়েছি। টোল এবার তুলে দেব। তুইও চলে আয় আমার সংখ্য।'

প্রবল আপত্তি তুলল গদাধর। তা কি করে হতে পারে? বাবা কোনো দিন শ্রেষাজী হর্নান, তাঁর ছেলে হয়ে কোন যুক্তিতে তাঁর প্রথার প্রতিক্লতা করবেন? ও সব ছাড্রন।

রামকুমার অনেক বোঝালেন। অনেক তর্ক ফাঁদলেন। গদাধর নিবিচল। নিষ্ঠায় নিয়তস্থিত।

তা হলে ধর্মপত্র করা ষাক। বললেন রামকুমার। যা ধর্মপত্র তাই দৈবাদেশ।
একটা ঘটিতে কতগৃহলি কাগজের ট্রকরো। তাতে কোনোটার 'হাঁ' বা কোনোটার
'না' লেখা। অনপেক্ষ কোনো শিশ্বকে ডেকে আনো, সে যে কোনো একটা ট্রকরো
তুল্বক হাতে করে। সেই ট্রকরোতে যদি 'হাঁ' থাকে, তবে করো; আর যদি 'না'
থাকে, তবে কোরো না। জানবে তাই তোমার দেবতার ইণ্গিত।
ধর্মপত্রে হাঁ উঠল।

তার মানে রামকুমার কর্ক যেমন করছে প্জকের কাজ। এখন গদাধরের কাজ কী? ঝামাপ্রকুরের টোল তো পটল তুলল, সে খায় কি,

থাকে কোথায়?

রামকুমার বললেন, 'মন্দিরের প্রসাদ খাবি নে?' 'না।'

'কেন গঙ্গাজলে রামা, মাকে নিবেদন করা, খেতে দোষ কি?' 'আমি স্বপাকে খাই।'

'বেশ তো, তবে সিধা নিয়ে যা না গণ্গাপারে, নিজের হাতে রান্না করে খা গে। গণ্গাক্লে সবই পবিত্র—এ তো মানতেই হবে।'

গণগার নাম শন্নে গদাধর গলে গেল। সকল-কল্মভণ্গা গণগা। "তব তট-নিকটে যস্য নিবাসঃ খল্ন বৈকুপ্ঠে তস্য নিবাসঃ।" সেই ভবভয়দ্রাবিনী ভাগীরথী। তাকে গদাধর ফেরায় কি করে?

তবে তাই। গদাধর থাকবে দক্ষিণেশ্বরে। গণ্গাতীরে স্বপাকে রান্না করে খাবে। গণ্গাজলের রান্না।

কেন, কেন এই নিষ্ঠার কাঠিনা?

ঠাকুর বললেন, 'পায়ে একটি কাঁটা ফ্রটলে আরেকটি কাঁটা যোগাড় করে পায়ের কাঁটাটি বের করতে হয়। তার পরই ফেলে দিতে হয় দ্র'টো কাঁটাই। তেমনি অজ্ঞান কাঁটা তোলবার জন্যে জ্ঞান কাঁটা যোগাড় করো। তার পর জ্ঞান অজ্ঞান দ্র'টো কাঁটাই ফেলে দাও। তখন বিজ্ঞান অবস্থা। গ্রিগ্রণাতীত অবস্থা।'

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বললেন অর্জ্বনকে, নিস্তৈগ্বগ্যো ভবার্জ্ব।

নিষ্ঠা না থাকলে সত্যে পেশছন্বে কি করে? নিয়মে না থাকলে কি করে হবে নিয়মাতীত? আগে শাসন চাই, শম-দম-সাধন চাই, তবে তো নির্বাণে পেশছন্বে। আগে কঠিন হও, তবে তো সরল হবে। আগে ডুব দিতে শিখবে তবেই তো খণ্ডিজ পাবে গভীরতা।

চণ্ডাল মাংসের ভার নিয়ে চলেছে। শঙ্করাচার্যকে সে ছই্রে দিলে। 'আমায় ছইলি?' শঙ্করাচার্য চমকে উঠলেন। চণ্ডাল বললে, 'ঠাকুর, আমিও তোমায় ছইনি, তুমিও আমাকে ছোঁওনি। শুন্ধ আত্মা যে নিলিপ্ত।'

এই হচ্ছে বিজ্ঞানীর ভাব। সে কখনো বালক, কখনো জড়, কখনো উন্মাদ, কখনো পিশাচ। সে তখন নিয়মাতীত। তার সর্বত্র ব্রহ্মময়। তার লক্জা খ্ণা ভয় ভাবনা নেই—কোনো গ্লণেরই আঁট নেই। সে কখনো বা জড়ের মত চুপ করে বসে থাকে। কখনো হাসে কখনো কাঁদে। এই বাব্র মত সাজে-গোজে, খানিক পরে আবার বগলের নিচে কাপড়ের প্র্টলি পাকিয়ে ঘ্রের বেড়ায়। ডোবার জ্বল আর গণগাজল সমান দেখে।

এই যে নিত্যসত্ত্বস্থ অবস্থা—এতে আসতে হলে কত নিষ্ঠা-নিয়ম কত শাসন-বন্ধন দরকার তার কি ঠিক আছে?

দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-প্রতিষ্ঠার কিছ্ম দিন পরে এক পাগল এসে উপক্রিত। এক হাতে একটা কণ্ডি, অন্য হাতে একটা ভাঁড়, পায়ে ছেড্। জনুতো। গণ্গায় ছুব দিয়ে উঠে, কোঁচড়ে কি ছিল তাই খেল। তার পরে মন্দিরে গিয়ে স্তব করতে বসল। গমগমে শব্দে কে'পে-কে'পে উঠল মন্দির। ভাত জোটেনি, অতিথিশালার পাত কুড়িয়ে খেতে লাগল ভাত। পথের কুকুরের মত। এমন কি পথের ও(৬০)

কুকুরদের সরিয়ে-সরিয়ে কাড়াকাড়ি করে। হলধারী ছুটে এল মন্দির থেকে। লোকটার পিছ্-পিছ্- ধাওয়া করলে। বললে, তুমি কে? পাগল বললে, 'চুপ। কাউকে বলিসনি। আমি পূর্ণজ্ঞানী।' পূর্ণজ্ঞানী?

'হাঁ, তোকে বলে যাই। যেদিন এই ডোবার জল আর গণগাজলে কোনো ভেদবান্ধি থাকবে না, তখনই ব্রুবি পূর্ণজ্ঞান হয়েছে।' বলেই পাগল চলে গেল কোন দিকে।

ঠাকুর সব শনেলেন। ভয়ে জড়িয়ে ধরলেন হ্দয়কে। মাকে বললেন, 'মা, আমারো কি তবে এমনি হবে?'

ভয় কি। মা'র মুখে সেই অভয়৽কর প্রসম্নতা। চুন্বকের পাহাড়ের কাছ দিয়ে জাহাজ চলে গেলে জাহাজের আর কী থাকে? তার কলকজা ইস্কুপ-বলট্র লোহা-লক্কড় সব আলাদা হয়ে খৢলে যায়। তেমনি তোর যখন ঈন্বরদর্শন হবে তখন তুই আর তুই থাকবি না। তুই তো কাঠ নস যে পোড়ালে ছাই থাকবি। তুই কপর্বর, পোড়ালে তোর কিছৢই বাকি থাকবে না। শেষ বিচারের পর তোর সমাধি হয়ে যাবে। নুনের প্রতুল হয়ে নামবি তুই লবণের সম্বদ্ধ। তোর ভয় কি। তোর তো আমিই আছি। মৃন্ময় আধারে চিন্ময়ী মা।



'এ ছেলেটি কে?' খানিকটা তন্ময়ের মতই জিগ্গেস করলেন মথ্রবাব। উদারদর্শন, নবীন ব্রহ্মচারী। কুমার-কোমল। এ কে? একে কি আগে কোথাও দেখেছি? কোথায় দেখব? কত দিন আগে?

র্কিছ্বতেই মনে করতে পারছেন না মথ্বরবাব্। তবে কি প্রবিজন্মে দেখেছি? কিংবা, জন্ম-মৃত্যুর পরপারে?

'কে এই ছেলেটি?'

না, স্বগতোক্তি নয়, প্রশ্ন করছেন রামকুমারকে।

'আমার ভাই।' দিন ধ-বিনয়ে বললেন রামকুমার।

কিন্তু মথ্বর মোহনের কে? কেউ যদি না-ই হবে তবে তার দিকে মন ছন্টে চলেছে কেন?

'এখানে, এই মন্দিরে, কাজ করবে?'

'দেখব জিগ্রেস করে।'

বললেন বটে রামকুমার, কিন্তু জিগ্গেস করতে সাহস পেলেন না। তিনি জানেন তো তাঁর ভাইকে। দক্ষিণা নিয়ে ঠাকুর-পন্জো করবার সে ছেলে নয়। এমন সময় দক্ষিণেশ্বরে হুদয়রাম এসে হাজির।

'এ কি, তুই এখানে কোখেকে?' অবাক হলেন রামকুমার।

'বর্ধমানে গিয়েছিলাম চাকরির সন্ধানে। চাকরির নামে লবডঙকা। শন্নলাম মামারা এখন মসত হয়েছেন, রানি রাসমণির কালীমন্দিরে আছেন পর্জ্বরী হয়ে। ভাবলাম যদি তাঁদের ধরলে একটা হিল্লে হয়।'

रवात्ना वहरतत वनवान एहतन। रेनरघाई-अटम्थ मृण्कायः। मृभूत्त्यः। ममानन्म।
'उत्त, रूप्त अट्राह्म् ?' आनत्म ह्यू अन गमायतः। यिष्ठ वहत हात्तरकत्त
रहारे, मम्भर्क छाग्त, उद् अट्यादा निकरेज्य वन्धः। एहरनादनात स्थन्द्रप्रत अक्षनः। मरङ रम्नर र्ष्ण्य यत्त्व द्याद्य प्रति त्यादा विनर्ण्य विकलः। मरङ रम्नर र्ष्ण्य यत्त्व त्यादा विन्त् भण्य विह्य वन्न ना, हूभ करत तर्म। किन्त् अन्यत वर्म अन्यत्वामिनौ वन्नान, 'रात्र रे स्ताः र्मय्य भणित्र मिनाय रात्र वार्षः। अना रान रात्र रात्र रम्यत-म्यूनर्व किः मायनाद कः मायनाय वर्म यथन मव जूरा यािव ज्यन रात्र भतीत रक वािहरस ताथरवः प्रूरे याि भिन, अर् रात्र नन्मी। पूरे याि ताम, अर् रात्र वाल्या ।'

গাছের যেমন ছায়া, গদাধরের তেমনি হুদে।

দর্টিতে কাছছাড়া নেই। সর্বক্ষণ সমভাব। শর্ধর খাবার সময় আলাদা। হ্দয় মন্দিরে প্রসাদ নেয়, গদাধর গণগাতীরে রালা করে।

সেজবাব্বকে এড়িয়ে চলে গদাধর। কালী-ঘরে কোনো একটা চাকরিতে তাকে 
ঢ্বিকিয়ে দেবেন তাঁর মনের কথা চোখের ভাষায় যেন ধরা পড়েছে। চাকরিবাকরির মধ্যে আমি নেই, ধরা-বাঁধার মান্য নই আমি। তার চেয়ে নিজের মনে
শিব গড়ি, প্রজো করি নিজের মনে। সেই আমার ভালো। আমার ধ্যানের
আরাম।

এমনি ম্তি গড়ছে গদাধর। ম্তি গড়ে প্রজোয় বসেছে এক দিন। প্রজোয় বসে আবিণ্ট হয়ে রয়েছে। সেই স্যোগে চুপিসারে কখন কাছে এসে পড়েছেন সেজবাব্। তন্ময় হয়ে দেখছেন সেই শিবম্তি। তার গঠনলাবণ্য। শৃর্ধ্ব ভাস্কর্য নয়, ভাস্কর্যের চয়েও যা বড় জিনিস তাই যেন ফ্রটে উঠেছে সর্বাঙ্গে। তা ভক্তি। তা মনোমাধ্রনী। হাতের পেলবতায় গলে-গলে পড়ছে যেন অন্তরের অন্রাগ।

'এ মূতি কে করেছে?'

'গদাধর।' হৃদয় কাছাকাছিই ছিল, বললে।

এক মাহাত কি ভাবলেন মথারবাবা। বললেন, 'পাজো হয়ে গোলে আমাকে দেবে এই মাতি ?'

আপত্তি কি! চক্ষের নিমেষে এমনি কত-শত মূর্তি গড়তে পারবে গদাধর। হুদয় সম্মতি দিল। মর্তি হাতে পেয়ে আরো ব্যাকুল হলেন মথ্ববাব,। যার চকিত কল্পনার এই রুপ, তার অতলতল ধ্যানের না-জানি কেমন চেহারা! ডেকে পাঠালেন রামকুমারকে। গদাধরকে রাজি করান, তাকে কাজ দেন মন্দিরে। অসম্ভব—মুখ গম্ভীর করলেন রামকুমার। গদাধরের চাকরিতে রুচি নেই।

জেদ চাপল মথ্রবাব্র। যে করেই হোক গদাধরকে কালীর কোলের কাছে টেনে আনতেই হবে।

'বাব, আপনাকে ডাকছেন।'

গদাধর চেয়ে দেখল, সেজবাব্র চাকর।

আর পালাবার জো নেই। সেজবাব, একেবারে চোখের উপর দাঁড়িয়ে।

'ডাকছেন, যাও না!' হৃদয় তাড়া দিলঃ 'এত ভয় কিসের?'

'रातलरे वलरव, এখানে थारका, ठाकति करता। ও আমি পারব না।'

'দোষ কি! করলেই বা চাকরি! লোক কত সং আর মহং। এমন লোকের আশ্রয়ে চাকরি করা তো স্বথের কথা।'

'তুই কত ব্রবিস! চাকরি নিলেই চিরকাল বাঁধা পড়ে যেতে হবে। আমার তা পোষাবে না। তাছাড়া—' গলা নামাল গদাধরঃ 'তাছাড়া কালীপ্রজার ভার নেওয়া চারটিখানি কথা নয়। দেবীর গায়ের অত গয়নার কে ভার নেবে?' 'আমি নেব।'

'তুই নিবি? সত্যি বলছিস?'

'চাকরি খ্রজতে এসেছি আমি এখানে। আমার একটা কিছ্র জরটে গেলেই হল।' 'তবে যাই, বাল গে সেজবাবরকে।'

হাতে চাঁদ পেলেন মথ্ববাব,। গদাধরকে বললেন, 'তুমি মাকে রোজ সাজাবে, মা'র 'বেশকারী' হলে তুমি।' আর, হৃদয়কে বললেন, 'তুমি হলে ওর সাগরেদ।' এ সময় একটা কাণ্ড ঘটল।

ক্ষেত্রনাথ চাট্রভেজ রাধাগোবিন্দের প্রজারী। রোজ সকালে রাধারানি আর কৃষ্ণকে মন্দিরের সিংহাসনে এনে বসান আর বিকেল হলে নিয়ে যান শয়নঘরে। জন্মান্টমীর পরের দিন। দর্পর্বের ভোগরাগ অনেক হয়ে গিয়েছে, এখন বিরামপর্ব। কক্ষান্তরে রাধারানিকে আগে শর্ইয়ে দিয়ে এসেছেন, এখন গোবিন্দকে নিয়ে চলেছেন ক্ষেত্রনাথ। হঠাৎ পড়ে গেলেন পা পিছলে। নিজে সামলেছেন কিন্তু বিগ্রহের একটি পা গিয়েছে ভেঙে।

তুমনল সোরগোল উঠল মন্দিরে। এ কি অঘটন! এ কি অশ্বভ স্ট্রনা! ক্ষেত্রনাথকে বরখাস্ত করে দেওয়া হল সরাসরি। কিন্তু তাতে কী হবে? বিগ্রহ তো তাতে অভণ্য হয়ে উঠবে না!

তা উঠবে না, কিন্তু এখন উপায় কী বলো। রানি রাসমণি অস্থির হয়ে উঠলেন। মথ্বরবাব্বকে বললেন, সভা বসাও, ডাকাও পন্ডিতদের, বিধি নাও।

বসল পশ্ডিতসভা। সব ন্যায়চুণ্ড তর্ক চ্ডার্মাণর দল। অনেক শাস্ত্র ঘেণ্টে আর সংস্কৃত আওড়ে তাঁরা পাঁতি দিলেন—ভাঙা বিগ্রহকে গণ্গায় ফেলে দিতে হবে, আর তার জায়গায় বসাতে হবে নতুন দেবম্তি।

সঙ্গে-সঙ্গে নতুন দেবম্তির ফরমায়েস গেল।

কিল্তু রানির মনে স্থ নেই। অল্তরের অল্ধকারে কাঁদতে লাগলেন। বলতে লাগলেন গোবিন্দকে, তুমি কি আমার কাছে শ্ব্দ পাথর না তামা-পেতল যে, তোমাকে জলে ফেলে দেব? তার চেয়ে তুমি আমাকে চোথের জলে ফেলে রাখে।

মথ্বর ব্রুক্তেন রানির অস্থিরতা। বললেন, 'গদাধরকে গিয়ে জিগ্রেগস করি।' মনে হল যেন কোথাও একটা সহজ সমাধান আছে। যিনি সরলের মধ্যে সরল তিনিই তরল করে দেবেন।

গদাধরকে বললেন সব মথ্বরবাব। এখন তুমি কী বলো। তোমার মন কী বলে!

'যেমন পশ্ডিত তেমনি তাদের পাঁতি।' ঝলসে উঠল গদাধরঃ 'রানির জামাইয়ের যদি আজ ঠ্যাং ভাঙত, তবে রানি কী করতেন? গণ্গায় জামাইকে ফেলে দিতেন আর তার জায়গায় বসাতেন এনে নতুন জামাই?'

সবাই স্তব্ধ হয়ে রইল।

'কখনো না। জামাইকে রানি চিকিৎসা করাতেন। চিকিৎসা করিয়ে ভালো করে তুলতেন। এখানেও সে-ব্যবস্থা করলেই হয়।'

সবাই বাক্যহীন।

'হ্যাঁ গো, ভাঙা পা জোড়া দেয়ার কথা বলছি। ভাঙা পা জনুড়ে দিলেই ঠাকুর আবার আস্ত-সনুস্থ হয়ে উঠবেন। আবার চলবে তাঁর সেবা-প্রজা।'

একেবারে সোজাস্মজি অন্তরের কথা। মন যেমনটি চায় তেমনি। যা মন থেকে আসে, বিবেক থেকে আসে, তাই ঈশ্বর থেকে আসে। যেখানে সরল-শ্বচ্ছ সেখানেই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব।

এমন যে সহজ মীমাংসা হতে পারে—শ্বনে পণ্ডিতেরা হতভদ্ব হয়ে গেল। অনেক শাস্ত্র পেড়ে আপত্তি তুললে, কিন্তু মনের কাছে আবার শাস্ত্র কি! মনের জোরের কাছে কার জোর খাটবে!

রানির ব্ক ভরে গেল আনন্দে। দ্ব'চোখে ধারা নেমে এল। কত সহজের মধ্যে তুমি আছ! কত সহজের মধ্যেই ধরা দিলে! মনে-মনে বললেন গোবিন্দকে। গদাধরকে বললেন, 'তুমিই তবে ভাঙা পা জ্বড়ে দাও। তুমি ওস্তাদ কারিকর, তুমিই বৈদ্যনাথ।'

ভাঙা পা জনুড়ে দিল গদাধর। একেবারে নিখৃত করে দিল। কার্র সাধ্যি নেই চোখে দেখে বার করে দেয় জোড়ার দাগ। কার্র সাধ্যি নেই বার করে দেয় এই জাদনকরের জারিজনুরি।

ফরমায়েসি মুর্তি এসে পেশছরল। মথ্রবাব বললেন, দেখ তো, ও আগের মতন হল কি না।

চোথ মেলে নয়, চোথ বৃজে দেখল গদাধর। দেখল অন্তরের মধ্যে ডুবে গিয়ে। না, তেমনটি হয়নি। তেমনটি আর হয় না।

দরকার নেই নতুন বিগ্রহে। প্ররোনো বিগ্রহই ভালো। কত প্রীতি-ভক্তির

কোমলতা তার গায়ে মাখা। কত অশ্রুতে তাকে স্নান করানো। কত প্রার্থনায় তার ঘ্রম ভাঙানো। তাকে কি আর বিদায় দেওয়া চলে? না কি বিদায় দিলেই তার দায় যাবে?

কিন্তু যাই বলো খ্তৈ হয়ে রইল যে। অজ্গহীন বিগ্রহে কি প্জা সিম্ধ হয়? খ্ব হয়। প্রিয়জন যদি খ্তে হয় তবে সেই খ্তের জন্যেই সে প্রিয়তর। বরানগরে কুটিঘাটার কাছে রতন রায়ের ঘাটে গদাধর বেড়াতে এসেছে। সেখানে ডাকসাইটে জমিদার জয়নারায়ণ বাঁড়ুয়ের সঙ্গে দেখা। কথায়-কথায় রানি

'হাঁ হে মশাই, ওখানকার গোবিন্দ কি ভাঙা?'

রাসমণির কালী-বাডির কথা উঠল। রাধাগোবিন্দের কথা।

'তোমার বৃদ্ধি কি গো!' গদাধর হেসে উঠলঃ 'যিনি অখণ্ডমণ্ডলাকার তিনি কি কখনো ভাঙা হন?'

জয়নারায়ণ চুপ।

ভাবাবস্থায় পড়ে গিয়ে ঠাকুরের দাঁত ভেঙে গিয়েছিল। সেবার পড়ে গিয়ে হাত ভেঙে গেল।

'হাত ভাঙলো কেন জানিস?' ভন্তদের সম্বোধন করে প্রশন করলেন ঠাকুর। কে কি বলবে! ঠাকুরের হাত ভেঙে গিয়েছে এ একটা দৈব-বিপাক ছাড়া আর কি। কিন্তু ঠাকুর বললেন, 'হাত ভাঙলো—সব অহঙ্কার নির্মল করবার জন্যে। এখন আর এই খোলের ভিতরে আমি খ্রুজে পাচ্ছি না। খ্রুজতে গিয়ে দেখি তিনি রয়েছেন।'

রানি রাসমণি খ্রজতে গিয়ে দেখলেন ভাঙা বিগ্রহের মধ্যেই গোবিন্দ রয়েছেন। জ্ঞানে যিনি সত্তায় যিনি প্রাপ্তিতে যিনি তিনিই গোবিন্দ।

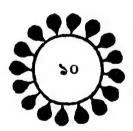

রাধাগোবিন্দের মন্দিরে গদাধর এবার প্জারী হল। আর হৃদয় হল কালীর সাজনদার।

কিন্তু এ কেমনতরো প্জা! সমস্ত বিশ্বসংসার থেকে চক্ষের পলকে বিল্ব্ণত হয়ে যাওয়া। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যানবিলীন হয়ে বসে থাকা। ম্তিকে প্রতীক না ভেবে প্রাণধারী বলে ব্যবহার করা। এমন প্জা দেখেননি কোনো দিন মথ্বরবাব্।

এমন তন্মর, প্রাণো দেখবার জন্যে কারা ভিড় করেছে তাদের দিকে লক্ষ্য নেই। সে তো অলপ কথা, স্বরং মথ্রবাব্বে পর্যন্ত দেখছে না।

দেখছে, মন্ত্র বলবার সময় মন্ত্রের উম্জ্বল বর্ণ কি করে তার দেহের সঙ্গে মিশেমিশে যাচ্ছে। কি করে সির্পিণী কুণ্ডালনী স্ব্যুন্না দিয়ে সহস্রারে উঠছে ধীরেধীরে। শরীরের যে-যে অংশ ত্যাগ করে যাচ্ছে তাই অসাড় হয়ে যাচ্ছে, আর
যে-যে অংশ ভেদ করে যাচ্ছে তাতে ফ্রটে উঠছে বিকচ পদ্ম। প্জার জায়গায়
চারদিকে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে আর বহিপ্রাকার তৈরি হয়ে যাচ্ছে সঙ্গে-সঙ্গে।
তন্মনম্ক হয়ে মন্ত্র পড়ছে আর সমস্ত শরীর হয়ে উঠছে জবলিত-তেজম্বান।

যে দেখছে সেও তন্ময় হয়ে যাচ্ছে।

ধ্যানের অবস্থা কি রকম জানো? মন হবে ঠিক তেলের ধারার মত। এক ঈশ্বর-চিন্তা ছাড়া আর কোনো চিন্তা নেই। পাখি মারবার জন্যে ব্যাধ তাগ করছে। সামনে দিয়ে বর চলে গেল মিছিল করে, কত গাড়ি-ঘোড়া কত বাজনা কত হটুগোল। ব্যাধের হুইস নেই। জানতেও পেল না বর গেল চতুর্দেলায়। ব্রুবলে, স্পর্শবোধ পর্যন্ত থাকে না। গায়ের উপর দিয়ে সাপ হে'টে যাবে, সাপও ব্রুবতে পারবে না কিসের উপর দিয়ে হে'টে গেল। মনের বা'র-বাড়িতে কপাট দিয়ে বোসো। কপাটের বাইরে পড়ে থাকবে তোমার রুপ, রস, গন্ধ, শব্দ আর স্পর্শ—তোমার পর্যেদিয়েয়র পাঁচ উপচার। বন্ধ ঘরে তুমি আর তোমার মন। প্রতীক্ষা আর অন্ধকার। বিশ্বাস আর ব্যাকুলতা। বার্দ আর বহিকণা। প্রথম প্রথম সব ভোগের থালা আসবে ভারে-ভারে। পর্যেদিয়েয় পাঁচ প্রবন্ধনা। বিচলিত হবি না, তলিয়ে যাবি, তলিয়ে যাবি। অন্ধকার থেকে চলে আসবি শত্বতায়। দেখবি, আর ওরা আসবে না। আর কার কাছে আসবে?

'ধ্যান করতে-করতে প্রথম-প্রথম আমার কি দর্শন হতো জানিস?' বললেন এক দিন ঠাকুর, 'দ্পন্ট দেখল্ম, সামনে টাকার কাঁড়ি, শাল-দোশালা, এক থালা সন্দেশ, দ্বটো মেয়ে আর তাদের ফাঁদী নথ। মনকে শ্বধোল্ম, মন তুই কি চাস, কোনটা চাস? মন বললে কোনোটাই চাই না। ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া আমার আর কিছ্রই চাইবার নেই।'

রামকুমার খ্রাশ। মন্দিরে এবার মন দিয়েছে গদাধর। কিন্তু যার জন্যে পর্জো সেই রোজগার হচ্ছে কই? ফিরছে কই সংসারের অবস্থা? চাকরি করতে বসে টাকার প্রতি টান না হলে চলবে কেন? টাকা ছাড়া উপায়ান্তর কি?'

'আচ্ছা, এটা তোমার কী মনে হয় বলতে পারো?' ঠাকুর জিগ্গেস ক**রলেন** ডান্তারকে—নাম ভগবান র্দ্র। 'টাকা ছ'লেই হাত আমার এ'কে-বে'কে যায়। নিশ্বাস পড়ে না।'

বলেন কি। ডাক্তার একটা টাকা বের করে ঠাকুরের হাতে রাখলেন। কি আশ্চর্য, দেখতে-দেখতে ঠাকুরের হাত বেকে গেল। রুদ্ধ হয়ে গেল নিশ্বাস।

তা ছাড়া—চিন্তিত মনে ভাবছেন রামকুমার—ছেলেটার কেমন উদাস-উদাস ভাব। পশুবটীর জংগলে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকে একলা। কখনো বা সকাল-সন্ধ্যেয় গংগার পাড় ধরে দীর্ঘ পথ হে°টে বেড়ায় আপন-মনে। কার্বুর সংখ্যে মেশে না, হাসে না, কি চায় কি ভাবে, কে জানে। বাড়িতে মা'র জন্যে মন কেমন করছে হয়তো।

একদিন ডেকে প্রশ্ন করলেন। 'মা'র জন্যে মন কেমন করছে রে গদাই? বাড়ি যাবি?'

'মা'র জন্যে?' কি বলবে ঠিক করতে পারল না গদাধর। বললে, 'না, বাড়ি যাব কেন?'

তবে এমনি ঘ্রে বেড়াস কেন বনে-বাদাড়ে? কেন নির্জনে গিয়ে বসে থাকিস?

নির্জন না হলে ভগবানচিন্তা হয় কই। সোনা গলিয়ে গয়না গড়াব, তা যদি গলাবার সময় পাঁচ বার ডাকে, তা হলে গয়না গড়াবো কি দিয়ে? ধ্যান করবো মনে বনে কোণে। ঈশ্বরচিন্তা যত লোকে টের না পায় ততই ভালো।

হয়তো এ মেজাজ চলে যাবে গদাধরের। এ একটা ক্ষণিক ঔদাস্য ছাড়া কিছ্ব নর। তেমনি ভাবলেন রামকুমার। কালীকে বললেন, মা, গদাধরকে স্মৃমতি দাও। শরীর ক্রমশ ভেঙে পড়ছে রামকুমারের। চলে যাবার আগে ছেলেটাকে মান্ব্য করে দিতে হয়। যাতে দাঁড়াতে পারে নিজের পায়ে। যাতে দ্'পয়সা ঘরে এনে খাবার যোগাড় করতে পারে সংসারের। অন্তত তাঁর চাকরিটা সে ধরতে পারে সহজে।

তাই ভেবে গদাধরকে তিনি চণ্ডীপাঠ শেখাতে লাগলেন। শেখাতে লাগলেন কালীপুজার বিধি-নিয়ম। বিস্তীর্ণ অনুশাসনের রীতি-নীতি।

কিন্তু শক্তিমন্তে দীক্ষা না নিয়ে প্রজো করা যাবে না কালীকে। দীক্ষা নেব তো শক্তিসাধক কোথায়? আছে—বৈঠকখানার কেনারাম ভট্চাজ। দক্ষিণেশ্বরে আসে-ষায়, রামকুমারের জানা-শোনা। একজন নামজাদা তান্ত্রিক। গদাধরের পছন্দ হল। বললে, একই তবে গ্রেরু করি।

শিক্তিমন্দো দীক্ষা নিল গদাধর। যেই তার কানে মন্দ্র পড়ল, চীৎকার করে উঠল গদাধর, ডুবে গেল গভীর সমাধিতে। গ্রের তো হতব্দিধ। তাঁর নিজের মন্দ্রের এত শক্তি তা তাঁর নিজেরই অজানা।

'এক কাজ কর এখন থেকে।' বললেন রামকুমারঃ 'তুই কালীঘরে আয়, আমি রাধাগোবিন্দের ভার নিই।'

মশ্রবাব্ও প্রীড়াপ্রীড় করতে লাগলেন।

'আমি শান্দের কি জানি? না জানি তল্মন্ত্র, না জানি আইনকান্ত্রন। কোথার কি ব্রুটি করে ফেলব তার ঠিক নেই।'

'তোমাকে মানতে হবে না শাস্ত। দরকার নেই জেনে।' বললেন মথ্বরবাব্রঃ 'তোমার ভব্তি আর আন্তরিকতাই শাস্ত্র হয়ে দাঁড়াবে। ভব্তিভরে যাই তুমি দেবে দেবীকে তাই তিনি গ্রহণ করবেন।'

ৰুকের ভিতরটা নড়ে উঠল গদাধরের। এক কথায় রাজি হয়ে গেল।

একটা বড় মান্য জ্বিটিয়ে দাও—মা'র কাছে প্রার্থনা করেছিলেন ঠাকুর। বড়লোক নর শ্বে, বড় মান্য। মা মথ্রবাব্বে জ্বিটিয়ে দিলেন। মাকে বলল্ম, মা, এ দেহরক্ষা কেমন করে হবে? সাধ্ভক্ত নিয়েই বা কেমন করে থাকব? একটা বড় মান্ম জন্টিয়ে দাও। মা সেজবাবনকে পাঠিয়ে দিলেন। চোদ্দ বছর ধরে সেবা করলে সেজবাবন।

রামকুমার বললেন, এবার একট্ব বাড়ি থেকে ঘ্রে আসি। হ্দর এল রামকুমারের জায়গায়। ছ্বিট পেল রামকুমার। বাড়ি যাবার আগে ম্লাজোড় গিয়েছিল কিকাজে, সেখানেই চোখ ব্রজলে।

বাবার স্থলে দাদা—দাদার মৃত্যুতে বিহ্বল হয়ে পড়ল গদাধর। তখন তাকে ঈশ্বরতৃষ্ণা পেয়ে বসেছে। পেয়ে বসেছে মৃত্যুর রহস্য ছেদন করবার আকুলতা। তাই দাদার জন্যে শোক মিশে গেল ঈশ্বরাকাণ্ট্র্যার তীব্রতায়। বিদ ঈশ্বর বৃঝি তা হলে মৃত্যুকেও বৃঝব। থাকেন যদি ঈশ্বর, তাহলে আর মৃত্যু নেই।

কচ নির্বিকম্প সমাধিতে রয়েছেন। সমাধি ভাঙবার পর একজন প্রশ্ন করলে, এখন কী দেখছ? কচ বললেন, তখন যা দেখেছি, এখনো তাই। দেখছি, জগং যেন তাঁতে জন্বরৈ রয়েছে। তিনিই পরিপূর্ণে, তিনিই সর্বময়। যা কিছনু হয়েছে, তিনিই হয়েছেন। কিছনু নেবার কিছনু ফেলবার এমন কিছনুই দেখতে পাচ্ছি না। মা যেন আলো করে বসে আছেন!

মা'র প্রজার ভার নিয়েছে গদাধর। ভার নিয়েই নিজেকে ঢেলে দিয়েছে, বিকিয়ে দিয়েছে। মা'র কোলে চড়ে বসেছে। নিজে মা'র হাত ধরেনি—বলছে, তুই আমার হাত ধরে নিয়ে চল। আমি যদি তোর হাত ধরি, পড়ে যেতে পারি হাত ফসকে। কিন্তু তুই যদি একবার আমার হাত ধরিস আমার আর ভয় নেই।

ভগবানকে কে জানবে? জানবার চেণ্টাও করি না। আমি মাকে জানি, তাই মা বলে ডাকি। যা ভালো ব্রুববেন, করবেন। বেড়াল-ছানার মত হে সেলে রাখলে তিনিই রাখবেন, আবার বাব্বদের বিছানায় এনে শোয়ালে তিনিই শোয়াবেন। আমি কেন বলতে যাব? ইচ্ছা হয় জানাবেন, না-হয় নাই জানাবেন। মা হয়ে ব্রুববেন না তিনি সন্তানের ব্যাকুলতা?

ছোট ছেলে, মা'র ঐশ্বর্যের সে কী বোঝে? তার মা আছে এই তার পরম ঐশ্বর্য।

মা গো, তুই যেন তিন-ভুবন আলো করে বর্সেছিস।

মা'র ম্তি রোজ ফ্লে আর চন্দনে সাজায় গদাধর। ম্তির গায়ে হাত লাগে আর চমকে-চমকে ওঠে। মনে হয় এ যেন নিশ্চল পাষাণ নয়, প্রাণময়ী জননী। পাথরে শৈত্য নেই, এ যেন প্রফ্লে প্রাণতাপ। যেন এখ্নি চোখের পালক নড়ে উঠবে, কথা কয়ে উঠবেন, হাত বাড়িয়ে টেনে নেবেন কোলের কাছে।

কই, অন্ভবে-অন্মানে নয়, সত্যর্পে প্রত্যক্ষ হবি কবে?

রাতে, সবাই যখন ঘ্রিময়েছে, তখন শয্যা ছেড়ে একা-একা বেরিয়ে পড়ে গদাধর। সকাল হলে ফেরে। দ্ব চোখ ফোলা, জবাফ্বলের মত লাল। যেন সমস্ত রাত নির্জনে বসে সে কে'দেছে, দ্ব'চোখের পাতা ম্বহ্তের জন্যেও এক করেনি। কেমন উদ্দ্রান্ত, উন্মাদের মত চেহারা।

'কোথায় যাও রোজ রাত্তিরে?' হ্দয় ধরে পড়ল একদিন।

'ঘুম আসে না। তাই ঠাণ্ডায় ঘুরে বেড়াই।' পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইলা গদাধর।

'ঘ্রম আসে না মানে? না ঘ্রম্লে শরীর যে ভেঙে পড়বে একেবারে।' শ্বুষ্ক-শ্বুদ্র চোখে তাকিয়ে রইল গদাধরঃ 'ঘ্রম না এলে আমি করব কি!'

তখনকার মত চেপে গেল হৃদয়। নিশ্চয়ই কোনো রহস্য আছে। হৃদয় ঘৃষ্
ছেলে, ঠিক বার করে ফেলবে।

অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, ধান্ত্রী বা আমলকী আর অশোক এই পাঁচ বৃক্ষের সমাহারের নাম পণ্ডবটী। তখন পণ্ডবটীর চার পাশে ঘোর জণ্গল, ঘোরালো অন্ধকার। দিনের বেলায়ও ওদিকে মাড়াতে গা ছমছম করে। একে গোরস্থান তায় অন্ধকারের জড়িপটিতে গাছপালার গোলকধাঁধা—রাত্রে সেখানে ভূত-প্রেতের মাতামাতি চলে। কার্র সাহস নেই ওদিকে পা বাড়ায়।

ষেমন-কে-তেমন রাত নিবিড় হয়ে আসতেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে গদাধর। পিছন্-পিছন্ হ্দয়ও বেরিয়ে পড়েছে সন্তপ্ণে। দেখি কি করে। কোথায় যায়। কি সর্বনাশ! সেই সর্বগ্রাসী জঙগলের মধ্যে চনুকে পড়েছে গদাধর।

মা গো, মন্দির এখন বন্ধ, কিন্তু তোর এই আকাশ-ভুবন-জোড়া চিরস্কারের মন্দিরে তো দরজা পড়ে না। আমি চুপি-চুপি তাই চলে এসেছি তোর কোলের কাছে। এই অন্ধকারে তোর হাতের স্পর্শ, এই স্তব্ধতায় তোর নিশ্বাস, এই প্রতীক্ষায় তোর পদধর্নন। আমাকে দেখা দে।

বাইরে হৃদয় দাঁড়িয়ে রইল কাঠ হয়ে। হাঁকডাক দিলে শ্বনতে পাবে না গদাধর, হয়তো গ্রাহ্যও করবে না। তবে কি উপায়ে তাকে নিরস্ত করা যায়। টেনে আনা যায় ঐ জঙ্গল থেকে। শেষকালে সপাঘাতে মারা যাবে ব্রিঝ।

একের পর এক ঢিল ছ্র্ডতে লাগল হ্দয়। ভূতের আস্তানা, নিশ্চয় ভূতেই ঢেলা মারছে। যদি হ্রস হয়, যদি বা একট্র ভয় পায়!

কা কস্য পরিবেদনা! একটি পাতারও চাণ্ডল্য নেই। যেমন নিরেট স্তন্ধতা তেমনি নীরন্ধ অন্ধকার। ভয় পেয়ে হৃদয়ই পিছ্ব হটল। ফিরে এল বিছানায়। ঘ্রম্বতে পারল না।

পরদিন ফাঁকায় পেয়ে পাকড়াল গদাধরকে। বললে, 'রাত্রে জঙগলে ঢ্বকে কর কী?'

'ধ্যান করি।' ।

'ধ্যান কর? কার?'

'আমার মা'র। মা'র মন্দির বন্ধ হয় না দিনে-রাতে।'

'কিন্তু, জজালে কেন?'

'নিজনি না হলে ধ্যান করবার জোর আসে না মনের মধ্যে। ঐ আমলকী গাছের তলায় বসে ধ্যান করি। আমলকী গাছের তলায় বসে ধ্যান করলে কামনা সিম্ধ হয়।'

'তোমার আবার কামনা কী?'

'একমাত্র কামনা—মাকে দেখব, মাকে পাব, মা'তে মিশে থাকব।'

কিন্তু এ সব কাজ ঠিক হচ্ছে না। মন্দিরে সেবা-প্রাের পরিশ্রমেই তুমি যথেষ্ট কাহিল হয়ে পড়েছ। তার উপর আহারে তােমার র্ন্চ নেই, দেহের কােনাে আরাম নেই। শেষ কালে রাতের ঘ্নাট্কুও যদি বিসর্জন দাও তুমি পাগল হয়ে যাবে। এ সব ছাড়ো।

মাকে তো তাই বলি—আমাকে পাগল করে দে। 'আমায় দে মা পাগল করে, আমার কাজ নেই জ্ঞানবিচারে।'

কিন্তু জায়গাটা তুমি ভালো বাছোনি। ওখানে ভূতের আন্ডা। রাতদিন দাপা-দাপি করে। লোফালন্নফ করে ঢিল নিয়ে। টের পাও না?

গায়ের উপর দিয়ে সাপ হে°টে গেলেও টের পাই না।

ঢিল ছ: ড়ে নিরুত্ত করা গেল না গদাধরকে। একদিন শেষ কালে সাহস সশুর করল হ্দর। মামার ভাগেন সে—কিসের ভয়? গভীর রাত্রে অন্ধকারে ঢুকে পড়ল সে বনের মধ্যে। চলে এল আমলকী গাছের কাছাকাছি।

কিন্তু গাছের তলায় সে কী দেখছে? সর্বাঙ্গে শিউরে উঠল হৃদয়। মামা সত্যি-সত্যি পাগল হয়ে গেছে না কি?

দেখছে নিরবকাশ নগন হয়ে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে গদাধর। নিবাত দীপ-শিখার মত নিষ্কম্প। গিরিশ্রুগের মত সমাহিত।

ধ্যান করবে তো করো, কিন্তু এ কী পাগলামী! শ্ব্ধ্ব পরনের ধ্বতিই ত্যাগ করেনি, গলার পৈতে পর্যন্ত খ্বলে রেখেছে।

হৃদয়ের সহ্য হল না। এগিয়ে এসে ধমকে উঠলঃ 'এ কি হচ্ছে? পৈতে-কাপড় ফেলে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে বসেছ যে?'

'ও, তুই! হ্দে? এ সব ফেলে দিয়েছি কেন জিগ্গেস করছিস? এরা হচ্ছেছেলের মুখে চুষি-কাঠির মত। ছেলে চুষি নিয়ে যতক্ষণ চোষে মা আসে না। যখন চুষি ফেলে চীংকার করে তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে ছুটে আসে। অহং-এর মায়ার রং-চং আমি মুছে ফেলে দিয়েছি, অন্তরের অরণ্যে বসে ডাকছি মাকে চে চিয়ে। মা, ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে ছুটে আয় আমাকে কোলে নিতে।' উত্তর মনের মত হল না হ্দয়ের। যত খুনি ডাকো, কিন্তু দিশ্বসন হবার কী হয়েছে!

'তুই কী জানিস!' ঝলসে উঠল গদাধরঃ 'অণ্ট পাশে বন্ধ হয়ে আছে মান্ধ। ঘূণা লম্জা ভয় কুল শীল মান জাতি আর অভিমান—এই অণ্ট পাশ। মাকে ডাকতে হলে পাশম্ক হয়ে ডাকতে হয়। অহং-এর আঁশটি থাকলেও তিনি আসেন না। তাই ও-সব খ্লে রেখেছি। ধ্যানের পর ফিরব যখন আবার অজ্ঞানের মেলায়, তখন আবার ও-সব পরে নেব।'

গোপীদের বন্দ্রহরণ হয়েছিল জানিস্? তার মানে কি? তার মানে আর কিছুই নয়—গোপীদের সব পাশই গিয়েছিল, শুধ্ লজ্জা বাকি ছিল। তাই তিনি ও-পাশটাও ঘ্রচিয়ে দিলেন।

পরিধেয় আর পৈতে—এ দ্বটো উপাধি ছাড়া কিছ্ব নয়। অভিমানের চিহ্ন। আমি বাম্বন, জাতে-জন্মে সকলের চেয়ে বড়, এই অহংকার। এই অহংকার বর্জন

না করলে দীনতা আসে না। দীনতা না এলে সরলতা আসে না। আমার মা'র আরেক নাম সরলতা।

আমি কী? আমি কি বন্দা না উপবীত? আমি কি হাড় না মাংস? রক্ত না নাড়ীভূর্ণাড়? খোঁজো। খাঁজে কী পাচ্ছ দেখতে? দেখছ, আমি নেই, শা্ধ্ব তিনি। আমার কিছুই উপাধি নেই, শা্ধ্ব তাঁর ঐশ্বর্ষ।

রামচন্দ্রকে বললেন হন্মান, 'রাম, কখনো ভাবি তুমি পূর্ণ', আমি অংশ। কখনো ভাবি তুমি প্রেভু, আমি দাস। কিন্তু, রাম, যখন তত্ত্ত্তান হয়, তখন দেখি তুমিও যা আমিও তাই। তুমিই আমি, আমিই তুমি।'

যা সোহহং তাই তত্ত্বৰ্মাস।

হৃদয় মামাকে বকতে এসেছিল, সব অন্য রকম হয়ে গেল। বললে, 'অহংকার ষায় কই? এই যায় আবার এই আসে।'

তাই তো বলি, আমি যখন যাবে না, তখন থাক শালা দাস-আমি হয়ে। আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের ভক্ত, আমি ঈশ্বরের ছেলে এ অহংকার ভালো।

হাজার বিচার করো, আমি যায় না, চায় না যেতে। ভাবো একবার, চারদিকে অননত জল, উপরে-নিচে সামনে-পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে জলে জলময়। সেই জলের মধ্যে একটি কুম্ভ আছে। কুম্ভের বাইরে যেমন জল তেমনি ভিতরেও জল। জলে জল। তব্ কুম্ভটি তো তখনো আছে। ঐটি হচ্ছে আমির্পী কুম্ভ। যতক্ষণ কুম্ভ আছে ততক্ষণ আমি-তুমি আছে। তুমি ঠাকুর আমি ভক্ত। তুমি প্রভু আমি দাস। তুমি আকাশ আমি প্থিবী।

'কিন্তু কুম্ভ যখন থাকবে না? ভেঙে যাবে?'

গদাধর আবার ধ্যানস্থ হল।

তখন রাম আর হন্মান এক। তখন সে এক অন্য কথা। তখনকার কথা তখন।



भा গো, তুই কই? আমাকে কৃপা কর্। আমাকে দেখা দে। রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, আমার তবে কেন দেখা দিবি নে? আমি কি দোষ করেছি জানিয়ে যা। এত কান্নায়ও কি সব দোষ ধ্রের গেল না? আমি ধন জন ভোগ বিভব কিছ্বই চাই না, মা। শ্বেধ্ তোকে চাই। তুই দয়া কর্। দেখা দে।'

## চোখের জলে ব্রক ভেসে যায় গদাধরের। অগ্রহভরা গলাতেই ফের গান ধরেঃ

আদিভূতা সনাতনী শ্ন্যর্পা শশীভালী বহুমাণ্ড ছিল না যবে মুণ্ডমালা কোথা পেলি!

পরের দিন আবার কামাঃ 'মা গো, আরেক দিন চলে গেল। বৃথাই গেল। তুই এলি না। এই তো সামান্য আয়, তার মধ্যে আরো একদিন নিয়ে নিলি, মা। আমার কামা কি তুই শ্রনিস না? আমার কামায় কি জাের নেই? আমি কি পারছি না কাঁদতে?'

নুরে পড়ে ঘাসের মধ্যে মুখ ঘষে গদাধর। বলেঃ 'মা, তুই কোথায়? তুই কি সতিত আছিস? না, সব মায়া, মিথ্যা, সব মনের ভুল? যদি তুই আছিস, তোর জন্যে যখন এত আলো এত অন্ধকার, তখন তোকে আমি দেখতে পাচ্ছিনা কেন? রামপ্রসাদ তো তোকে দেখেছে। তোকে তবে ছলনা বলি কি করে? তুই আয়। দেখা দে। চোখের সামনে দাঁড়া।' মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে গদাধর। চুল ছি ডুছে। মাটিতে মুখ ঘষছে। চোখের জলে কাদা করে ফেলছে।

'আহা, ছোকরার মা **ম**রেছে ব্বি।' পথ-চলতি লোক দাঁড়িয়ে পড়ে কোত্হলে।

'किस्न भ'न? करव? भारक খ व ভाলোবাসত, তाই ना?'

চার পাশে ভিড়, তব্ব গদাধরের লঙ্জা নেই, লোকিকতা নেই। এক বিন্দ্ব বিরতি নেই কান্নার।

'এক-এক করে দিন চলে যাচ্ছে, মা। এক-পা এক-পা করে এগ্রচ্ছি মৃত্যুর দিকে। আর দেরি সহ্য হচ্ছে না! নরজন্ম যে ফ্রিয়ে যাচ্ছে। শাস্তে বলে, তুই-ই সত্য, তুই-ই একমাত্র অধিগম্য। শাস্ত্র কি সব গাঁজাখ্রি? তুই কি ভাঁওতা? সমস্ত একটা ভেল্কিবাজি? সমস্ত জগতের কি কেউ জননী নেই? যদি থাকে তবে সে কি আমারো জননী নয়?'

যন্ত্রণায় ছটফট করছে গদাধর। মনে হচ্ছে এক ঘরে আছে একতাল সোনা, অন্য ঘরে ত্বকৈছে এক চোর। মাঝখানে শ্বধ্ব একটা পাংলা যবনিকা। সোনা নেবার জন্যে চোর কি পাগল হয়ে ফিরবে না? চাইবে না সে পর্দাটা দ্বই হাতে ছিড়ে ফেলতে? ট্বকরো-ট্বকরো করে ফেলতে?

গ্রন্থ নেই, সাধ্য বা সিন্ধ প্রেষ কেউ নেই যে, রীতি-নীতি বা পার্ধাত-প্রকরণ শেখায়। এমন কেউ স্বজন-বন্ধ্য নেই যে অভিজ্ঞতার কথা বলে। শাস্ত্রপর্থি তো চিরকালের জন্যে শিকেয় তোলা। কোনোই সহায়-সম্বল নেই গদাধরের। শাধ্য আছে উত্ত্র্ত্বণ বিশ্বাস আর উদ্দাম ব্যাকুলতা।

প্রজোর নিরম মত আর বসতে পারে না গদাধর। কেমন যেন সে হরে গিরেছে।
ম্তির সামনে নিশ্চল হরে বসে থাকে। কখনো কখনো, ঘ্রমের মধ্যে, শিশ্ব যেমন কাঁদে তেমনি করে কে'দে ওঠে। প্রজো করতে-করতে হঠাৎ কখনো ফ্ল নিরে নিজের মাথার উপর রাখে আর প্জা ভুলে ডুবে যার সমাধিতে। ফ্ল দিরে দেবীকে সাজাচ্ছে তো সাজাচ্ছেই, শেষ আর হচ্ছে না। আরতি করছে তো করছেই, দীপ থেকে ঘণ্টায়, আবার ঘণ্টা থেকে দীপেই ফিরে আসছে। দেরি করছে, প্রতীক্ষা করছে। এই বৃত্তিঝ মা জেগে উঠবেন।

'আমার কথা তুই কেন শ্নাছিস না মা? আমি তোর অযোগ্য ছেলে বলে কি তোর স্নেহেরও অযোগ্য? আমি বেদ-বেদান্ত কিছ্ম জানি না বলে কি তোর স্নেহও জানব না?'

সবাই বিদ্রুপ করছে। বলছে, আহা মরি! কী প্রজোই না হচ্ছে!

গদাধরের জ্বেক্ষপ নেই। লোকের মুখের দিকে সে চাইবে না। সে চেয়ে আছে মা'র মুখের দিকে। ঘুম নেই। খাবার গলছে না গলা দিয়ে। সমসত মুখ আর বুক লাল।

তব্ৰ, কোথায় মা! কোথায় জগদীশ্বরী!

যেমন করে ভেজা গামছা নিংড়োয় তেমনি করে কে ব্রকের মধ্যিখানটা নিংড়োচ্ছে গদাধরের। মনে ভয় ঢ্রকেছে, হয়তো ইহজীবনে মা'র দর্শনিলাভ হবেই না। মা থাকতেও মাকে যদি না পাই তবে কী হবে বে'চে থেকে? জীবনের আর তবে মূল্য কি?

হঠাৎ কালী-ঘরে যে খাঁড়া ঝ্লছিল তার উপরে নজর পড়ল। গদাধর শিশ্র মতন ছ্টে গিয়ে পেড়ে আনলে সেই খগা। এই ম্হতেই জীবনের সে অবসান করে দেবে। আত্ম-রন্তপাতে জননীর নিষ্ঠ্রতার প্রতিশোধ নেবে।

-शलाय आघाज कतराज घाट्य, अर्भान मामतन मा এरम माँजातन।

মা! তুই মা? তুই এলি এত দিনে?

মেঝের উপর মূচ্ছিত হয়ে পড়ল গদাধর।

'দেখল্ম—কী দেখল্ম—যেন ঘর-বাড়ি ছাদ-দেরাল জানলা-দরজা আড়াল-আবডাল সব এক নিমেষে কোথায় উড়ে গেল, মিশে গেল। কোথাও কিছ্ন নেই। শন্ধ্ব এক সীমাহীন উজ্জ্বল সম্দ্র। চৈতন্য-সম্দ্র। যেদিকে তাকাই, দেখি তার জ্বলন্ত টেউ আমাকে গ্রাস করবার জন্যে ছ্বটে আসছে। চার দিক থেকে ছ্বটে আসছে। চোখের পলকে আমাকে আচ্ছাদন করে ফেলল, ভেঙে গ্রুড়িয়ে মিশিয়ে দিল একাকার করে। কোথায় নিশ্চিক্ হয়ে তলিয়ে গেলব্ম।'

কিন্তু ঐ কি তোমার মা? ঐ তোমার মাত্র্প? শ্ব্ব চৈতন্যময়ী জ্যোতি? তোমার মা হাসে না, কথা বলে না, খায় না, হাঁটে না?

কি জানি। ঢেউয়ে-ঢেউয়ে আমাকে ডুবিয়ে নিয়ে গেল অতলে। আমি আনন্দে 'মা' 'মা' বলে কে'দে উঠল্ম। মনে হল ও তো ঢেউ নয়, মা-ই আমাকে টেনে নিলেন কোলের মধ্যে।

জল আর বরফ, বরফ আর জল। যাই জল তাই বরফ, যাই বরফ তাই জল। নির্জনে গোপনে বসে কাঁদতে লাগল গদাধরঃ মা গো, তুই যে কেমন তাই আমাকে দেখিয়ে দে। তুই সাকার কি নিরাকার ব্রুতে পারি না। তুই কালী না ব্রহা তা তুই-ই জানিস। তুই যা হ, আমায় কৃপা কর্, দেখা দে।'

পরে আবার বলতে লাগল আকুল হয়েঃ 'ভক্তের কাছে একবার ব্যক্তি হয়ে দেখা দে মা! একবার বরফ হয়ে ওঠ। তারপর যখন জ্ঞানসূর্য উদয় হবে তখন না-হয় ৪৬ বরফ গলে আগেকার যেমন জল তেমনি জল হয়ে যাবি। আমি তোর মা-র্পটি ভালোবাসি। আমায় তুই মা হয়েই দেখা দে। আমি তোর সদ্তান, আমার সদ্তানভাব।

একবার দেখে কি তৃষ্ঠিত আছে গদাধরের? সে বহুবার, অনন্ত বার দেখতে চায়। মায়ে পূর্ণ হয়ে থাকতে চায়, লীন হয়ে থাকতে চায়। যা পূর্ণ তাই লীন। চাই সেই অবিরাম যোগ। অবিচ্ছিন্ন আনন্দ।

লোক দাঁড়িয়ে থাকে চার দিকে, কত কি মন্তব্য করে, গদাধর কান পাতে না, চোখে দেখে না। মনে হয় সব পটে-আঁকা ছায়াম্তি। অবস্তু, অসত্য। মনে হয় সংসারে শ্বধ্ব মা আর মা'র জন্যে এই কাতর কাকুতি ছাড়া আর কিছ্ব নেই। তাই কে কি বলবে বা ভাববে কিছ্ব আসে-যায় না গদাধরের। শ্বধ্ব আসে-যায়, মা কবে আবার দেখা দেবেন, কবে থাকবেন চিরদার্তি হয়ে!

একমাত্র হৃদয়ের দৃশ্চিন্তা। এ যে কঠিন রোগ হয়ে পড়ল মামার। কাজের বার হয়ে পড়ল ক্রমে ক্রমে। সাধনা করতে বসে স্নায়্বিকার হল। চিকিৎসা করতে হয়। ভূকৈলাসের রাজার যে কবরেজ ছিল, নামজাদা বিদ্য, তাকে খবর পাঠাল। কবরেজ এসে নাড়ী টিপলে। ওষ্ধ দিলে। এ রোগের ওষ্ধ নেই। এ রোগের ওষ্ধ মাতৃদর্শন। মাতৃস্পর্শন!

হ্দয় ভাবলে, কামারপ্রকুরে খবর পাঠাই। মা'র ছেলে ফিরে যাক মা'র কাছে।



শাধ্ব একবার দেখা দিয়েই পালিয়ে গেলে চলবে না। চোখের সামনে দাঁড়াতে হবে স্থির হয়ে। শাধ্ব একটা হাত বাড়িয়ে দিলি, বা দাঁট চোখ নাচালি, বা ছাটে পালিয়ে গোল চুল এলিয়ে, তাতে হবে না। শাল্ত হয়ে সর্বসম্পূর্ণ হয়ে দাঁড়াতে হবে। উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে থাকতে হবে সঙ্গে-সঙ্গে। পারে-পায়ে, চোখে-চোখে, নিশ্বাসে-নিশ্বাসে। প্থিবীকে ঘিরে যেমন বাতাসের প্রাণ-স্পর্শ তেমনি আমাকে ঘিরে তোর অচঞ্চল অগুল।

'মন রে, ঐ দ্যাখ।'

কি দেখব?

टैं छत्रवर्तक प्राथ, भा'त नार्धभिन्मतत्रत हार्मत आनरमत्र थानभन्न रस्त वरम आह्ह। अभिन निम्हन यङ् छारमाना रसा वर्मात साथि भा'त शम्मभरमत्र छेभस्त।

শরীরে ঝড় বয়ে যাবে, ভেঙে পড়বে সব ছাদ-দেয়াল। তুই নড়বি না। তুই নড়বি কেন? যার নাড়ীর টান সে নড়ুক।

আমার কি হচ্ছে, কিছুই বুঝছি না। কিংবা কিছুই হচ্ছে না মাথামুন্তু। মন রে, মাকে তাই তুই বল কে'দে-কে'দে। বল, আমাকে শিখিয়ে দে মা, কি করে তোকে দেখতে পাব। আমি একেবারে নিরেট, আমি না জানি তল্মন্ত্র, না জানি যাগযজ্ঞ, তুই না বলে দিলে কে বলে দেবে? তুই-ই বল, তুই ছাড়া আমার কি আর কেউ আছে?

মনকে এ কথা বলতে বলে দিয়ে চোখ ব্ৰজল গদাধর। ধ্যানে নিশ্চিহ্নচেতন হয়ে গৈল। মনে হল কে যেন শরীরের হাড়ে-হাড়ে জোড় খাইয়ে তালা মেরে দিছে। একট্ব যে নড়বে-চড়বে, বা আসন বদলাবে তার সাধ্য নেই। আবার যতক্ষণ না গ্রন্থিগর্বাল খ্লে দিছে ততক্ষণ এমনি স্থাণ্ব হয়ে বসে থাকো জড়প্বতালির মত। মন রে, বসে থাক। ভালোই তো, থাক বসে। যে তোকে বসিয়ে রেখেছে, সেকতক্ষণ বসে থাকতে পারে দেখি।

কি দেখছিস?

জ্যোতিবিশ্দ, দেখছি।

সর্বেফর্ল দেখছিস। তার মানে কিছ্রই দেখছিস না। না। এখন আর বিন্দর নেই। প্র্ঞ-পর্ঞ হয়ে উঠেছে। তার পর?

গলানো রুপোর স্রোত চলেছে প্থিবীতে। সব কিছ্ব জ্যোতির্মায় হয়ে উঠেছে। উঠেছে? তবে ধৈর্ম ধর্। এবার দেখা দেবেন জ্যোতির্মায়ী। জগদ্ভাসিনী। ঘরে স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করছে গদাধর। সমাধি হয়েছে। সম্যক প্রকারে ধারণ করার ভাবই তো সমাধি। মা আগে আংশিক ছিলেন, কখনো প্রসারিত একখানি হাত, কখনো স্থির-স্থিত দ্বাটি পা, কখনো বা হাসির ঝিলিক দেওয়া একটি ক্ষণচকিত চাহনি—এখন মা সম্যকসম্পূর্ণ হয়ে উঠছেন। সমগ্র, সর্বাজ্যসম্পন্ন। অতৈইবর্ষে সৌহ্বান্বিত।

ঝম্ঝম্ শব্দে পাঁয়জোর বাজিয়ে কে উঠছে রে মন্দিরের সি'ড়ি বেয়ে? গভীর রাতে নির্জন মন্দিরের চাতালে কে এমন ছ্রটোছ্রটি করছে? ক্ষিপ্র পায়ে বেরিয়ে এল গদাধর। দেখল, চোখের সামনে স্পত্ট দেখতে পেল, মা মহামায়া ম্রুকেশে মন্দিরের দোউলার বারান্দার উপরে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রলয়-ঘনঘটা ঘোরর্পা প্রচন্ডা। দিগ্বস্থা নবনীল-ঘনশ্যামা। প্রবে একবার কলকাতার দিকে তাকাচ্ছেন, আরেক বার তাকাচ্ছেন গণগার দিকে, পশ্চিমে। সর্ববর্ণময়ী, পরব্রহ্মস্বর্গিণা। মা আমার কালো কেন বলতে পারিস? যার আদিও নেই অন্তও নেই তাকে তুই কোন রং দিয়ে বোঝাবি? যার কোনো রং-ই নেই, সে কালো ছাড়া আর কি? মা আমার উলিগেনী কেন? মা যে অন্বিতীয়া। যেখানে ন্বিতীয় বলে কেউ নেই, সেখানে আবরণের কথা ওঠে না! যে অন্তহীন তাকে তুই আবরণ দিয়ে ঢাকবি কি করে?

মন্দিরে ঢ্রকল গদাধর। মন্দিরে ম্তি নেই, তার বদলে সশরীরে মা আছেন ৪৮ বসে। গদাধর তাঁর নাকের নিচে হাত রাখল, হাতে স্পন্ট নিশ্বাসের স্পর্শ। মন্দিরে ভোগ সাজিয়ে রেখেছে, দেখল, গায়ের রঙে ঘর আলো করে মা খেতে বসেছেন। এক-এক দিন মন্দ্র বলবার পর্যন্ত ফ্রসং দেন না, নৈবেদ্যের জন্যে হাত বাভিয়ে বসেন।

'দাঁড়া, আগে মন্ত্রটা বলি, তার পর খাস।' চে'চিয়ে উঠল গদাধর।

হুদর ছুটে এল। দেখল, জবা-বেলপাতা নিবেদন করবার আগেই মামা নৈবেদ্যের থালা নিবেদন করছে মাকে। 'এ কি মামা, এ কি করছ?'

'কি করব। রাক্ষ্মির যে তর সইছে না। খিদের জ্বালায় নোলা সকসক করছে।' শ্বধ্ব তাই নয়। নৈবেদ্যের থালা থেকে এক গ্রাস ভাত নিয়ে মামা সিংহাসনে উঠে মা'র মুখে ঠেকিয়ে বলছে, 'খা, খা, বেশ করে খা—'

হঠাৎ স্বর বদলে বলছে, 'কি, আমাকে খেতে হবে? আমি না খেলে খাবি নে? বেশ, খাচ্ছি—' বলে গ্রাসের খানিকটা নিজের মুখের মধ্যে প্রের দিলে। পরে উচ্ছিন্টাংশ মার মুখে দিয়ে বললে, 'নে, এবার খা। আমি তো খেলাম—'

হৃদর স্তাস্ভিত। নিঃসন্দেহ, বন্ধ পাগল হয়েছে মামা। ফ্ল-বেলপাতা মায়ের পায়ে না দিয়ে নিজের পায়ে রাখছে। মাকে প্জা না করে নিজেকে প্জা করছে। সর্বনাশ! সেজবাব দেখতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না। এক ধমকে চাকরি থেকে বরখাসত করে দেবেন। হৃদয়েরও অন্ন উঠবে সংগে-সংগে।

শুধু পাগল নয়, কাঁধে ভূত চেপেছে মামার। নইলে দেবতাকে নিয়ে এ কী শ্রুর্ করেছে ছেলে-খেলা! মা'র চিব্রুক ধরে আদর করছে, কথা কইছে, ঠাট্রা-তামাশা করছে। মা যেন সসম্প্রম দ্রেত্বের জিনিস নয়, একেবারে কোলে চড়ে বসবার জিনিস। যেন অনম্য প্রণম্য নয়, আদর-ভালোবাসার কাঙাল। যেন বিধির বাঁধনে দরকার নেই, যেন গ্রুটি-গ্রুটি পায়ে আর এগ্রুতে হবে না ভয়ে-ভয়ে, মাকে সিংহাসনে বিসয়ে সাভাঙ্গ প্রণিপাতে ল্রুটোতে হবে না আর চৌকাঠের বাইরে। সটান সিংহাসনে উঠে তার কোলে চড়ে বসতে হবে। সেই মা—যে গ্রিজগৎপ্রসবিনী—সেই মা'র কোলে কোলের শিশ্র হয়ে চড়ে বসব। আমি উঠবন্দী রায়ত না হয়ে ক্ষেমংকরীর খাস তাল্বকের প্রজা হব। এই যে মা'র কোলে চেপে বসেছি—এ হচ্ছে "ক্ষেমার খাসে আছি বসে, আমার মহালে নাই শ্র্খা-হাজা।" যিনি জগৎরিঙগণী তাঁর সঙ্গে ঘরের ভাষায় রঙ্গ-রহস্য করব। মা যে আমার সহজ্ব মানুষ। সহজ্ব না হলে সহজ্ব মানুষকে চিনব কি করে?

গদাধরের মুখ-চোখ লাল। যেন মদ খেরেছে আকণ্ঠ। টলে-টলে নাচছে আর গান গাইছেঃ 'সুরাপান করি নে রে, সুধা খাই রে কুত্হলে। আমার মন মাতালে মেতেছে আজ, মদ-মাতালে মাতাল বলে॥' সরাসরি গান শোনাচ্ছে মাকে। মা'র হাত ধরে নেচে বেড়াচ্ছেঃ

"আর ভুলালে ভুলব না গো,
ভয়ে হেলব না গো দ্বলব না গো—
প্রসাদ বলে, দ্বধ খেয়েছি
ঘোলে মিশে ঘ্রলব না গো॥"

রাত্রে ঘ্রম নেই। ভাবের ঘোরে কার সঙ্গে কথা কয়। কখনো বা গান শোনায়। 'ঘ্রম্বে না মামা?'
দুই চোখে ধারা, গান ধরে গদাধরঃ

"ঘ্নম ছ্বটেছে, আর কি ঘ্নাই,
যোগে যাগে জেগে আছি।
এবার যার ঘ্নম তারে দিয়ে
ঘ্নেরে ঘ্নম পাড়িয়েছি।
যে দেশে রজনী নাই,
সেই দেশের এক লোক পেয়েছি॥"

কোনো দিন বা মন্দিরে মাকে শয়ন দিচ্ছে, হঠাৎ সেই শ্নার্পাকে উদ্দেশ করে বলে উঠল গদাধরঃ আমাকে তাের কাছে শ্তে বলছিস? আচ্ছা, শ্রিচ্ছ তাের ব্রকের কাছে। মা'র সর্ব অঙ্গে বাৎসলা, দ্বই চােখে স্নেহসিণিত লাবণী। হাত-পা গ্রিটয়ে ছােটুটি হয়ে মা'র র্পাের খাটে শ্রের পড়ল গদাধর। নীল-নিবিড় মেঘমণ্ডলের কােলে ক্ষীণ শশিকলা।

ভোগ নিবেদন করছে, কালীঘরে এক বেড়াল এসে উপস্থিত। ঘ্রছে আর মিউ-মিউ করছে। ওমা, মা এসেছিস? খাবি মা? খা। ভোগের অন্ন বেড়ালকে খাওয়াতে বসল গদাধর।

গণেশ একবার মেরেছিল একটা বেড়ালকে। ভগবতী বললেন, তুই আমাকে মেরেছিস। আমার সর্ব অঙগে যন্ত্রণা। সে কি কথা? গণেশ তো হতবৃদ্ধি। মাকে সে মারবে? এই দ্যাখ, তোর মারের দাগ আমার গায়ে ফ্রটে রয়েছে। লজ্জায়, অনুশোচনায় মাটির সঙগে মিশে গেল গণেশ। যা মার্জারী তাই ভগবতী।

রাহিতে তো মন্দিরে আলো জবলে। মা যদি আসেন, ঘরের মধ্যে চলাফেরা করেন, তবে দেয়ালে তাঁর ছায়া পড়ে না কেন? ভাবে হ্দয়। মাকে দেখার প্র্ণ্য করিনি কিন্তু দেয়ালে তাঁর ছায়া দেখতে দোষ কি!

দিব্য অঙগের ছায়া থাকবে কি? সে অচক্ষর হয়েও দেখে, অকর্ণ হয়েও শোনে। অম্পর্শ হয়েও কোলে নেয়।

বিশন্ধ পাগলামো। তাই বলে হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে না এ কেলেজ্নার। দেব-দেবী নিমে এই চপল ছেলেমানিষ। আগে নিজের পায়ে ঠেকিয়ে পরে মায়ের পায়ে ফ্লে দেওয়া। আগে নিজে খেয়ে মাকে এটা খাওয়ানো। খাটের উপর মার পাশেই শন্মে পড়া। মার চিব্রুক ধরে ফিস্টি-নিস্ট করা। অসম্ভব এই অনার্যাতা। একটা বিহিত করতে হয়। জানাতে হয় সেজবাব্রুকে।

কালীঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়ায় এসে সব মন্দিরের আমলারা। খাজাণ্ডি আর গোমস্তা, নায়েব আর আটপ্রহরী। কি-রকম যেন আবিন্টের মতন চেয়ে থাকে। গদাধরের ধরন-ধারণ সব কিম্ভূত তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আন্তরিকতায় ভরা। যা কিছ্ম করছে যেন অকপটে করছে। বিশ্বাস বেশি বলেই যেন এত সাহস। আর ঐ যে উন্মনা ভাব ও যেন ঠিক উন্মাদের ভাব নয়।

সবাই শাসন-বারণ করতে এসেছিল। মুখস্ফুট করতে পেল না। দশ্তরে ফিরে পরামশে বসল—কি করা! আর কি করা! জানবাজারে খোদ মালিকের দরবারে দরখাস্ত দিতে হয়। যাই বলো, না হচ্ছে বিধিমত প্জা, না হচ্ছে ভোগরাগ। অশাস্তীয় অকাশ্ডের জন্যে শেষকালে না কোনো অঘটন ঘটে!

মথ্বরবাব্ব লিখে পাঠালেন, দাঁড়াও, আমি নিজে গিয়ে সব ব্যবস্থা করছি। এবার তল্পি বাঁধা। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। অনাচারের দণ্ড নাও।

কাউকে কিছন না বলে পনুজোর মধ্যে মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন মথ্রবাবন।
সটান দুকে পড়লেন কালীঘরে। দুকে যা দেখলেন, তা নরদেহে দেখবেন বলে
কল্পনা করেননি। গদাধর তন্মনোময় হয়ে প্জা করছে। কোনো দিকে লক্ষ্য
নেই, লজ্জা নেই। যে মথ্রবাবনুর নিশ্বাসের আভাসে আর সবাই শশবাস্ত,
সে মন্দিরে এল বা চলে গেল, ভ্রুক্ষেপ করে না গদাধর। তার সমস্ত নিবেশনিক্ষেপ মা'র উপরে। কখনো কাঁদছে আকুল হয়ে, কখনো বা চেচিয়ে উঠছে
আনন্দে। তন্ময় হয়ে গান গাইছে কখনো, কখনো বা ধ্যানে নিঃসংজ্ঞ হয়ে যাছে।
মা'র সঙ্গে কথা কইছে নির্ভায়ে। অভিমান করছে, আবদারে ছেলের মত
আখখনুটেপনা করছে।

এ কি দেখছেন মথ্রবাব্ !

তাঁর দুই হাতে কি কোনো শাসনের উদ্যাতি ছিল? হঠাৎ সেই দুই হাত তাঁর অঞ্জালিবন্ধ হল কেন?

ঘ্মঘোর ভাঙবে এবার মা'র। পাষাণী এবার প্রাণময়ী হয়ে উঠবে। আর ভাবনা নেই। মিলেছে ওস্তাদ বাজীকর। ঘুম-ভাঙানে বাঁশিওয়ালা।

যেমন এসেছিলেন তেমনি ফিরে গেলেন চুপি-চুপি। জানবাজার থেকে ফরমান পাঠালেন, গদাধরকে যেন বাধা দেওয়া না হয়। যেমন তার খ্রিশ তেমনি ভাবেই প্রজা কর্ক মাকে।

সীমা ছেড়ে চলে এসেছে সে অসীমায়। মাটির উপরকার বাঁধা-ধরা লাইন-ফেলা রাসতা ছেড়ে সে চলে এসেছে আকাশের অনাব্তিতে। ক্রিয়াকর্মের শাস্ত্র থেকে সর্বাপ্রের অশাসনে। বৈধীভন্তি থেকে পরমপ্রেমর্পা ভত্তিত। শা্ধ্ব সন্তরণে নয়, নিমজ্জনে। ইন্দ্রিরবিষয়ে অবিবেকীর যেমন আগ্রহ সেই "পরান্রভিরীশ্বরে।" সর্ববন্ধনবিমোচনে।

'মা-মা যে করো, মাকে দেখতে পাও তুমি?' নরেন্দ্রনাথ জিগ্রেস কলল ঠাকুরুকে। জিজ্ঞাসার মধ্যে যেন বা একট্র অবিশ্বাসের রহস্য।

'দেখতে পাই কি রে! মা'র সঙ্গে বসে কথা কই, খাই, মা'র পাশটিতে শর্মে ঘ্রম্বই—'

নরেন্দের স্বরে তখনো প্রচ্ছন্ন বিদ্র্পঃ স্টশ্বরকে দেখা যায় কখনো? কোথায় সে?' নিচে, উপরে, পিছনে, সামনে, দক্ষিণে, উত্তরে—স এবেদং সর্বামিতি। ভিতরে বাইরে—বহিরন্তশ্চ ভূতানাম্। আরহ্মস্তশ্ব পর্যন্ত তিনি। অশরীরং শরীরেষ্ক্ অনবন্থেষ্ক অবস্থিতং। দেখবি বৈ কি, নিশ্চয়ই দেখবি। তোর এমন চক্ষ্ক, তুই দেখবি নে?

প্রতাপ হাজরা দক্ষিণেশ্বরে আশ্তানা গেড়েছে। সে হচ্ছে নগদ-বিদায়ের সাধ্। তার মানে, ধর্ম-কর্ম করে কিল্কু সব সময়েই প্রত্যাশা করে কিছ্ চাল-কলা। বিদি কিছ্ পার্থিব উপকার না হয় তবে কি হবে এ-সব জপতপে? সব খাটনিরই ম্নফা আছে আর এর বেলায়ই শ্ব্দ্ লবড৽কা! বিদি জপতপ করে কিছ্ সিম্ধাই হয় তবে হয়তো সংসারের অবস্থাটা ফেরানো চলে। মনে-মনে এই কামনা নিয়েই বসেছে প্রাচনায়।

'হাজরা শালার ভারি পাটোয়ারি বৃদ্ধি।' ঠাকুর সাবধান করে দিতেন ভক্তদের, 'ওর কথা শুনিস নে তোরা কেউ।'

কিন্তু হাজরার কথা নরেনের মন্দ লাগে না। এই লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখার কথা। য্বন্তিতকের মধ্য দিয়ে স্পর্শসহ সিম্পান্তে এসে পেণছ্বনো। স্তবের সঙ্গে-সঙ্গে বাস্তবেরও হিসেব নেওয়া। দেহ ষতক্ষণ আছে ততক্ষণ সন্দেহ তো থাকবেই। হাজরার কথা তাই একেবারে ফেলনা নয়।

'যো কুছ হ্যায় সো তুহি হ্যায়—এ গানটা গা তো রে, নরেন।' ঠাকুর ফরমাস করলেন।

नरतन भान धतल। তাকে দিয়ে भान भारेया ছाড়लেन ঠाকুর।

সর্বং খল্বিদং রহা। যা কিছা তুই দেখছিস তোর চোখের সামনে, সব তিনি। গাছ পাখি মান্ব পশা, সব। আকাশ মাটি বাতাস আগান জড় চেতন—সমস্ত। নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্। তিনি সর্বব্যাপী। সর্বাতীত। স্বয়ংপ্রকাশ। কে ঈশ্বর?

কে ঈশ্বর! অলপতার শেষ সীমা পরমাণ্য আর বৃহতের শেষ সীমা আকাশ। তেমনি জ্ঞান-ক্রিয়াশন্তির অলপতার পরাকাষ্ঠা ক্ষ্যুদ্র জীব আর তার আতিশয্যের পরাকাষ্ঠা—ঈশ্বর।

সহজ করে বল্ন।

সহজ করে বলব! ঈশ্বর কে তাই জানতে চেয়েছিস? সহজ করেই বলি। "তত্ত্বমসি"। অর্থাৎ তুই-ই সেই। হাসতে লাগলেন ঠাকুর।

তব্ সংশয় যায় না নরেনের।

সংশয় থাকলেই মীমাংসা। নির্ণয় তো সংশয়সাপেক্ষ। সংশয় আছে বলেই সংসারবিচার। আত্মবিচার। থাক, থাক তুই সংশয়ে।

নরেন বারান্দায় এসে বসল হাজরার কাছে। তামাক সাজছে হাজরা। হ‡কোটা বাড়িয়ে দিল নরেনের হাতে। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে নরেন বললে, 'বলে কি অসম্ভব কথা! এ কখনো হতে পারে?'

'কি বলে?' হাজরা কটাক্ষ করল।

'বলে কি না, ঘটি বাটি থালা 'লাশ সব কিছ্ন ঈশ্বর। যা কিছ্ন দেখছি চোখ মেলে তাই না কি তাই। এমন কি আপনি আমি—আমরাও না কি—'

ৃহাসির রোল তুলল হাজরা। পাগল আর কাকে বলে! সে ব্যঞ্গের হাসিতে। নুরেনও যোগ দিলে।

ঘরের মধ্যে ঠাকুরের তখনো অর্ধবাহ্যদশা। সে সব্যাৎগ হাসির শব্দ তাঁর কানে ৫২ এল। তিনি নিমেষে বালকের মতন হয়ে গেলেন। পরনের কাপড়খানি বগলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন বারান্দায়।

'কি বলছিস রে, নরেন?' হাসতে হাসতে কাছে এসে নরেনকে ছইয়ে দিলেন ঠাকুর। ছইয়েই সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

আর নরেন? নরেনের কি হল?

কি যে হল কে বলবে। চোখের সম্খ থেকে একটা পর্দা উঠে গেল। যেন চেতনান্তর হল। নিন্দ্রখ দ্বই চোখ ব্বজে গিয়ে জেগে উঠল ললাটোধর্ব তৃতীয় নয়ন। চেয়ে দেখল বিশ্বরহ্মান্ডে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছ্ব নেই। ধ্বলিকণা থেকে আকাশ-বিকাশ সূর্য পর্যান্ড সব কিছ্ব ঈশ্বর।

এ কি, চোখে ঘোর লাগল না কি? চোখ ব্জল নরেন। অন্ধকারেও সেই ঈশ্বর। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল নরেন।

বাড়িতে এসেও সেই ভাব। ইট কাঠ দরজা চৌকাঠ সব প্রাণময়। খেতে বসল, মনে হল, থালা-বাটি, ভাত-ভাল সব কিছ্ব মধ্যে ঈশ্বর বসে আছেন। যিনি পরিবেশন করছেন আর যে খাচ্ছে দ্ই-ই তিনি। ভাতের থালার সামনে নিম্পন্দের মত বসে রইল নরেন। কি রে, বসে আছিস কেন? খা।' মা মনে করিয়ে দিলেন। খেতে শ্বর করল নরেন। কিশ্তু যে খাচ্ছে সে কে! যাকে খাচ্ছে তাই বা কি!

ভোর হল তব্ বে ঘার গেল না। কলেজে চলেছে, রাস্তায় বেরিয়েও সেই বিচিত্র অন্ভূতি। সর্বানন্দপ্রদাতা ঈশ্বর সমস্ত কিছ্ব মধ্যে জাগ্রত হয়ে আছেন। প্রায় গায়ের উপর গাড়ি এসে পড়ছে, তব্ সরবার প্রবৃত্তি হয় না, মনে হয় গাড়িও যা সেও তাই, দ্ই-ই ঈশ্বরপ্র্ণ। বিকেলে হেদোর ধারে বেড়াতে বেরিয়ে লোহার রেলিঙে মাথা ঠ্কছে নরেনঃ বল্, তুই কে? তুই কি ঈশ্বর?

কোথাও কি রন্ধ নেই, অন্ত নেই? জাগরণে যে আছে সে কি স্বংশও আছে? স্ব্রুপিততেও কি সেই? আর সব কিছ্বর অন্তরালেও কি সেই এক অখণ্ড-স্বর্প?

সব সেই এক। সাপ চুপ করে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকলেও সাপ, আবার তির্যক্-গতি হয়ে এ'কে-বে'কে চললেও সাপ। নিত্যেও যিনি লীলায়ও তিনি। সব একাকার।

শ্ব্ধ্ব ঈশ্বর দেখছি এ হলেই চলবে না। তাঁকে ঘরে আনতে হবে, তাঁর সংগ্রু আলাপ করতে হবে। রাজাকে তো অনেকেই দেখে পথে দাঁড়িয়ে। একিন্তু বাড়িতে এনে খাওয়াতে-দাওয়াতে পারে দ্ব'-এক জন।

নরেন আকুল হয়ে উঠল। আমি কি পথে দাঁড়িয়ে রাজা দেখব? আমি কি তাকে টেনে আনতে পারব না ঘরের মধ্যে?



গদাধরের সমস্ত শরীরে ভীষণ জনালা। প্রায় ছ'মাস ধরে ভুগছে। নানান ধরনের কবরেজি তৈল এনে দিলে হ্দয়। গায়ে-মাথায় মাখিয়ে দিলে। কিছুতেই কিছু হল না।

পশুবটীতে বসে ধ্যান করছে গদাধর, হঠাৎ তার শরীর থেকে কে একজন বেরিয়ে এল। ঘ্টেঘ্টে কালো, চোখ দ্'টো লাল, ভয় পাওয়াবার মতন চেহারা। নেশা-খোরের মত টলে-টলে পড়ছে। আরো একজন বেরিয়ে এল পিছ্ব-পিছ্ব। পরনে গেরবুয়া, হাতে বিশ্লে, প্রশান্ত ম্তি। সেই ঘোরদর্শন কদাকারকে সে আক্রমণ করলে, নিপাত করলে। পাপ-প্রবুষ ভস্ম হয়ে গেল।

মথ্বরের কাছে রানি শ্বনলেন সব কাণ্ড-কারখানা। ঠিক করলেন একদিন গদাধরকে দেখে আসবেন নিজের চোখে। তাই এসেছেন।

গণ্গায় স্নান করে ঢ্কেছেন মন্দিরে। মা'র ম্তির কাছে বসেছেন শান্ত হয়ে। গদাধরের গান বড় ভালো লাগে। তাই বললেন, একটা গান ধরো।

गान धत्रल गपाधत। तानि धारिन छाथ व्रक्रालन।

হঠাৎ, বলা-কওয়া নেই, গদাধর রানির গায়ে এক চড় বসিয়ে দিল। ধমকে উঠল, 'এখানেও ঐ চিন্তা?'

রানি হক্চকিয়ে উঠলেন। এস্টেট নিয়ে একটা কঠিন মামলা চলছে, তারই কথা ভাবছিলেন ধ্যানে বসে। কিন্তু, তাই বলে সামান্য একজন মন্দিরের প্রেরাত তাঁর গায়ে হাত তুলবে না কি?

মন্দিরের খাজাণ্ডি-গোমস্তারা উৎসাক হয়ে উঠল। এবার নির্ঘাৎ বরখাস্ত হবেন বাছাধন।

কথাটা মথ্রব্যবহার কানে তুললে। বিরম্ভ হলেন অত্যন্ত। এ কি অশোভন ব্যবহার!

হৃদয় ছৢ৻ট এল মামার কাছে। ভীতকণ্ঠে বললে, 'এ তুমি কি করেছ!' গদাধরের মৢ৻খ নিম'ল প্রশান্তি। 'আমি তার কি জানি! মা বললেন, এখানে এসেও ও বিষয়সম্পত্তি ভাবছে, এক ঘা বসিয়ে দে পিঠের উপর। তাই বসিয়ে দিলাম। মা'র কথা অমান্য করি কি করে?'

মথ্বরবাব্বকে ডেকে পাঠালেন রাসমণি। বললেন, 'ঠিকই করেছে গদাধর। ওর হাত দিয়ে মা আমাকে শাসন করেছেন।'

সত্যি?

'হ্যাঁ, আর সেই আঘাতে হ্দয় আলো করে দিয়েছেন।'

ভক্তি-ভাবের পাঁচটি প্রদীপ। শান্ত দাস্য সখ্য বাংসল্য আর মধ্বর। পঞ্চ-ভাবেই সাধনা করছে গদাধর।

শান্ত হচ্ছে ঐকাত্মজ্ঞান। নিগর্বণ সাধন। স্বস্থ, নির্লিপ্ত, ব্রহ্মনিৎপন্ন হয়ে বসে থাকা। আরগন্লো গর্ণাত্মক, রাগরঞ্জিত। দাস্য হচ্ছে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি হন্মানের ভাব। সখ্য হচ্ছে বাসন্দেবের প্রতি অর্জনের। বাৎসল্য হচ্ছে গোপালের প্রতি যশোদার। আর মধ্বর হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপিনীর।

যার যেমন ভাব সে তেমনি দেখে। তমোগ্নণী ভক্ত নিজে মাংস খায়, তাই ভাবে মা-ও পাঁঠা খাবে—তাই বলিদান দেয়। রজোগ্নণীর বিস্তারে-বিলাসে বিশ্বাস, তাই সে নানান ব্যঞ্জনে ভোগ সাজায়। সত্ত্বগুণীর জাঁক নেই জৌল্ম নেই। তার প্রজো লোকে জানতেও পারে না। ফ্ল নেই তো বেলপাতায় আর গঙ্গাজলে প্রজো করে। শীতল দেয় দুর্ণটি মুড়িকি কি বাতাসা দিয়ে।

আর আছে গ্রিগ্র্ণাতীত ভক্ত। যে শ্র্ধ্ব্র নাম করে। ঈশ্বরের নাম করাই তাঁকে প্রজো করা।

শানত হচ্ছে খাষিদের ভাব। স্বানন্দভাবে পরিতৃষ্ট। ভিক্ষাল্লমাত্রে খ্রিশ, ছে'ড়া কাঁথাই যেন লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য। শ্ব্ধু মূল তর্তে আশ্রয়। শ্বধু আদি নিয়ে আছে, অন্ত-মধ্যের ধার ধারে না। "অহার্ন শং রহ্মাণ যে রমন্তঃ"—সেই যোগীর ভাব।

আর দাস্য হচ্ছে বলবানের ভাব। রামের কাজ করছে হন্মান, শত সিংহের শক্তি তার শরীরে। কে অত বাছ-বিচার করে, গোটা গন্ধমাদনই নিয়ে এল। শ্বারকায় এসে হন্মান বললে, আমি সীতারাম দেখব। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, এখানে সীতা পাবে কোথায়? তা জানি না। তুমি যখন আছ তখন সীতাকেও চাই। শ্রীকৃষ্ণ তখন র্বন্ধিণীকে বললেন, 'তুমি সীতা হয়ে বোস, তা না হলে হন্মানের কাছে রক্ষে নেই।' সীতার পাতালপ্রবেশের সময় এমন অবস্থা, রামকেই প্রায় মারতে যায়।

ধনমান দেহস্থ কিছ্ই চায় না, শ্ব্ধ ঈশ্বরকে চায়। স্ফটিক স্তম্ভ থেকে বহুমাস্ত্র নিয়ে পালাচ্ছে, মন্দোদরী অনেক রকম ফল দেখিয়ে লোভ দেখাতে লাগল। ভাবলে ফলের লোভে যদি অস্ত্রটা ফেলে দেয়। কিন্তু হন্মান কি ভোলবার ছেলে? বললে, আমার শ্রীরামই কল্পতর্, আমার কি ফালের অভাব? লঙ্কাজয়ের পরে অযোধ্যায় ফিরেছেন রাম-সীতা। কত মিলন-উৎসব, কত আনন্দ-কোলাহল, পরিত্যক্তরে মত এক কোণে পড়ে আছেন কৈকেয়ী। কই কই, আমার কৈকেয়ী-মা কই? হন্মান এসে তাঁকে সংবর্ধনা করলে। ভাগ্যিস তুমি রামকে পাঠিয়েছিলে! বনের মান্য হয়ে তাই মনের মান্যকে পেলাম।

ঈশ্বরের আনন্দে মণন হলে ভক্তের আর হিসেব থাকে না। একজন এসে হন্মানকে জিগ্গেস করলে, 'আজ কোন্ তিথি?' হন্মান বললে, 'কে তোমার বার-তিথির খোঁজ রাখে। রাম ছাড়া আর কিছ্ম জানি না।'

আর সখ্যভাব কেমন জানো? এই—এসো ভাই এসো, কাছে এসে বোসো।

অনেক দরে থেকে এলে ব্রিঝ, বোসো, পাখার হাওয়া করি। হাত-মূখ ধোও, খাও পেট ভরে। গলপ করো।

বাংসল্য ভাবে যশোদা ননী হাতে করে বেড়াতেন কখন গোপাল খেতে চাইবে। বলতেন, আমি না দেখলে গোপালকে দেখবে কে? তার অস্থ করবে। উম্পব বললে, 'মা, তোমার কৃষ্ণ সাক্ষাং ভগবান, তিনি জগংচিন্তামণি।' যশোদা বললেন, 'ওরে তোদের চিন্তামণিকে চিনি না, আমার গোপাল কেমন আছে তাই বল।' কার কি জানি না, আমার গোপাল!

আর মধ্র ভাব শ্রীমতীর ভাব, গোপিনীর ভাব। মেঘ কি ময়্রকণ্ঠ দেখছেন আর কৃষ্ণময় হয়ে যাচ্ছেন। চৈতন্যদেব মেড়গাঁ দিয়ে চলেছেন, শ্বনলেন এ গাঁরের মাটিতে খোল হয়। যেমনি শোনা অমনি ভাবাবেশ। এ ভাব মহাভাব।

কি নিষ্ঠা গোপিনীদের! মথ্বায় দ্বারীকে অনেক কাকুতি-মিনতি করে তো সভায় দ্বল। কিন্তু কৃষ্ণ কোথায়? দ্বারী নিয়ে গেল কৃষ্ণের কাছে। কৃষ্ণ পার্গাড় মাথায় দিয়ে বসে আছে। গোপিনীরা মুখ নামিয়ে রইল—এ আবার কে! এর সংগ কথা কয়ে আমরা কি শেষে দ্বিচারিণী হব? চল ফিরে যাই। আমাদের সেই পীতধড়া মোহনচ্ডা-পরা কৃষ্ণ কোথায়? আমরা তাকে চাই।

দক্ষিণেশ্বরে প্রায়ই আসত এক পার্গাল। কি নাম কোথায় থাকে কেউ জানে না। এসে ঠাকুরকে শ্ব্ধ গান শোনাবে। বাধা দিলে বড় জ্বালাতন করে। ভক্তরা তাই গ্রুত থাকে সব সময়। একদিন কাছে এসে কাল্লা শ্ব্র করল। সে কি কাল্লা! ঠাকুর জিগ্রেস করলেন, 'কাঁদছিস কেন?'

পার্গাল বললে, 'মাথা ধরেছে।' এই ওজ্বহাতে কাছটিতে বসে রইল। আরেক দিন, ঠাকুর খেতে বসেছেন, কোখেকে হঠাৎ পার্গাল এসে হাজির। বললে, 'দয়া করলেন না? মনে ঠেললেন কেন?'

ঠাকুর জিগ্গেস করলেন, 'তোর কি ভাব?'

পাগলি বললে, 'মধ্বর ভাব।'

'ওরে, আমার যে সন্তান ভাব। আমার যে সব মেয়েরা মা হয়।'

'তা আমি জানি না। সে খবরে আমার কাজ নেই।'

গিরীশ ঘোষ শ্নছিলেন ঠাকুরের ম্থে। বললেন, 'পার্গাল ধন্য, কৃতার্থজন্ম! পাগলই হোক আর মারই খাক ভন্তদের হাতে, সর্বক্ষণ তো আপনাকেই চিন্তা করছে। আপনাকে চিন্তা করে—আমিই বা কি ছিলাম আর কি হলাম!' গদার্ধরের এখন দাস্য ভাব। হন্মানের ভাব। রঘ্বীরের সেবক মহাবীর। অহং তো যাবে না সহজে। তাই বলি, থাক, দাস-আমি হয়ে থাক। তুমি প্রভু আমি দাস। তুমি সেব্য আমি সেবক। তুমি রাজাধিরাজ আমি অকিন্তন। হন্মানের ধ্যানে ভূবে গিয়ে হন্মানের মতই হয়ে গেল গদাধর। পরনের কাপড়টা কোমরে বে'ধেছে আর পিছনের দিকে লেজ দিয়েছে ঝ্লিয়ে। হাঁটে না, লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। বেশির ভাগ সময়ই গাছে উঠে বসে থাকে। খোসা না ছাড়িয়ে না কেটে আস্ত-আস্ত ফল খায়। আর আওয়াজ করে, রঘ্বীর, রঘ্বীর।

হন্মানের সাধনায় মের্দেন্ডের প্রান্তভাগটা এক ইণ্ডি বেড়ে গিয়েছিল গদাধরের। সে ভাব চলে যাবার পর আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়।

পশুবটীতে শ্নামনে চুপচাপ বসে আছে গদাধর, হঠাং জারগাটা আলো হয়ে গেল। চেরে দেখল এক অপ্রেস্ক্রনী নারী সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে অপর্পে লাবণ্য, বেদনা কর্ণা ক্ষমা ও ধ্তির স্নিগ্ধতা। কে তুমি? উত্তর্গিক হতে গদাধরের দিকে এগিয়ে আসছে দক্ষিণে। চোখে সেই প্রসন্ন দাক্ষিণ্য। কে তুমি?

সহসা কোখেকে এক হন্মান উপ করে লাফিয়ে পড়ল সেখানে। চিনতে আর দেরি হল না। রামময়জীবিতা সীতা-দেবী এসেছেন।

'মা' 'মা' বলে পায়ে লর্টিয়ে পড়তে যাচ্ছে গদাধর, অমনি সেই মর্তি তার দেহের মধ্যে ঢুকে পড়ল। গদাধর লর্টিয়ে পড়ল মাটিতে।

পঞ্চবটীর কাছেই হাঁসপর্কুর। সে পর্কুর ঝালাতে গিয়ে বাড়তি মাটি ফেলা হয়েছে এই পঞ্চবটীর গর্ভে। ফলে আমলকী গাছটা আর রইল না। মারা পড়ল।

ওরে হুদে, আমার বসবার জায়গার একটা বন্দোবস্ত কর।

গদাধর নিজেই অশ্বত্থের চারা লাগাল। হ্দয় নিয়ে এল বট অশোক বেল আর আমলকী। তুলসী আর অপরাজিতার চারা পহতে জায়গাটা ঘিরে দিলো। ক'দিনেই ঘন ঝোপ হয়ে উঠল। ভিতরে ধ্যানে বসলে কেউ দেখতে পায় না বাইরে থেকে।

ওরে হ্দে, ছাগলে-গর্তে ঝোপঝাড় সব খেয়ে ফেললে যে। নতুন লাগানো গাছের চারাতেও দাঁত বসিয়েছে। ওরে, কাঠ-বাঁশ দিয়ে শক্ত করে বেড়া লাগা— কাঠ-বাঁশ কই? হ্দয় ফাঁপরে পড়ল। দড়ি-পেরেক কই?

কোথা থেকে কি হয়ে গেল কেউ টের পেল না।

প্রবল জোয়ারের জলে গণ্গার এ-পারে ঠিক মন্দিরের ঘাটের সামনে এক বোঝা কাঠ-বাঁশ আর দড়ি-পেরেক ভেসে এসেছে।

যে ঠিক রাজার বেটা সে মাসোয়ারা পায়।

তবে, যদি মুখে রাম নাম বলতে বলতে হাত দিয়ে ফের কাপড় সামলাস, তাহলে হবে না। জানিস নে গলপটা?

চারদিক অন্ধকার করে ম্যলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। বৃড়ি গয়লানির নদ্বী পার হয়ে দ্ব্ধ যোগাতে যেতে হয়। সেদিন দ্বর্ধাগে পারাপারের নোকো পেল না। রামনামের কথা মনে পড়ল। ভাবলে, রাম-নামে ভবসম্দ্র পার হয়, আর আমি এই ছাট্ট নদীটা পার হতে পারব না? নিশ্চয়ই পারব। রাম-নাম করতে করতে নদী পার হয়ে গেল বৃড়ি। যে বাড়িতে দ্বধ দেয় সে এক পশ্ডিত। সে তো অবাক, এ দ্বর্ধাগে বৃড়ি নদী পার হল কি করে? কেন বাবা ঠাকুর, রাম-রাম করে পার হয়ে এল্ব্ম। ওপারে কি কাজ ছিল পশ্ডিতের। বললে, বলিস কি রে? আমিও অমনি রাম-রাম করে পার হতে পারব? কেন পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে। দ্বেজন এল নদীর ধারে। বৃড়ি রাম-রাম করে পার হতে

লাগল। পশ্ডিতও রাম-রাম করে এগনতে লাগল, কিন্তু জলে নেমেই কাপড় গ্রুটিয়ে নিলে। বর্ড়ি বললে, ঠাকুর, রাম-রামও করবে আবার কাপড়ও সামলাবে— তা হবে না। পশ্ডিত পড়ে রইল পিছনে। দিব্যি পার হয়ে গেল বর্নিড়। যদি ধরবি তো এমনি আঁকড়ে ধরবি। বিশ্বাস চাই। সরল বিশ্বাস। অন্ধ বিশ্বাস।

হাজরা টিপ্পনি কাটলঃ অন্ধ বিশ্বাস?

নিশ্চয়ই। বিশ্বাসের তো সবটাই অন্ধ। বিশ্বাসের আবার চোখ কি! ছিদ্র কি! হয় বল, বিশ্বাস; নয় বল, জ্ঞান। জ্ঞান দ্বর্হ, বিশ্বাস সোজা। মা'র কাছে কে'দে কে'দে বল, মা, আমাকে ভক্তি দে, বিশ্বাস দে।

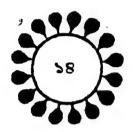

দিনে-দিনে পাগলামি বেডেই চলেছে গদাধরের।

মথ্বরবাব্ পর্যন্ত বিচলিত হলেন। নিশ্চয়ই কিছ্ স্নায়্ববিকার ঘটেছে। কলকাতার সেরা কবিরাজ গুণ্গাপ্রসাদ সেনকে ডেকে আনালেন।

কা কস্য পরিবেদনা। গণ্গাপ্রসাদ বিফল হল। তব্ব গণ্গাপ্রসাদকে ধন্বন্তরি বলেই মানতেন ঠাকুর। ঈশ্বরের বিভূতি না থাকলে কি অত বড় চিকিৎসক হয়? যেখানেই গুণের বিকাশ, সেখানেই ঈশ্বরের বিভূতি। সেখানেই নত হবি।

'গঙ্গাপ্রসাদ বললে, আপনি রাতে জল খাবেন না। আমি ঐ কথা বেদবাক্য বলে ধরে রেখেছি। আমি জানি ও সাক্ষাৎ ধন্ব-তরি।'

ধন্ব-তরিতে যখন কিছা হল না তখন নিজেই নিজেকে সামলে চলান। আইন-কানানের মধ্যে নিয়ে আসান নিজেকে। ছাড়ান এ সব খেয়ালিপনা।

'ঈশ্বর যে ঈশ্বর—সে পর্যন্ত তার নিজের আইন মেনে চলে।' বললেন মথ্র-বাব্। 'নিজের নিয়মকে লঙ্ঘন করার তাঁর ক্ষমতা নেই।'

গদাধর থমকে গেল। সে কি কথা? যে আইন তৈরি করেছে সে ইচ্ছে করলে তা রদ-বদল করতে পারে না? সে কি স্বাধীন নয়?

কি করে হবে? নিজে নিয়ম করে নিজেই আবার তা ভাঙলে নিজের কাছে কি জবাবদিহি দেবেন?

বা, সব তাঁর খেলা যে। ভাঙা-গড়ার খেলা। তাঁর কাছে আবার নিয়ম কি! তিনি সমস্ত নিয়মের বাইরে।

কিছ্মতেই মানলেন না মথ্যবাব্। বললেন, 'লাল ফ্লের গাছে লাল ফ্লেই হয়, শাদা ফ্লে হয় না। কই ফ্ট্কে দেখি তো শাদা ফ্লে।'

ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হলে হতে পারে না এট্রকু? অখিললোকনাথের হাত-পা কি নিয়মের নিগড়ে বাঁধা? তিনি কি খর্ব না পংগ্র?

পর্রাদন সকালে মন্দিরের বাগানে লাল জবাফ্রলের গাছে এ কী দেখ্ছে গদাধর! একই ডালে দ্ব'টো ফে'কড়িতে দ্ব'টি ফ্রল রয়েছে ফ্রটে—একটি ট্রকট্রকে লাল, আরেকটি ধবধবে শাদা।

উল্লাসে অধীর হয়ে গদাধর ডালটা ভেঙে ফেলল হাত বাড়িয়ে। চলল মথ্বরের কাছে। এই দেখ। ঈশ্বর কি অলপ না অক্ষম না আবন্ধ? কুপানিধি কি কখনো কুপণ হতে পারেন?

মথ্রবাব্ হার স্বীকার করলেন। চেয়ে দেখলেন তাঁর চোখের সামনে তাঁর গ্রহ্ দাঁড়িয়ে। যিনি অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যান তিনিও গ্রহ্। যিনি অন্ধকার দেশে আলোর সংবাদ নিয়ে আসেন তিনিও।

যদি তাপ বা আলো চাও, উদ্দীপিত আলোর আশ্রয় নিতেই হবে। যে আধারে জ্ঞান উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে সেই গ্রুর্। গদাধর প্রজ্বলিত অণ্নি।

কিন্তু, যাই বলো, একট্ব পরীক্ষা করে দেখা যাক।

শরীর ভেঙে পড়ছে গদাধরের, এর কারণ হয়তো ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। নিব্
তির কাঠিন্য থেকে যদি ক্ষণিক মৃন্তি পায় তাহলে হয়তো সে একট্ম স্বস্থ-স্মৃথ হতে পারে। কিন্তু সরাসরি প্রস্তাব করতে গেলে মৃথের উপর প্রত্যাখ্যান করে দেবে গদাধর। এ একেবারে দিবালোকের মত স্পন্ট। তাই গোপনে ফাঁদ পেতে তাকে বাঁধতে চাইলেন মথ্বরবাব্ব।

শহর থেকে দ্র'টি পতিতা মেয়ে নিয়ে এসে দক্ষিণেশ্বরে গদাধরের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন চুপি-চুপি।

গদাধর মুশ্ধের মতন তাকিয়ে রইল তাদের দিকে। সরল আনন্দে উচ্ছবিসত হয়ে বলে উঠলঃ 'মা, মা এসেছিস?' বলেই তাদের পায়ের তলায় ল্বটিয়ে পড়ল। ওরা তখন পালাতে পারলে বাঁচে!

আরো একদিন চেষ্টা করলেন মথ্বরবাব্। গদাধরকে নিয়ে কলকাতায় বেড়াতে গেলেন। মেছ্বুয়াবাজার ষ্ট্রীটে থামলেন এক বাড়ির কাছে। দোরগোড়ায় অনেক-গ্র্বিল সাজগোজ-করা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা ঘরে তাদের মাঝখানে গদাধরকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেলেন মথ্বরবাব্। পালিয়ে গেলেন মানে বাইরে গিয়ে দাঁডালেন।

আর গদাধর?

"স্তিরঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎস্—" সকল স্ত্রীলোকের মধ্যেই তিনি, জগজ্জননী। গদাধর মাতৃস্তব শ্রুর করল। শিশ্র মত হয়ে গেল। লোপ পেল বাহ্যসংজ্ঞা। কোলাহল শ্রুর করল মেয়েগ্লো। কান্নার কোলাহল। আত্ম-তিরস্কার। পায়ের কাছে ল্বটিয়ে পড়ে কাতর কপ্ঠে বলতে লাগলঃ আমাদের ক্ষমা করো। আমরা অভাজন, অকিঞ্চন—

গদাধরের মুখে শুধু মাতৃনাম। মা-ই সব হয়েছেন। রাজেশ্বরী হয়েছেন আবার পণ্যাণ্যনাও হয়েছেন।

গোলমাল শ্বনে উ°িক মারলেন মথ্বরবাব্। দেখলেন, শম-দম শোচ-মোনের সোম্য প্রতিম্তি গদাধর। সেদিন তিনি যা একবার দেখেছিলেন, তাই। ধ্মস্পর্শহীন প্রজবলিত বহিং।

মেয়ের দল মথ্যবাব্যর উপর ঝাঁজিয়ে উঠলঃ 'আপনি বাবাকে এইখানে নিয়ে এসেছেন, এই আঁশতাকুড়ের মাঝখানে? আপনার কি কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই?'

লঙ্জায় স্লান হয়ে গেলেন মথ্ববাব,। গ্রহ্প্রাণ্ডির গরিমায় অন্তরে লাল হয়ে উঠলেন।

পানিহাটিতে ফি-বছর মহোৎসব হয়। বাইশ বছর বয়েস, সেখানে গিয়েছে গদাধর। সেবার সেখানে বৈষ্ণবচরণ গোস্বামীর সঙ্গে তার প্রথম দেখা। বৈষ্ণব-চরণ যেমন পণ্ডিত তেমনি সাধক। ঠাকুরবাটিতে বসে আছে গদাধর, বৈষ্ণবচরণ তাকে দেখে লাফিয়ে উঠলেন। চিনে নিলেন এক নিমেষে। অলোকস্কের দিবাপ্রের্য।

পাঁচটা টাকা হঠাৎ দিতে চাইলেন গদাধরকে। কি করে আনন্দ জানাবেন যেন ব্রুবতে পারছেন না। বললেন, 'আম কিনে খাও।'

ना, ना, টोका मिरा कि रूत? आम ना थिए कि रू !!

বৈষ্ণবচরণ ছাড়বার পাত্র নন। হ্দয়কে গছালেন। আম কেনালেন। বললেন, ভোগ হবে।

তারপর গদাধরকে মাঝখানে বসিয়ে কীর্তান শ্রের করলেন। দেখতে-দেখতে সমাধি হয়ে গেল গদাধরের।

সমাধিভঙ্গের পর ভোগের দ্রব্য খেতে দেওয়া হল তাকে। আশ্চর্য, গলা দিয়ে কিছুই গলে না।

এক হাতে মাটি আরেক হাতে কটা টাকা নিয়ে গণগাতীরে বসেছে গদাধর।
মনে-মনে ওজন নেবার চেণ্টা করছে, কোনটা ভারি! কোনটার বেশি দাম!
টাকা না মাটি, মাটি না টাকা! বিচার করতে-করতে উন্মেষ হল মনের মধ্যে,
দ্তই-ই তুলাম্লা, দ্তই-ই সমান অসার। মাটি আর টাকা দ্তই-ই একসংগে ছঃড়ে
ফেলল গণগায়। নিঃশেষে নিম্ভি হয়ে গেল।

তাঁকে যদি একবার পাই তবে সব কিছ ই পেয়ে যাব।

'সব কিছুই পেয়ে যাব।' বললেন ঠাকুরঃ 'টাকা মাটি, মাটিই টাকা—সোনা মাটি, মাটিই সোনা—এই বলে গণগার জলে ফেলে দিল্ম। তখন ভয় হল মা লক্ষ্মী যদি রাগ করেন! লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য অবজ্ঞা করল্ম। যদি খ্যাঁট বন্ধ করে দেন! অমনি বলল্ম, মা, খোদ তোমায় চাই, আর কিছুই চাই না। তোমাকে পেলেই সব কিছু পেয়ে যাব।'

ভবনাথ চাট্বল্জে কাছেই বসে ছিল। হাসতে-হাসতে বললে, 'এ পাটোয়ারি।' 'হার্ট, ঐটবুকু পাটোয়ারি।' ঠাকুরও হাসলেন। 'ঈশ্বরানন্দ পেলে কোথায় বা বিষয়ানন্দ, কোথায় বা রমণানন্দ!' বললেন, 'ভক্তের তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে ভগবান ৬০

দেখা দিলেন। বললেন, বর নাও। ভক্ত বললে, বর দিন যেন সোনার থালায় বসে নাতির সঙ্গে ভাত খাই। পাটোয়ার ভক্ত—এক বরে অনেকগর্নল মেরে দিলে। ঐশ্বর্য হল, ছেলে হল, নাতি হল—আয়ুও পেল মন্দ নয়।

তাই তেমন জিনিস সন্ধান করো যা চরম যা চ্ডান্ত, যার আর পরতর নেই।
নারাণ বড়-ঘরের ছেলে। অলপ বয়স, ছাত্র, কিন্তু ভগবানে অপি তিচিত্ত,
দক্ষিণেশ্বরে ল্বকিয়ে-ল্বকিয়ে আসে। দক্ষিণেশ্বরে আসে বলে অভিভাবকেয়া
মারে। তব্ব না এসে পারে না। ঠাকুরের কোলের কাছটিতে তার স্থান।
'মাস্টার,' মহেন্দ্র গ্রুতকে জিগ্গেস করলেন ঠাকুরঃ 'একটি টাকা দেবে?'
'কাকে?'

'নারাণকে। দেবে? না কালীকে বলব?'

'আজ্ঞে বেশ তো, দেব।'

'ঈশ্বরে যাদের অন্বাগ আছে তাদের দেওয়া ভালো। তাহলে টাকার সম্ব্যবহার হয়। সব সংসারে দিলে কি হবে?'

অধরচন্দ্র সেন ডেপর্টি ম্যাজিন্টেট—মাইনে তিনশো টাকা। কলকাতা মিউনি-সিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারমদন হবার জন্যে দরখাস্ত করেছে—মাইনে হাজার টাকা! অনেক চেণ্টা-চরিত্র করছে যাতে চার্কারিটি হয়। সই-সর্ন্পারিশ যোগাড় করেছে অনেক।

তব্ব যেন এগোয় না। প্রতাপ হাজরা এসে বললে ঠাকুরকে, 'অধরের কাজটি হবে, তুমি মাকে একট্ব বলো।'

অধরও বললে, 'একবারটি বল্বন।'

ঠাকুর রাখলেন ওদের অন্বরোধ। মাকে একটি বার, একট্বখানি বললেন। বললেন, 'মা, অধর তোমার কাছে আনাগোনা করছে, যদি হয় তো হোক না।' বলেই সেই সঙ্গে-সঙ্গেই আবার বললেন, 'কী হীনব্দিধ মা! জ্ঞান ভক্তি না চেয়ে তোমার কাছে এই সব চাচ্ছে!'

টাকা গণগায় ফেলে দিয়ে সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে গেল গদাধর। "সমলোষ্ট্রাম্মকাণ্ডন" হয়ে গেল। আরো কত অভিমান না জানি আছে! কাঙালীরা খেয়ে গেছে, মাথায় করে তাদের পাত ফেলে নিজে ঝাঁটা ধরে জায়গা পরিষ্কার করে দিলে। মেথরের কাজ করতে লাগল স্বচ্ছেদে। শৃধ্ তাই? কাঙালীদের উচ্ছিণ্টার গ্রহণ করলে প্রসাদজ্ঞানে। শৃধ্ তাই! জিভ দিয়ে চন্দন আর বিষ্ঠা স্পূর্ণ করলে! সর্ব্ বহাুস্বাদ।

ভাবাবেশে সর্বদা বিভার গদাধর। প্রজা-সেবার রীতিনীতি দ্রুস্থান, কালা-কালই ঠিক থাকছে না। প্রজা না করেই ভোগ দিয়ে দিলে। প্রজার ফ্ল-চন্দন দিয়ে নিজেকেই সাজিয়ে রাখলে! বেলা বয়ে যাচ্ছে, হয়তো ধ্যানই ভাঙল না!

ক্তমে ক্রমে কর্মত্যাগ হয়ে যাচ্ছে গদাধরের। আসম্প্রস্বা গর্ভিনীর মত। একদিন ভাবাবেশে গদাধর বলে উঠল মথ্যুরবাব্যকেঃ 'আজ থেকে হুদে প্যজা করবে।' মথ্রবাব্র কাছে দৈবাদেশের মত শোনাল। হুদয় বসল প্জার আসনে।
গদাধরের ছর্টি। ছর্টি মানে মা'র জন্যে ছর্টোছর্টি। মা'র জন্যে কায়া।
মাকে দেখতে যদি কখনো একট্র দেরি হয় আথাল-পাথাল করে গদাধর। আছাড়
খেয়ে পড়ে যায়। কোথায় পড়ল, আগর্নে না জলে, তার জ্ঞান নেই। দম
আটকে-আটকে আসে, কাটা ছাগলের মত ছটফট করে। সমস্ত গা ক্ষত-বিক্ষত
হয়ে যায়, দ্রক্ষেপ করে না। মাটিতে মর্খ ঘষতে-ঘষতে কাঁদে আর চেচাঁয়ঃ
মা, মা গো—

পথ-চলতি লোক বলে, 'আহা শ্লেব্যথা উঠেছে বর্মি—'



এ আবার কে এল দক্ষিণেশ্বরে?

গদাধরের খ্রুড়তুতো দাদা, রামতারক চাট্রজ্জে। গদাধর নাম রেখেছিল হলধারী। হ্দয়ের মত চাকরির খোঁজে এসেছে। তবে হ্দয়ের মত সে মাঠো নয়। পণ্ডিত-প্রধান। ভাগবত আর গীতা, বেদান্ত আর অধ্যাত্ম রামায়ণ তার নখম্কুরে। মুক্ত বড় বৈষ্ণব।

'একটা কাজকর্ম' যদি কিছ্ম দেন—' হলধারীর মধ্যে লাকেছাপা কিছ্ম নেই, সরাসরি দাঁড়াল গিয়ে মথ্যুরবাব্যুর দরবারে।

পরিচয় পেয়ে মোহিত হয়ে গেলেন মথ্রবাব্। এ তো চাওয়ার মতই পাওয়া হয়ে গেল দেখছি। ঈশ্বরের নেশায় বৢ৾দ হয়ে আছে গদাধর। পৢরজো-আচ্চার আর ধার ধারে না আজকাল। কি যে করে আর কি যে করে না সে জানে আর তার মা-ই জশনে। ভালোই হল। মথ্রবাব্ সহজ মান্বের মত নিশ্বাস ফেললেনঃ 'তুমি কালীঘরের পুরজোর ভার নাও।'

প্রথম পংক্তির বৈষ্ণব, শক্তিপ্জার ভার নেবে! এক মৃহ্ত দিবধা করল হলধারী। আপত্তি কি! শক্তিও যা মধ্রতাও তাই। "ছং বৈষ্ণবীশক্তিরন-তবীর্যা, বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।" আবার শোনোঃ "শঙ্খচক্রগদাশাঙ্গাগ্হীতপরমায়ন্ধে, প্রসীদ বৈষ্ণবীর্পে নারায়ণি নমোহস্তু তে॥" 'না' বলবার কিছন নেই।

কিন্তু আর যাই বল্কন, গণ্গাতীরে স্বপাকে রান্না করে খাব।

'কেন, গদাধর তো মা'র প্রসাদ খাচ্ছে আজকাল। তোমার আবার খ্রতখ্রতান কেন?' টিপ্পনি কাটলেন মধুরবাবা। হলধারী হাসল। কার সণ্গে কার তুলনা! মনে কর্ন, গোড়ায় গদাধরও গণ্গাতীরেই রাহ্মা করে খেয়েছে। এখন সে উঠে এসেছে সাধনার উচ্চস্তরে। এখন সে ইচ্ছে করলে ঠাকুরবাড়ির প্রসাদ কেন, ছোটজাত কাঙালীরও উচ্ছিণ্ট খেতে পারে। তার সইবে, সে এখন সহিষ্কৃতার সম্দু। কিন্তু আমার সইবে না। যেট্রকু বা নিষ্ঠা আছে তাও যাবে নন্ট হয়ে।

তার স্পত্টতার সারল্যে খ্রাশ হলেন মথ্ববাব্।

কিন্তু, এ তো এক রকম হল—এদিকে আবার বলি বন্ধ করবার বায়না ধরলে হলধারী। বহু কালের প্রথা, বললেই কি আর বন্ধ করা যায়? ক্ষুত্র হল হলধারী, প্জায় সেই প্রাণঢালা আনন্দ যেন খ্রুজে পেল না। খোলা হাওয়ায় না থাকলে মন খোলসা হয় কি করে?

একদিন, সন্ধ্যা করছে হলধারী, দেবী ভবতারিণী তার সামনে এসে দাঁড়ালেন, ক্রুন্থ হয়েছেন মা, মা'র এখন উল্লাসিনী মূতি নয়, প্রচণ্ডিকা মূতি। বললেন, 'তোকে আর আমার প্রজো করতে হবে না। এমনি আধাখেচড়া প্রজো বদি করিস তো ছেলের মরা-মূখ দেখবি।'

হলধারী গ্রাহ্য করলে না। ভাবলে, চোখে ব্রিঝ ঘোর দেখেছে। হয়তো বা মাথার খেয়াল!

কিন্তু, আশ্চর্য, ক'দিন পরেই খবর এল, মারা গেছে হলধারীর ছেলে।
হলধারী গদাধরের শরণাপন্ন হল। গদাধর বললে, দেবীপ্জা ছাড়ান দিন।
যেমন করিছল হৃদয়, হৃদয়ই কর্ক, আপনি যান রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরে।
রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরে এসে হলধারী মধ্র ভাবের পরিচর্যায় পরকীয়া নিয়ে
মেতে উঠল। বৈষ্ণব মতে এও এক রকম সাধনা বটে, কিন্তু অপকৃষ্ট, অধোগত
সাধনা। ক'দিনেই নানান কথা রটতে লাগল হলধারীর নামে—শ্রুর্ হল নানা
কানাকানি। কিন্তু কার্র সাধ্য নেই, ম্থের উপর বলে কিছ্র পদ্টাপিন্ট।
বির্দ্ধতা করে। হলধারীকে সক্কলকার ভয়। তার মৃখ বড় খারাপ। কথায়
কথায় শাপ দেয়। আর সে-শাপ ভীষণ ফলে। বাক্সিন্ধ হলধারী।

কিন্তু গদাধরের কানে এলে গদাধর বরদাস্ত করতে পারল না। দাদাই হোক আর যাই হোক, চলবে না এমন কদাচার। হলধারীকে কড়কে দিল গদাধর। 'কি? তোর যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!' হলধারী হুমকে উঠলঃ 'আমার ভাই হয়ে, আমার চেয়ে বয়সে ছোট হয়ে তুই আমাকে শাসন করতে এসেছিস্তু?

তোর মুর্খ দিয়ে রক্ত উঠবে।'

আপনি চটছেন মিছিমিছি। আমি আপনার ভালোর জন্যেই বলছিলাম। পাঁচ জনের কান-কথা থেকে রেহাই পান তারি জন্যে।

হলধারী গ্রম হয়ে রইল। কথা ফিরিয়ে নিলে না কিছ্রতেই। যা বলেছি তো বলেছি।

ক'দিন পরে, একদিন সন্ধ্যের পরে গদাধরের মুখ দিয়ে রম্ভ উঠতে লাগল সত্যি-সত্যি। কালো, ঘন রম্ভ। কতক বেরিয়ে আসছে, কতক জমে থাকছে মুখের মধ্যে। কতক বা দাঁতের গোড়া থেকে ঝুলছে সুতোর মত। এ कि হল? রক্ত থামছে না যে! ঝলকে-ঝলকে বেরুছে।

মুখের মধ্যে কাপড় গাঁজে দিল গদাধর। তব্ রক্তের নিবৃত্তি নেই। এ কি হল? মা, তুই এ কি কর্রাল?

সবাই ছুটে এল আশ-পাশ থেকে। দুতপায়ে হলধারীও।

'দাদা, শাপ দিয়ে তুমি আমার এ কি করেছ দেখ।' ডুকরে উঠল গদাধর।

চোখে দেখে সহ্য করতে পারল না হলধারী। কাঁদতে লাগল। কথা ফিরিয়ে নেবার কথা ওঠে না আর। হাতের তীর আর হাতে নেই। কান্নার মধ্যেও একট্র, গর্ব মিশে আছে হলধারীর। অব্যর্থবাক সে।

চারদিকে হাহাকার পড়ে গেল। সমস্ত বলিদানের রক্ত বৃথি গদাধর দিলে! 'তুমি কি হঠযোগ করো?'

গদাধর চোখ তুলে তাকাল। দক্ষিণেশ্বরে ক'দিন থেকে আছে যে প্রাচীন সাধ্র, সে।

'দেখি রক্তের রং। দেখি মনুখের কোনখানটা থেকে আসছে? নিশ্চয়ই,' সাধ্ব জোর দিয়ে বললে, 'নিশ্চয়ই তুমি হঠযোগ করো। তাই না?'
'করি।'

তবে আর ভয় নেই। সাধনায় স্ব্নুম্নাম্বার খুলে গিয়েছে। দেহের রক্ত সব মাথায় গিয়ে উঠছিল। আপনা থেকে যে মুখের মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে পেরেছে সেটা সৌভাগ্য বলতে হবে। জানো তো, হঠযোগে জড়সমাধি হয়ে যায়। রক্ত যদি সব মাথায় গিয়ে একবার জমতে পারত তাহলে তোমার সমাধি আর ভাঙত না।

সবই মা'র ইচ্ছা।

'একশো বার। মা'র ইচ্ছেতেই তুমি আজ বে'চে গেলে। তোমাকে দিয়ে মা'র কত না জানি কাজ আছে।'

হৃদয়কে কাছে ডেকে নিল হলধারী। বললে, 'আচ্ছা হৃদ্ৰ, তুই বল এটা কি ঠিক হচ্ছে?'

কোনটা ?

'এই যে কাপড় ফেলে পৈতে ফেলে সাধন করা?'

হলধারীকে হৃদয়ের বড় ভয়। বললে, 'কখনো না। ব্রাহারণ হয়ে ব্রাহারণছ বিস্তর্গন দিলে চলে কি করে?'

'বল্ সেই কথা।' উৎফর্ল্ল হল হলধারী। 'কত জন্মের প্রণ্যে ব্রাহমণের ঘরে জন্ম। সেই ব্রাহমণম্বকে উনি এক কথায় নস্যাৎ করে দেবেন?'

এক কথার আর সবাইর মত হ্দরও নস্যাৎ করে দিল। বললে, 'পাগল! বন্ধ পাগল!'

'তব্ব তোর কথাই যা হোক কিছ্ব শোনে। তুই দৃষ্টি রাখবি, বাধা দিবি, যেন ও-সব অনাচার না করে। দরকার হয় তো বে'ধে রাখবি দড়ি দিয়ে।'

পাগল বলে কেটে পড়তে চাইল হ্দয়। কিন্তু, মুখে যাই বল্ক, তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারে না হলধারী। অন্তত যখন প্জা দেখে গদাধরের। দেখে উৎসর্গের ৬৪

উন্মাদনা। ঈশ্বরের আবেশ না হলে কেউ কি এমন বিভোর হয়ে প্র্জা করতে পারে ?

ছুটে याय र प्रत्यंत काष्ट्र। 'अद्भ र प्राः, भागन नय । अद्योकिक।' তাই না কি? হৃদয় বোকা সাজে।

'অলোকিক না হলে এমন কখনো হতে পারে? কেউ প্রজো করতে পারে এমন ভাবে? তুই বল দেখি সত্য করে ওর মধ্যে তোর কিছু, আশ্চর্যদর্শন হয়েছে?

'আমার কী দর্শন হবে! আমি দর্শনের জানি কী!'

'নইলে ওকে তুই রাত-দিন এমন চাকরের মতন সেবা করিস কেন?'

'তব্ব মনে হয় আরো কেন করতে পারি না।' তব্ব হাদয়ের মুখে তণ্তির তন্ময়তা। চিনতে পেরেছে হলধারী। আর তার ভুল হবে না।

'এবার আমি তোকে ঠিক চিনতে পেরেছি। নিশ্চয়ই তোর মাঝে দিব্যাবেশ হয়েছে। হিসেবে আর ভুল হবে না আমার।

গদাধর হাসে। আবার কখন 'গোলেমালে চন্ডীপাঠ' হবে তার ঠিক কি। মন্দিরের কাজ সেরে পাঁজি-প্রথি নিয়ে পড়তে বসে হলধারী। মাথা পরিষ্কার করবার জন্যে এক টিপ নিস্য নেয়। সেই এক টিপ নিস্যতেই খুলে যায় বুন্ধি। ভাবে. এত শাস্ত্র-শাসন কিছু, পড়েছে গদাধর? বোঝে কিছু,?

ভাকো গদাধরকে।

'তই এ সব কিছু জানিস? বুঝতে পার্রাব?'

'খুব।'

'কি করে পারবি? তুই তো আকাট মূর্খ—'

'আমি মূর্খ হলে কি হয়, আমার ভেতরে যিনি আছেন তিনি সর্বজ্ঞান। তিনিই সকল কথা বুঝিয়ে দেন আমাকে।

'ইস্, মৃত্ত বড় পণ্ডিত এর্সোছস! সব যে তুই ব্রুমবি, তুই কি অবতার?' হলধারী গরম হয়ে ওঠে।

'এই যে বলেছিলে, আর গোল হবে না হিসেবে—' মনে করিয়ে দেয় গদাধর। 'রাখ্, তোর কথায় আমার গা জবলে। শাস্ত পড়িসনি যখন, আমার সংগে কথা বলতে আসিস নে। কলিতে কল্কি ছাড়া আর অবতার নেই। যা, চলে যা। ঠিক চিনেছি তোকে। আর ভূল হবে না। তুই আশত আকাট—'

ছুটে গিয়ে হুদয়কে ধরে এনেছে হলধারী। ঐ দ্যাখ। তুই বলিস পাপল হয়েছে, আমি বলি ব্রহ্মদৈত্যে পেয়েছে। তা না হলে এমন দশা হয়?

তাকিয়ে দেখল হুদয়। দেখল বন্দ্র ত্যাগ করে গদাধর গাছের মগভালে বসে আছে স্তব্ধ হয়ে।

ছেলে মারা যাবার পর থেকে কালীকে হলধারী তমোময়ী বলে মনে করত। তমোময়ী মানে তমোগ্র্ণান্বিতা। যে তামসিক কর্মের ফল মূঢ়তা তার যে অধিষ্ঠান্ত্রী। অবিবেক বা প্রমাদমোহের যে উৎপাদিকা। যে 'জঘন্যগর্ববৃত্তস্থা'। একদিন মুখোমুখি বললে তাই গদাধরকে। 'তুই ও তামসী মূর্তির পুজো করিস কেন? ওতে কি কখনো আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে পারে? বরং ও তোকে অধো-**৫ (৬**0) 46 গামী করবে। জানিস না, গীতায় কি বলেছে? 'অধাে গচ্ছান্ত তামসাঃ'।' ইন্টনিন্দা শ্নে বিমর্ষ হয়ে গেল গদাধর। কিন্তু সাধ্য কি হলধারীর সঙ্গে সে তক করে। শাস্ত্র থেকে উন্ধাৃতি দেবারই বা তার বিদ্যে কোথায়? সে সোজা-স্নুজি মাকেই গিয়ে জিগ্গেস করতে পারে, মা, তুই কী! তাের রুপে যে এত অন্ধকারের ঐশ্বর্ষ সে কি অজ্ঞানের অন্ধকার?

মাকে সে তাই বললে সরল ভাবে। বল, তুই কী, তুই কে। তুই না বলে দিলে আমি ব্বেব কি করে? আমি কি শাস্ত্র জানি না ব্যাকরণ জানি? যখন তুই আমাকে তা শেখালি না তখন নিজে থেকে আমাকে সব দেখিয়ে দে। নইলো হলধারীর সংগে আমি লড়ব কি দিয়ে? ও শাস্ত্র-জানা পশ্ডিত, কত শত বচন ওর ম্বেশ্থ। ওর সংগে আমি পারব কেন? তুই যদি কিছ্ন না বোঝাস, তবে ব্বেব হলধারীর কথাই ঠিক। তুই তামসী, তুই—

मा प्रिथा पिटलन। व्यक्तिस्य पिटलन।

বললেন, আমি গ্রিগন্থাতীত, আবার সর্বগন্থাশ্রয়ী। স্বর্পতঃ নিগর্থ আবার মায়ার্পে সগন্থ। নিগর্থ সগন্থের অধিষ্ঠান। সগন্থ নিগর্থের উদ্ঘাটন। সমর্শ্রকে আশ্রয় করেই তরঙগের লীলা। তরঙগকে আশ্রয় করে সমন্দ্রের উদ্ঘোচন। আবার আমি আকাশ। সমস্ত গন্থের অতীত। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-শন্ন্য।

'তবে রে—' দ্রত বেগে ছর্টল গদাধর। হলধারী পর্জো করছিল, একেবারে তার ঘাড়ে চেপে বসল। 'তবে রে, তুই আমার মাকে তামসী বলিস? মা আমার সর্ব-বর্ণময়ী আবার চিগ্রণাতীতা! এত শাদ্য পড়িস আর তুই এট্রকু জানিস না?' মুহামানের মত তাকিয়ে রইল হলধারী। কোথা থেকে কি হয়ে গেল ব্রুতে

শুর্থানানের মত তাত্তিরে রহল হলবার।। কোলা বেকে কি হরে সোল ব্দুর্বকে পেল না। মনে হল এ যেন গদাধর নর, তার মাঝে সাক্ষাৎ জগদন্বার আবির্ভাব। ফুলে-বেলপাতা হঠাৎ গদাধরের পায়ে অঞ্জলি দিয়ে বসল।

হৃদয় কাছেই ছিল। শ্বনিয়ে দিল টাস-টাস।

'কি গো মামা, বলতে না গদাধর পাগল হয়েছে? এখন? এখন যে নিজেই বড় পায়ে ফাল দিয়ে পাজে করছ?'

'কি জানি, আমিই বৃঝি পাগল হয়ে গেলাম!' বিহ্বলের মত বললে হলধারী ঃ তোর মাঝে আমার স্পণ্ট ঈশ্বরদর্শন হল।'

কর্মত্যাগ হয়ে যাচ্ছে গদাধরের।

গণগাজলে শ্তর্পণ করতে গিয়ে দেখে আঙ্বলের ভিতর দিয়ে জল গলে পড়ে যাচ্ছে।

ছুটে গেল হলধারীর কাছে। भूरधाल, 'দাদা, এ कि হল?'

'একে গলিতহস্ত বলে।' বললে হলধারী ঃ 'তোর ঈশ্বরদর্শন হয়েছে, ঈশ্বর-দর্শনের পর তপ্ণি থাকে না।'

कारना कर्म दे थाक ना नमाधि रता।

ঠাকুর বললেন শিবনাথ শাস্মীকে ঃ 'যতক্ষণ তুমি সভার আসনি, ততক্ষণ তোমাকে নিয়ে কত কথা। কত গ্রেণগ্রেন। ষাই তুমি এসে পড়েছ অমনি সব কথা বন্ধ হয়ে গেছে। তখন তোমার দর্শনেই সুখ।' বতক্ষণ হাওয়া না পাওয়া যায় ততক্ষণই পাখা চালানো। বখন হাওয়া আপনি আসে তখন আর পাখার দরকার কি। তখন তার স্পর্শনেই আনন্দ।



রাসমণির কালীমন্দিরে গদাধর আর পর্জো করছে না কামারপর্কুরে চন্দ্রমণির কানে খবর পেশছরেলা।

কেন করছে না রে প্রজো? কী হয়েছে আমার গদাধরের?

মাথা-খারাপ হয়েছে। হারিয়েছে সমস্ত মাত্রাজ্ঞান। এমন কাণ্ডকারখানা সব করছে যা সব সময় পাগল-ছাগলেও করে না। তোমার ছেলেকে বাড়ি আসতে বলো।

চন্দ্রমণি অস্থির হয়ে উঠলেন। চিঠির পর চিঠি লেখাতে লাগলেন রামেশ্বরকে দিয়ে। তুই আমার কাছে চলে আয়। ছেলেবেলায় তোর যে রকম অসম্থ হত, তাই বোধ হয় আবার শ্রুর হয়েছে। এখানে গাঁয়ের জল-হাওয়য় তোর শরীর ভালো হবে। ভালো হবে আমার য়য়ৢ-আত্তিতে। ঘরের ছেলে তুই ঘরে ফিরে আয়। তোকে না দেখে-দেখে আমার দুই চোখ ক্ষয় হয়ে গেল।

কামারপ্রকুরে, মা'র অণ্ডলের ছায়ায় ফিরে এল গদাধর।

কিন্তু এ কী হয়ে গেছে সে! কখনো জড়ের মত উদাসীন হয়ে বসে থাকে, কখনো আপন মনে হাসে, কখনো বা 'মা' 'মা' বলে কে'দে আকুল। এই ব্যাকুল-করা মা-ডাকেই বেশি কাতর হন চন্দ্রমাণ। কি ভাবে প্রতিকার করবেন ব্যুবতে পারেন না। প্রাণের সমস্ত স্নেহ আর আশীর্বাদ দুই করতলে ডেকে এনে ছেলের ব্রকে-পিঠে হাত ব্র্লিয়ে দেন। একট্ব বা স্ক্রিথর হয় গদাধর। হাঙ্গি-খ্র্মি হুয়ে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যে সকলের সঙ্গে আলাপ-গল্প করে।

কিন্তু কতক্ষণ সেই স্বভাবস্থিতি! কিছ্মুক্ষণ পরেই আবার সেই ভাবাবেশ। সেই বহিজ্ঞানশূন্যতা। আচরণে না আছে লম্জা, না আছে ঘূণা, না আছে ভয়লেশ। একেবারে নির্মান্ত-নিঃসীম। ঘর-সংসার বলে কিছ্মু আছে, সে সম্বন্ধে চেতনা নেই। লোকলম্জা বলে কিছ্মু আছে, নেই সেই সংকীর্ণ সংস্কার।

ঠিক পাগল হয়নি। পাগল হলে মাকে, চন্দ্রমণিকে, এত ভালোবাসে কি করে, প্রানো বন্ধ্বদের সঙ্গেই বা কেন এত ঠাট্টা-ইয়ার্কি। আসল কথা, উপদেবতা ভর করেছে। ওঝা ডাকাও। পাঁচ জনের পরামশে ওঝা ডাকালেন চন্দ্রমণি। ওঝা এসে অনেক ঝাড়ফঃক করলে, মন্তর আওড়ালে। একটা পলতে প্রভিয়ে শঃকতে দিলে গদাধরকে। বললে, ভূত যদি হয় এতেই পিঠ্টান দেবে। আর যদি না হয়—মনে মনে হাসল গদাধর।

ওতে কিছ্ হবে না। চন্ড নামাতে হবে।

এল চন্ডর ওঝা। মৃত্ত বড় গ্রুনিন। তল্তে-মক্তে নিপুণ।

চণ্ড নামবে—গ্রাম্য লোকজন এসে ভিড় করেছে। এবারে অব্যর্থ ব্যাধি-শান্তি হবে গদাধরের। যথাবিধি পর্জো হল, বলি দেওয়া হল চণ্ডকে। চণ্ড এসে অধিষ্ঠান হল শ্নেয়। ওঝাকে উদ্দেশ করে বললে, 'ওকে ভূতে পার্মান, ওর কোনো আধিব্যাধি নেই—'

পরে সম্বোধন করলে গদাধরকে ঃ 'কি হে সাধ্র, সাধ্রই থাদি হবে, তবে অত সমুপূর্বি খাও কেন?'

সময় নেই অসময় নেই, স্বপ্রার খেত গদাধর। কথা শ্বনে সে তো হতবাক। 'বেশি স্বপ্রার খেলে কাম বাড়ে। ও খাবে না।'

সমুপর্রার ত্যাগ করল গদাধর।

গ্রামের দুই ধারে দুই শমশান—ভূতির খাল আর বুধুই মোড়ল। দিন-রাতের বেশির ভাগ সময়ই শমশানবাস করে গদাধর। হাঁড়ি করে মেঠাই নিয়ে যায়, শিবা আর প্রমথদের ভোগ দেয়। যে হাঁড়ি শেয়ালের জন্যে, কোখেকে দলে দলে এসে খেয়ে যায় নিশ্চিন্তে। আর যে হাঁড়ি ভূত-প্রেতের জন্যে তা হঠাং শ্ন্যে উঠে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। আধার বা আধেয় কিছুরই পাত্তা পাওয়া যায় না। কোনো-কোনো দিন বা স্পষ্ট সাক্ষাং হয় পিশাচদের সঙ্গে। রঙ্গ-রহস্যও হয় কিছু-কিছু।

একদিন নিশীথ রাত্রেও গদাধরের বাড়ি ফেরার নাম নেই। মা'র কাছে ছোট ছেলে চিরকালই ছোট ছেলে—চন্দ্রমণি শমশানে পাঠিয়ে দিলেন রামেশ্বরকে। গদাধরকে গিয়ে ধরে নিয়ে আয়। ও কি মা'র ঘর শমশান করে শমশানেই বসতি করবে?

শ্মশানের প্রান্তে এসে নিঃসাড় অন্ধকারে ডাকতে লাগল ঃ গদাই, গদাই, ওরে গদাই আছিস্?

'যাচ্ছি গো ন্দাদা—' প্রতিধননি করল গদাধর। চে'চিয়ে বললে, 'এদিক পানে আর এগিয়ো না। আমার সঙ্গে তো এ'টে উঠছে না, তাই তোমার এরা অনিষ্ট করবে। তুমি ফিরে যাও।'

শমশানে বসতে পেয়ে অনেক শান্ত হয়েছে গদাধর। একটি বেলগাছ প্রতেছে। আর ব্রুড়ো যে অন্বত্থ গাছ ছিল ডাল-পালা ছড়িয়ে, তারই তলায় সে আসন নিলে। সেখানে ঘন ঘন কালীদর্শন হতে লাগল তার। দেখতে লাগল সেকট্রীকারিয়ন্ত্রী সংসারৈকসারাকে। যে সাকারশক্তিস্বর্পা দিগন্তবসনা খজামুন্ডাভিরামা। আগম-নিগম-ফলম্মী, বাঞ্চিতার্থপ্রদায়িনী।

শাশ্ত হয়েছে বটে কিশ্তু ঔদাসীন্য যায় না। যায় না সংসার-অস্পৃহা। বসনেই

আঁট নেই, আর কোথায় তবে আটা থাকবে? কি করে সংসারে একট্ব মন পড়বে? মনে কি করে আসবে একট্ব মোহ-মমতা?

বিয়ে দাও গদাধরের।

রামেশ্বরে আর চন্দ্রমণিতে ল্বকিয়ে ল্বকিয়ে পরামর্শ হচ্ছে। পাছে গদাধরের কানে গেলে সে সব ভন্তুল করে দেয়। কিন্তু তুমি দেয়ালের কান এড়াতে পারো, গদাধরের কান এড়াতে পারো না। ঠিক সে শ্বনে ফেললে।

শ্বনে তার কেমনতরো ভাব হল না জানি!

'ওরে, আমার বিয়ে হবে!' উল্লাসে উথলে উঠল গদাধর। শিশ্বর মত উল্লাস। শিশ্বর মতই নৃত্যানন্দ। বাড়িতে কোনো উৎসব হলে বা প্রিয় আত্মীয়ের আসার সম্ভাবনা ঘটলে শিশ্ব যেমন মাতামাতি করে তেমনি। যেন সব চেয়ে প্রিয়, সব চেয়ে প্রয়োজনীয় কে আসছে তার সংসারে। তার সমস্ত প্রার্থনার প্রতীক, প্রত্যক্ষ মাহেশ্বরী।

বিয়েতে মন আছে গদাধরের। নিশ্চিন্ত হলেন চন্দ্রমণি, নিশ্চিন্ত হলেন রামেশ্বর। ঘটক লাগালেন। ঘটক আর কেউ নয়, হৃদয়ের দাদা লক্ষ্মী মুখুন্তেজ।

শিষ্ধভে, হৃদয়দের বাভিতে বেড়াতে যাচ্ছে গদাধর। যাচ্ছে পাল্কিতে চড়ে। মৃক্ত নীল আকাশ আর ঢেউ-খেলানো অঢেল ধান-খেত দেখতে দেখতে গদাধরের ভাবাবেশ হল। তার ভিতরে যে আদিকবি ধ্যানস্থ ছিলেন, তিনি যেন তার প্রজ্ঞানময় তৃতীয় চক্ষ্ম উন্মীলন করলেন। গদাধর দেখল তার দেহ থেকে দ্বাটি কিশোর বয়সের ছেলে বেরিয়ে এসে মাঠময় ছ্বটোছ্বটি করে খেলা করছে। কখনো যাচ্ছে অনেক দ্রে চলে, কখনো বা এসে পড়ছে পাল্কির কাছটিতে। নীরব ছায়ার মত ভাসছে না, দস্তুরমত হাসছে, কথা কইছে, গান গাইছে। কারা এই দ্বাটি ছেলে? কোন দেশের? তার শরীরের মধ্যে বাসা নিল

অনেক দিন এ প্রশেনর মীমাংসা হয়নি। বছর দেড় বাদে দক্ষিণেশ্বরে বার্মানকে প্রশন করেছিল গদাধরঃ 'ঐ দ্ব'টি ছেলে কে বলতে পারো? আমি ভুল দেখিনি তো?'

'না বাবা, ভূল দেখনি। এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব। তোমার মাঝে এবার চৈতন্য আর নিত্যানন্দ দ্বই-ই এসে বাসা নিয়েছেন। ঐ দ্ব'ট্টিতেই খেলছিল ছ্বটোছ্বটি করে।'

শিয়ড়ে হৃদয়ের বাড়িতে গান হচ্ছে। তাই শ্বনতে এসেছে গদাধর। ভিড় হয়েছে বিস্তর। প্রবৃষ মেয়ে—আর, সর্বগ্রগামী অনুষণ্য, ছেলেপিলেও অনেক এসেছে। এক স্বীলোকের কোলে তিন-চার বছর বয়সের এক খ্রিক। ড্যাবডেবে চোখে চেয়ে আছে সভার মধ্যে। স্বীলোকটি তাকে রণ্য করে জিগ্গেস করছেঃ বিয়ে করবি? সম্মতিতে ঘাড় হেলায় মেয়ে। এত লোকের মধ্যে কাকৈ বিয়ে করবি? কাকৈ তোর পছন্দ? হাত তুলে নিকটে-বসা গদাধরকে দেখিয়ে দিল স্বচ্ছন্দে।

ঐ যে স্বালোকটি মেয়ে কোলে নিয়ে বসে আছে সে শিয়ড়ের হরিপ্রসাদ মজ্বমদারের কন্যা শ্যামাস্বন্দরী। জয়রামবাটির রামচন্দ্র মুখ্বল্জের সংগে তার বিয়ে হয়েছে। এসেছে বাপের বাড়িতে বেড়াতে। কোলে প্রথম সন্তান সারদা। বাপের বাড়িতে শ্যামাস্ক্ররীর তখন অস্থ। একদিন এল্লা-প্রকুরের পাড়ে বাইরে গেছে—ঠাহর নেই—বসে পড়েছে এক বেল গাছের তলায়। কাছেই গাঁয়ের কুমোরদের পোয়ান, যেখানে পোড়ানো হয় হাঁড়িকু'ড়ি। সেখানে হঠাৎ ছোট ছোট পায়ে নূপুর বেজে উঠল রুনুঝুনু। দেখতে দেখতে ছোট একটি মেয়ে ছুটে এল নাচতে নাচতে। শ্যামাস্কুলরীর বৃকে ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা জড়িয়ে ধরলে। মাথা ঘুরে পড়ে গেল শ্যামাস্কুন্দরী। মনে হল সেই মেয়ে তার পেটে ঢুকেছে। তেমনি রামচন্দ্র একদিন দ্বপ্রের ঘ্রম্ভে, স্বণন দেখল একটি ছোটু মেয়ে তার পিঠের উপর পড়ে দ্ব'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরছে। হাতে-গায়ের গয়নায় মেয়ের রূপে যেন আরো খুলেছে। এই গরিবের ঘরে কে মা তুমি? কি করতে এলে? মেয়েটি বললে, 'এই এলমে তোমার কাছে।' আট্রই পোষ, বারোশো ষাট সাল, গদাধরের জন্মের প্রায় আঠারো বছর পর, জয়রামবাটিতে শ্যামাস্বন্দরীর মেয়ে হল। নাম রাখলে সারদা। ঠাকুর বললেন, 'ও সরম্বতী। ও সারদা। ও জ্ঞান দিতে এসেছে।' ভত্তির পথও সত্যি, জ্ঞানের পথও সত্যি। ভত্তি মানে ঈশ্বরে পরান্বরন্তি। "স্বখান্শয়ী রাগঃ"। বিষয় যত স্বখকর তত তীব্র তাতে অন্রাগ। আর যাতে অনুরাগ পরম বা নিরতিশয় তাই ঈশ্বর। অনুরাগের ধর্মই হচ্ছে স্মরণ-চিন্তন-অনুধ্যান। স্বতরাং অনুরাগের বস্তুতে নিয়তচিত্ত হয়ে থাকাই ভক্তি। যোগ-শান্দের ভাষায় তাই সমাধি। তাই ভক্তি আর যোগে কোনো ভেদ নেই। জ্ঞানও অভিন্ন। যখন পরমাত্মবোধ জেগে থাকবে তখনই জ্ঞান। যোগশাস্ত্রে তাকে বলে "অবিश्লবা বিবেকখ্যাতি"। অন্য বিষয় ত্যাগ করে পরমাত্মাকেই সর্বদা বোধগম্য

রাখাই প্রকৃত জ্ঞানের লক্ষণ। ভক্তিই বলো, যোগই বলো আর জ্ঞানই বলো, অভীষ্ট বস্তুতে অনন্যচিত্ততাই মুখ্যবৃত্তি।

কিন্তু যতই বিচার-আচার করো, মা'র কুপা না হলে কিছুই হবার জো নেই। মানুষের কতট্বকু শক্তি? কতট্বকু সে চেন্টা করতে পারে? কাম-কাণ্ডন ঠিক ঠিক মিথ্যে, জগণ তিন কালেই ঠিক ঠিক অ-সং, মনে-জ্ঞানে এ ধারণা করা কি যে-সেকথা? মা'র দয়া না হলে কি হয়? কথায় বলে, এক একটি জায়ানের দানায় একেকটি ভাত হজম করিয়ে দেয়, কিন্তু যখন পেটের অসুখ হয় তখন একশোটি জোয়ানের দানাও একটি ভাত হজম করাতে পারে না। শুখু মাকে প্রসন্ম করো, মা'র কুপার জন্যে বসে থাকো। "সেষা প্রসন্মা বরদা ন্ণাং ভবতি মুক্তরে।"

জররাম ম্খ্রেজের মেয়ে কালীর সঙ্গে সম্বন্ধ এনেছে ঘটক। কিন্তু জয়রাম বে'কে বসল ভাঙড় না হোক, ক্ষ্যাপা তো বটে—তাকে জামাই করব কি। তাছাড়া কোনো কোনো জায়গায় রামেশ্বরই নিজে এগোতে চাইল না। তখনকার দিনে কন্যা-পক্ষেরই পণ নেবার প্রথা। একেক জায়গায় এমন দর হাঁকল, যা রামেশ্বরের নাগালের বাইরে। তবে? এখন ইতিকর্তব্য কি?

খুব সোজা। চাষাদের শশার খেত দেখেছ?

বিরস ও বিষণ্ণ মুখে বসে আছেন চন্দ্রমণি। পাশে রামেশ্বর। দ্বু'জনেই চমকে উঠলেন।

যে শশাটি ভালো ফলেছে তাতে চাষা একটি কুটো বে'ধে রাখে। কুটো বে'ধে চিহ্ন দিয়ে রাখে ভগবানকে ভোগ দেবে বলে। যাতে ভূলে বা গোলমালে না বিক্রি হয়ে যায়। তেমনি—

তেমনি কি? মা-দাদা উৎসক্ক হয়ে উঠলেন।

'তেমনি আমার বিবাহের পাত্রী জয়রামবাটি গাঁরের রাম মুখ্বন্জের বাড়িতে কুটোবাঁধা হয়ে আছে।' বললে গদাধর, 'মিছে তোমরা এখানে ওখানে খোঁজাখ্বজি করছ। এতে ভাবনারও কিছু নেই, হয়রানিরও কিছু নেই।'

জয়রামবাটিতে লোক পাঠালেন চন্দ্রমণি। কিন্তু খবর যা এল তা বিশেষ উৎসাহ-বর্ধক নয়। আর সব মিলেছে বটে কিন্তু পাত্রীর বয়স মোটে পাঁচ বছর।

হোক পাঁচ বছর! গ্রুতভারেই আশ্ত লালা জগন্মাতার। হয়তো এই জনকনন্দিনী সীতা। এই কৃষ্ণ-উন্মাদিনী রাধিকা। শিবভাবভাবিনী ভগবতী। চন্দ্রমণি মত দিলেন।

কন্যা-পক্ষের পণ তিনশো টাকা। তা হোক, যোগাড় করলেন রামেশ্বর। বিয়ের দিন ঠিক হল ১২৬৬ সালের বোশেখ মাসের শেষ বরাবর। গদাধর চন্দিশ বছরে পা দিয়েছে, সারদা ছ' বছরে।

জয়রামবাটিতে বিয়ে। জয়রামবাটি কামারপ্রকুর থেকে মাইল চারেকের পথ— পশ্চিমে। বরবেশে গদাধরকে না-জানি কেমন দেখাচছে! শক্ত করে কসি-বাঁধা স্বন্দর ধর্বিত পরনে, গায়ে কুর্তা, গলায় ফ্বলের মালা, কপালে চন্দনলেপ। প্রতিবেশিনীরা এসে সাজিয়ে দিয়েছে গদাধরকে কিন্তু মেজ বোঁঠানের মনে দ্বঃখ, বাজনা নেই। অন্তত ঢোল আর কাঁসর না হলে বিয়ে কি!

দাঁড়াও, আমিই ঢোল বাজিয়ে দিচ্ছ।

দ্ব'হাতে পাছা বাজিয়ে নাচতে লাগল গদাধর। মুখে বোল তুললে ঢোলের। রংগ দেখে সকলে হেসে খুন। মেজ বৌঠানের মনেও আর খেদ নেই।

বিয়েতে চলেছে—এমন সময় ঢোলের বাজনা!

বাল্যভাব না ধরলে গদাধরকে ব্রুঝতে পারবে না কেউ।

খালি পারে, খোলা গারে বরষাত্রী চলেছে সব। কোমরে চাদর, কাঁধে গামছা, হাতে লাঠি। যেন শিবের বিয়েতে চলেছে সব তাল-বেতাল, ভূত-প্রেতের দল। মধ্যে চলেছেন কন্দপ্রদর্শনাশী ব্যোমকেশ।

সারদার সঙ্গে কেমন না-জানি শ্বভদ্ণিউ হল গদাধরের। অপর্ণার সঙ্গে মহাদেবের। গ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীমতীর।

রাধাকৃষ্ণের যুগল-মুর্তির মানে কি? পুরুষ আর প্রকৃতি অভেদ, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। পুরুষ-প্রকৃতির যোগই যোগমায়া। বিষ্কম ভাব ঐ ষোগের জন্যে। এই যোগ দেখার জন্যেই শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি শ্রীমতীর দিকে, শ্রীমতীর দৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণের দিকে। শ্রীমতীর নাকে নীল পাথর, শ্রীকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ বলে। শ্রীকৃষ্ণের নাকে মৃক্তো যেহেতু শ্রীমতীর গোর বরণ মুক্তোর মত উজ্জ্বল। শ্রীমতীর বসন নীল বলে পীতাম্বর হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীমতীর পায়ে নৃপ্রর বলে শ্রীকৃষ্ণের পায়েও নৃপ্রর। তার মানে প্রকৃতির সঙ্গে প্র্রুষের অন্তরে-বাহিরে মিল। যেমন ধরো আবার শিব-কালীর মৃতি। শিবের উপর দাঁড়িয়ে আছেন কালী, শিব শব হয়ে পড়ে আছেন পদতলে। আর কালী তাকিয়ে আছেন শিবের দিকে। প্রকৃতি কগ্রী, প্ররুষ অকর্তা। তাই শিব শব হয়ে আছেন। কিন্তু প্ররুষের যোগেই প্রকৃতির লীলা—সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের রাসোৎসব। শিব আর শক্তি ভিন্ন সংসারে আর কিছু নেই।

শিব আর শক্তির চারি চক্ষর মিলন হল।

সাতাশ কাঠি জেবলে এয়োরা বরকে প্রদক্ষিণ করছে, হঠাৎ জবালা-কাঠি লেগে গদাধরের হাতে-বাঁধা হল্দে-মাখানো মার্গালক স্বতো প্রড়ে গেল।

এটা कि रुन?

অবিদ্যা বন্ধন ছিল্ল হয়ে গেল। অবিদ্যা-মৃত্ত শক্তিকে গ্রহণ করল গদাধর।
ঠাকুর বললেন, 'এই অবিদ্যাকে জয় করবার জন্যেই তো শক্তির প্জা-পন্ধতি।
তাকে প্রসল্ল করবার জন্যেই দাসী ভাবে, বীর ভাবে, সন্তান ভাবে আরাধনা।
রমণ ন্বারা প্রসল্ল করার নাম বীর ভাব। সে বড় উৎকট সাধনা। আমার সন্তান
ভাব। স্বীলোকের স্তন আমি মাতৃস্তন মনে করি। মা'র দাসী ভাবে, সখী
ভাবে ছিলাম দৃ'বছর। মেয়েরা এক-একটি শক্তির র্প। বিয়ের সময় বাঙলা
দেশে বরের হাতে জাঁতি থাকে, পশ্চিমে থাকে ছ্রির। তার মানে, ঐ শক্তির্পা
কন্যার সাহায্যে বর মায়া-পাশ ছেদন করবে। এটিও বীর ভাব। কন্যা শক্তির্পা।
বিয়েতে বর-বোকাটি পিছনে বসে থাকে। কন্যা কিন্তু নিঃশঙ্ক।'

বাসর সাজাচ্ছে মেয়েরা। ওদিকে পাত পড়েছে নিমন্তিতদের।

রভিগনীরা ধরলে গদাধরকে, গান ধরো একখানা।

কত রসরঙগই যে করছে মেয়েরা, কত লীলা-চাপল্য। দেখতে দেখতে ভুবন-রঙিগনীর কথা মনে পড়ে গেল গদাধরের। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, গান গাইবে বৈ কি। মৃত্ত-উদার গলায় শ্যামাগ্রণগান শ্রুর করলে।

ষারা খাচ্ছিল, খাওয়া ভূলে স্তব্ধ হয়ে শ্বনতে লাগল। রিখ্যনীরা রখ্য ভূলে পাষার্ণবং তাকিয়ে রইল ম্থের দিকে। গদাধর তন্ময়, বিভার, বাহ্যজ্ঞানহীন। ল্বটিয়ে পড়ে রিখ্যনীদের প্রণাম করতে ব্যস্ত। মা, মা গো, সর্বত্রই তুই, সর্বত্র তোর আনন্দের ছড়াছড়ি।

মধ্র স্বরে নামোচ্চারণ করছেন ঠাকুর। আর বলছেন মাকে ঃ 'ও মা, রহ্মজ্ঞান দিয়ে বেহ'ন করে রাখিস নে। রহ্মজ্ঞান চাই না মা। আমি আনন্দ করব, বিলাস করব! শাইটকে সাধ্য আমি হব না।'

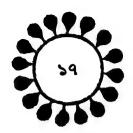

ঘর-আলো-করা বউ এসেছে সংসারে।

বরবধ্বকে দেখবার জন্যে কত লোক এসেছে আনন্দ করে। কত শান্তির দিন আজ চন্দ্রমণির! কিন্তু এত কিছ্ম সত্ত্বেও একটা দ্বংখের কাঁটা তাঁর মনের মধ্যে খচ-খচ করছে। বউয়ের গা থেকে গয়নাগ্মলো খ্বলে নিতে হবে।

বউকে গয়না গড়িয়ে দেবেন এমন সংগতি নেই চন্দ্রমণির। লাহা বাবন্দের বাড়িথেকে চেয়ে নিয়ে এসে বিয়ের দিন সাজানো হয়েছিল বউকে। ফিরিয়ে দেবার দিন আজ। লাহা বাবন্দের কাছে মন্থ থাকবে না নইলে। কিন্তু কোন মন্থেই বা ঐ কচি গা থেকে গয়নাগুলো খুলে নেব?

মা'র মনের ব্যথাটা ব্রঝতে পেরেছে গদাধর। বললে, তুমি কিচ্ছ, ভেবো না। আমিই খুলে নিতে পারব।

ঘ্রমিয়ে পড়েছে সারদা। শৈশবশান্তিতে ঘ্রমিয়েছে।

ডান হাতখানি আলগোছে আলতো করে তুলে ধরছে গদাধর, সন্তর্পণে খ্রলে নিচ্ছে গয়না। তেমনি এক সময়ে আবার বাঁ হাত থেকে। ক্রমে-ক্রমে একে-একে আর সবগুলিই। সারদা যেমন ঘুমে তেমনি ঘুমে।

টের পেল ঘ্রম থেকে জেগে উঠে। এ কি, তার গায়ের গয়না কি হল? কে নিল? কাঁদতে বসল সারদা।

চন্দ্রমণির ব্রক ফেটে যাচ্ছে। সারদাকে কোলে বসিয়ে আদর করতে লাগলেন। বললেন, 'গেলে গেছে। তুমি কে'দো না, এর চেয়ে ঢের ভালো গয়না কত দেবে তোমাকে গদাই।'

সারদা শান্ত হল বটে, কিন্তু তার খ্রেড়া মেনে নিতে চাইলেন না ঘাড় পেতে।
নতুন বালিকা-বধ্কে একেবারে বৈরাগিনী সাজিয়ে দেওয়া। যা নয় তাই ৄিদয়ে
সাজিয়ে ফের সেই সাজ ল্বিকয়ে খ্রেল নিয়ে যাওয়া। এ প্রবন্ধনা ছাড়া আর কি।
ঘোর বিরক্ত হলেন। সারদাকে নিয়ে সোজা ফিরে গেলেন জয়রামবাটি।

'কোথার আর যাবে?' পরিহাসচ্ছলে মাকে প্রবোধ দিল গদাধর। 'ও ফিরে না আসকে কিন্তু বিয়ে তো আর ফিরবে না।'

শ্রীমা যখন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন, ঠাকুর তাঁকে সোনার গয়না গড়িয়ে দিয়েছিলেন। উপর-হাতে তাবিজ আর নিচের হাতে বালা।

ওরে, বালা কিন্তু ডাইমন-কাটা হবে।

ঠাকুরের দেখি গয়নার নক্সার উপরেও নজর।

ওরে, পঞ্চবটীতে যখন সীতা দেবীকে দেখেছিলাম তখন তাঁর হাতে ডাইমন-কাটা বালা ছিল। সেই রকম বালা দেব ওকে।

বিধ্যুক্তরে যখন গয়না চুরি গেল, মথ্রবাব, ঠাকুরকে খোঁটা দিলেনঃ 'ছি ঠাকুর, তুমি তোমার গয়না রক্ষা করতে পারলে না!'

ঠাকুর বললেন, 'তোমার বৃদ্ধিকে বলিহারি। স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁর দাসী তাঁর কি ঐশ্বর্ষের অভাব? তুমি কী ঐশ্বর্ষ তাঁকে দিতে পারো? ও গয়না তোমার পক্ষেই একটা ভারি জিনিস, মসত জিনিস, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে মাটির ড্যালা।' সেই কথাই আবার বলছিলেন কেশব সেনকে। 'তোমরা অত ঐশ্বর্ষ বর্ণনা কর কেন? হে ঈশ্বর, তুমি সূর্য করেছ, চন্দ্র করেছ, আকাশ করেছ—এ সব বলার কী

তবে কি জানো? মান্য নিজে ঐশ্বর্য ভালোবাসে বলে ভাবে ঈশ্বরও বৃথি তাই ভালোবাসেন। ভাবে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য প্রশংসা করলে তিনি খুনিশ হবেন। ঈশ্বরের কাছে ও-সব বাজিকরের বাজি। পণ্ডভূতের কুহক-কোশল।

ঠাকুর যখন কলকাতায় আসতেন হৃদয় তাঁকে ঘ্রিয়ে ঘ্রিয়ে শহর দেখাত। একদিন বললে, 'এই দেখ মামা, লাট সাহেবের বাড়ি। দেখেছ? কত বড় বড় থাম!'

ঠাকুর মাকে দেখলেন। মা-ই সব দেখিয়ে দিলেন ঠাকুরকে। দেখিয়ে দিলেন কতগুলি মাটির চাক থাক-থাক করে সাজানো।

শম্ভূ মিল্লক মসত বড়লোক—মা-অন্ত প্রাণ। মথ্রবাব্র মারা যাবার পর মা'র নির্দেশে তিনিই হলেন ঠাকুরের রসদদার। ঠাকুরকে বললেন, 'এখন এই আশীর্বাদ করো, যাতে আমার যা-কিছু ঐশ্বর্য সব তাঁর পাদপদেম দিয়ে মরতে পারি।'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'এ তোমার পক্ষেই ঐশ্বর্য। তাঁকে তুমি কী দেবে? কী আছে তোমার দেবার? তাঁর কাছে এ সব ধ্বলো-মাটি।'

ষদি কিছু দিতে চাও ভব্তি দাও, প্রাণঢালা ভব্তি। ঈশ্বর কি ঐশ্বর্যের বশ ? তিনি ভব্তির বশ, তিনি ভাবের বশ। তিনি কি তোমার কাছে টাকা-কড়ি ধন-দৌলত চান? তিনি চান ভাব, ভব্তি, ভালোবাসা।

গদাধর সেবার প্রায় বছর দ্বই ছিল কামারপ্রকুরে। শরীর ভালো করে না সারলে চন্দ্রমণি তাকে কিছ্বতেই আর ষেতে দেবেন না কলকাতায়। এদিকে সারদা সাত বছরে পা দিল। এবার একবার গদাধরকে শ্বশ্বরবাড়ি ষেতে হয়। 'জোড়ে' ফিরতে হয় বউ নিয়ে। তাই গেল গদাধর।

সাত বছরের মেয়ে সারদা—তাকে কে বলে দিলে কে জানে—ঘটি করে জল নিয়ে এল। নিয়ে এল পাখা। রুপের পর্তাল সেই মেয়ে, মাথাভরা এক রাশ কালো চুল পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। জল ঢেলে গদাধরের পা ধর্মে দিতে লাগল সারদা। জল-ভরা ছোট ছোট দর্টি হাত বর্নিয়ে দিতে লাগল পায়ের উপর। শেষে হাঁট্র মর্ডে নিচু হয়ে মাথার চুলে পা মরছে দিতে লাগল।

পা-ধোয়ানোর পর কাছে এসে দাঁড়াল সারদা। ছোট হাতে পাখা নেড়ে-নেড়ে হাওয়া দিতে লাগল গদাধরকে।

বৈকুপ্তে লক্ষ্মী বসেছেন বিষ্ফার পদসেবায়। কিংবা, সারদা গদাধরের।

এই সেবাতেই নিয়তি স্থিতা সারদা। বারো শো একান্তর সালে দুর্ভিক্ষ লেগেছে গ্রামে-গ্রামান্তরে। সারদার তখন এগারো বছর বয়েস, আছে বাপের বাড়িতে। খিদের তাড়নায় কত লোকই যে আসছে কাতারে-কাতারে। রামচন্দ্র, সারদার বাবা, চালে-ডালে খিচুড়ি রাঁধিয়ে রাখছেন হাঁড়ি-হাঁড়ি। বলছেন, 'বাড়ি আর বাড়ির বাইরের সবাই খাবে এ খিচুড়ি। যে আসবে সে। শুর্বু আমার সারদার জন্যে দুর্ভি ভালো চালের ভাত করবে—'

তাকে তো শ্ব্ধ খাওয়ানো নয়, তাকে একট্ব ভোগ দেওয়া!

একেক দিন এত লোক এসে পড়ে যে রাঁধা খিচুড়িতে কুলোয় না। আবার চড়ানো হয় তক্ষ্মনি। আর সেই গরম খিচুড়ি ঢেলে দেয় ক্ষ্মধার্তদের পাতায়। যেমন তগত খিদে তেমনি তগত খিচুড়ি। সারদা পাখা নিয়ে এসে দৃই হাতে বাতাস করে। আহা, শিগ্গির করে জ্বড়োক, খিদের অল্ল কতক্ষণ মুখে না দিয়ে থাকা যায়!

এগারো বছরের বালিকা নয়, স্বয়ং বিশ্বমাতা। দ্বঃখার্ত জীবের ক্ষর্ধাহরণ করতে। এসেছেন।

তার আগে, পাঁচ বছরের যখন মেয়ে, তখন থেকে সে সংসারের কাজে সাহায্য করছে। খেত থেকে তুলো তুলে এনে চরকার পৈতে কাটছে। মনুনিষদের মনুড়ি-গনুড় দিয়ে আসছে মাঠে। একবার পঙ্গপাল এসে সমস্ত ধান নন্ট করে দিলে। মাটি থেকে ধান কুড়োবার পালা পড়ল। সারদার ছোট ছোট দ্ব'টি মনুঠিতে কি কম জায়গা? সেও লেগে গেল ধান কুড়োতে। আক'ঠ জলে নেমে গর্র জন্যে দলঘাস কাটছে। একবার দলঘাস কাটবার সময় দেখলে, তারই সমবয়সী আরেকটি মেয়ের হাতে দা, সেও কাটছে দলঘাস। কে মেয়ের, কেন কাটছে, কে বলবে। কাটছে বটে কিল্ডু নিছে না। একটি দল কেটে উপরে রেখে একে সারদা দেখছে আরেকটি দল কেটে রেখেছে মেয়েটি, সারদাকে আর কাটতে হছে না।

এমনি আরো কত দেখেছে সারদা। তেরো বছর বয়সে যখন সে আবার কামার-পর্কুরে যায় তখন হালদার-পর্কুরে একা একা নাইতে যেতে তার ভয় হত। নতুন বউ, একলা ঘাটে যাবে কি! খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে দেখে, আটটি মেয়েছেলে দাঁড়িয়ে। তারাও নাইতে চলেছে। আর তবে কিসের ভয়! রাস্তায় নামল সারদা, মেয়েছেলেদের চারজন তার আগে, চারজন তার পিছনে। তার সঙ্গে তারাও আগে-পিছে হয়ে স্নান করলে। তেমনি করে পেশছে দিয়ে গেল বাড়ি। এমনি শুধু একদিন নয়, নিত্যি।

কিন্তু কারা এরা, গ্রামের নতুন ছুটুলে বউ সারদা, তার সে কি জানে!

এবার, সাত বছর বয়সে, স্বামীর সঙ্গে 'জোড়ে' এসেছে সে কামারপর্কুরে। কিন্তু মার্গালক অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হবার পরেই গদাধর জেদ ধরল, দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যাব।

চন্দ্রমণি আর পীড়াপীড়ি করতে পেলেন না। গদাধর এখন অনেক স্কুস্থ হয়েছে, শান্ত হয়েছে। তারপর বিয়ে করেছে সজ্ঞানে। চন্দ্রমণির এখন অনেক আন্বাস, অনেক জাের। সারদাই তাঁর সেই বল-ভরসা।

কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে ফিরেই গদাধর আবার যে-কে-সে। কোথায় তার মা-ভাই, কোথায় তার দ্বী-সংসার! আবার, দেখতে দেখতে, ব্বক তার লাল হয়ে উঠল, শ্বর হল দ্বঃসহ গাত্রদাহ। আর চোখের কোণ থেকে ঘ্বম গেল অদৃশ্য হয়ে। আবার দেখা দিল সেই অসাধ্য রোগ।

আবার শ্রু হল মা'র জন্যে কালা।

'তোকে ডাকার এই ফল হল, মা? শরীরে এই বিষম ব্যাধি দিলি? যায়-যাক এই শরীর, তব্ব তুই আমাকে ছাড়িসনি। তুই আমাকে দেখা দে, আমায় শ্ব্ব তুই এইট্বুকু কুপা কর। আমার কেউ নেই, আমার কেউ নেই তুই ছাড়া—'



দেখন দেখি আবার কি হল।

গণ্গাপ্রসাদ সেনের কাছে গদাধরকে আবার নিয়ে এসেছেন মথ্বরবাব,।

ক্রমশই বৃদ্ধির মুখে। এ কি উন্মাদ না মুচ্ছারোগ? রাতে এক ফোঁটা ঘুম নেই, একটা বাঁশ কাঁধে করে মন্দিরের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। কুকুরকে খেতে দিয়ে তার ভুক্তাবশেষ মুখে পোরে। সর্বাঙ্গে জ্বালা, বুক-পিঠ লাল। আগের ওয়ুধে তো কিছু হল না। অন্য কিছু ব্যবস্থা কর্ন।

গণগাপ্রসাদ ভাবতে বসলেন। পাশেই উপস্থিত ছিলেন আরেক জন কে কবিরাজ। কেউ বলেন, গণগাপ্রসাদের ভাই দ্বর্গাপ্রসাদ, কেউ বলেন, পূর্ববংগর এক নামী বৈদ্য। তিনি বললেন, এ রোগ ওম্বধে মালিশে সারবার নয়। এ হচ্ছে দিব্যোন্মাদের অবস্থা। এ ব্যাধি যোগজ ব্যাধি—

দিব্যদ্রন্থা আয়্র্বেদী। ইনিই প্রথম ব্রুতে পারলেন রোগের মূল কোথায়। কিন্তু তাঁর কথা কে শোনে। বাইরের শাখা-পল্লব নিয়েই সকলের মাথাব্যথা। তেল-বড়ি, ভঙ্ম-চ্র্ণ।

আন্তে আন্তে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় গদাধর। নিজের চোখ দেখে। স্থির, বন্ধ, নিশ্চল চোখ। আঙ্বল দিয়ে চোখের পাতা দ্বটো টানতে চেন্টা করে, নড়াতে চেন্টা করে। নড়ে না, পলক পড়ে না চোখের। কাচের চোখের মত নিস্পন্দ হয়ে আছে। চোখে খোঁচা মারে আঙ্বলের। তব্ব নিন্পলক। চন্দ্রমণির কানে খবর পেণছবল। নির্পায় হয়ে ব্ডো শিবের মন্দিরে হত্যে দিয়ে পড়লেন। আমার গদাধরকে ভালো করে দাও। তার চোখে ঘ্রম দাও, তার গায়ের দাহ নিবারণ করো। যতক্ষণ পর্যন্তে না শ্বনছ আমার প্রার্থনা, জলস্পশ্ করব না আমি।

মুকুন্দপুরের শিবের কাছে যা। সেখানে গিয়ে হত্যে দে!

প্রত্যাদেশ পেলেন চন্দ্রমণি। ছন্টলেন মনুকুন্দপর্র। দ্ব'-তিন দিন পড়ে রইলেন ধরা দিয়ে, নিরন্দ্র নিরশনে। স্বশে দেখা দিলেন মহাদেব। পরনে বাঘছাল, মাথায় জটাজন্ট, হাতে ত্রিশন্ল। শন্দধ-স্ফটিক-সঙ্কাশ চন্দ্রশেখর। বললেন, কিচ্ছন্ ভয় নেই, তার ছেলে পাগল হয়নি। তার মাঝে ঈশ্বরের সঞ্চার হয়েছে, তাই তার ঐ বৈলক্ষণ্য। বাড়ি যা, মন ঠান্ডা করে থাক—

চন্দ্রমণি আশ্বস্ত হলেন। শিবের প্রজো দিয়ে মন খাঁটি করে ঘরে ফিরলেন। ঘরে ফিরলেন তাঁর কুলদেবতা রঘ্বীরের আশ্রয়ে। সেবা করতে লাগলেন প্রাণ ঢেলে। আমার গদাধরকে দেখো। রেখো তাকে বাঁচিয়ে।

কিন্তু গদাধরের মন ঠাপ্ডা হয় না। নিয়তজাগ্রত নিষ্পলক দুই চক্ষ্ম দিয়ে দীর্ঘ ধারায় তার জল পড়ে। বলে, মা, মা গো, দুই চোখ আমার নিশ্চল করে দিয়েছিস চোখের সামনে চিরন্তনী হয়ে থাকবি বলে। যাতে এক নিমেষও তোকে না হারাই। যাতে পলক ফেলতে না ফেলতে পালিয়ে না যাস ফাঁকি দিয়ে। কিন্তু তুই কই? এমনি করে আমাকে জাগিয়ে রেখে তুই শেষে ঘ্নমিয়ে পড়বি নিশ্চিন্ত হয়ে? এই তোর বিচার? তোর বিবেচনা? রোগের যন্ত্রণায় বিনিদ্র সন্তান ছটফট করলে তার মা কি ঘ্রমায়? না, তার ঘ্রম আসে?

এমনি ছ' বছর চোখের পাতা একত্র করেনি গদাধর। ছ' বছর সে পলক ফেলেনি। ঘ্রমোয়নি এক বিন্দর। দিনে-রাত্রে, আলোতে-অন্ধকারে, নির্জনে-জনজায় সর্বৃক্ষণ দর্ই চোখ সে খ্রলে রেখেছে। একটি তীব্র দ্ভিতৈ আবিন্ধ করে রেখেছে। স্থির-নিবন্ধ তীব্র দ্ভিট।

মা কি পারেন না এসে? ঐ দ্বিটর আহ্বান, ঐ দ্বিটর আকর্ষণ এড়াতে পারেন এমন তাঁর সাধ্য নেই। ঐ পাথ্বের কান্নাই মমতার নিঝারিণীকে ডেকে আনে। বসেন এসে পাশটিতে। বলেন, ওরে আর কাঁদিস নে। আমি এসেছি। ডাকার মত ডাকলে আমি কি না এসে থাকতে পারি? এখন কি বলবি আমাকে বল। তাকা, কথা ক—

চাই এই একগংরে ব্যাকুলতা। অবাধ্য উন্মাদনা। যদি দেখা না দিবি তো রাত-দিন

চোখ চেয়ে থাকব। দাঁতে কুটোটিও কাটব না। অনশনে দেহপাত করব। যদি বেশি দেরি করিস নিজের গলা কাটব। দেখি তুই টলিস কি না। চাই এই একবগ্গা গোঁ।

শাগ-ছেলের জন্যে লোকে এক ঘটি কাঁদে, টাকার জন্যে এক গামলা, কিন্তু ঈশ্বরের জন্যে কে কাঁদছে? ঈশ্বরের জন্যে কাঁদতে বাব্দের লজ্জা হয়!' বললেন ঠাকুর ঃ 'টাকার জন্যে খ্ব ছটফটানি। কিন্তু টাকায় হয় কি? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়—এই পর্যন্ত। ভগবান লাভ হয় না। ভগবান লাভ হবে না তো মানুষ হয়ে জন্মালুম কেন?'

কিন্ত কি করে পাবো ঈশ্বরকে?

নায়মান্যা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধরা ন বহুনা শ্রুতেন। পড়ে-ব্ঝে-শ্রুনে কিছ্বতেই পাবি না। যদি তিনি কুপা করেন তবেই পাবি। তবে এই কুপা উদ্রেক করবি কি করে? খুব খানিকটা ছ্বটোছ্বটি করে। ছেলে অনেক ছ্বটোছ্বটি করছে দেখে মা'র দয়া হয়। খেলায় এসে মা ল্বকিয়েছিলেন, এসে দেখা দেন। তাঁরই ইচ্ছে বেশ খানিকটা ছ্বটোছ্বটি হোক। তাঁর এ সংসার যে লীলার সংসার। তিনি যে ইচ্ছাময়ী।

চাই ব্যাকুলতা, চাই আনন্দসান্দ্রা ভক্তি, চাই অচল-অনল বিশ্বাস। তিন টান হলেই তবে দেখা দেন ভগবান। বিষয়ের উপর বিষয়ীর টান, পতির উপর সতীর টান আর সন্তানের উপর মা'র টান। এই তিন টান যদি মেশাতে পারিস তবে ভগবান স্টান এসে মিশে যাবেন।

মা'র আঁচল ধরে ছেলে পয়সা চাচ্ছে, ঘৢড়ি কিনবে। মা পাড়াবেড়ানীদের সংগ গলেপ মন্ত, লক্ষ্যও নেই ছেলের দিকে। ছেলেও তেমনি নাছোড়, নাকী স্বরে শ্রুর্ করে কাকুতি-মিনতি। মা তখন ওজর আপত্তি তোলে ঃ না, উনি বারণ করে গেছেন। ঘৢড়ি কিনে শেষে একটা কান্ড বাধাবি আর কি। বলে আবার ছেড়া গলেপর স্বতো ধরে। ছেলেও তেমনি ধ্রুল্ধর। কাকুতি-মিনতিতে যখন কিছ্ব হল না, তখন সে স্রেফ কায়া জোড়ে। গলপ করা মাথায় ওঠে। তখন পাড়াবেড়ানীদের মা বলে, তোমরা একট্ব বোস ভাই, ছেলেটাকে আগে শান্ত করে আসি। বলে ঘরে ঢুকে বাক্স খুলে পয়সা ফেলে দেয়। বিরক্ত হয়েছে মা, কিন্তু ব্যাকুলতার কাছে হার মেনেছে।

অনুরক্ত না করতে পারিস বিরক্ত করে মা'র থেকে আদায় করে নে। যা বিরক্তি তাই তাঁর অনুরক্তি।

তার জন্যে এক অস্ত্র ব্যাকুলতা। তিনি যেকালে জন্ম দিয়েছেন আমাদের, সেকালে তাঁর ঘরে আমাদের হিস্যা আছে। বিষয়ের ভাগের জন্যে ব্যতিব্যুস্ত করে তোল তাঁকে, আগেই দেখিস তোর হিস্যা ফেলে দেবেন। মা'র উপর জার খাটবে না তো কার উপর খাটবে? আগে আমার হিস্যা ফেলে দাও তো দাও, নইলে গলায় ছুরি দেব।

নে বাবা, নে তোর হিস্যা, শাশ্ত হ।

্র্ট্রুবরকে কেমন করে পাওয়া যায়? এক শিষ্য জিগ্রেস করলে গ্রুর্কে। ১৭৮ গ্রের্বললে, এস দেখিয়ে দিই। বলে এক প্রকুরের কাছে নিয়ে গেল। এই জলের মধ্যে ঢোকো। জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখল শিষ্যকে। কতক্ষণ পরে টেনে তুললে হাত ধরে। জিগ্গেস করলে, কেমন লাগছিল? শিষ্য হাঁফ নিয়ে বললে, প্রাণ আট্রবাট্র করছিল, যেন প্রাণ যায়। গ্রের্বললে, যখন ভগবানের জন্যে প্রাণ এমনি আট্রবাট্র করবে, তখন জানবে দর্শনের আর দেরি নেই। তোমার ব্যাকুলতা, তাঁর কুপা। কিন্তু ব্যাকুলতা হয় কি করে?

অনুরাগে। পরম প্রেমভাবে। সে প্রেমভাব কোখেকে আসবে? শুধু নামে। নামানন্দে।

'তবে কি জানো? ভোগানত না হলে ব্যাকুলতা হয় না। কাম-কাণ্ডনের ভোগ বেটনুকু আছে সেটনুকু তৃণিত না হলে জগতের মাকে মনে পড়ে না। ছেলে যখন খেলায় মাতে তখন মাকে চায় না। খেলা সাজ্য হয়ে গেলে তখন বলে, মা যাবো'। হুদের ছেলে পায়রা নিয়ে খেলা করত, পায়রাকে ডাকত, আয় তি-তি, তি-তি! যাই তৃণিত হল খেলা, অমনি কামা ধরল, মা যাবো। কত ভোলাতে চেটা করতুম, সে ভুলত না। খেলা-টেলা আর তার কিছন্ই ভালো লাগছে না, সন্ধ্যা হয়-হয়, তার এখন মাকে চাই। তাকে কাঁদতে দেখে আমিও কাঁদতুম। এমনিই তো ঈশ্বরের জন্যে কামা। ছেলে আমার কাছে যাবে না, কিন্তু ষেই এক জন অচেনা লোক এসে বললে, চল তোকে তোর মা'র কাছে দিয়ে আসি, অমনি তার কোলে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল।'

আসলে যত দিন ভোগানত না হয় তত দিনই ভোগানিত।

তার পর আবার উপাধি আছে না? এদিকে পিলে-র্গী, পরেছে কালোপেড়ে কাপড়, অর্মান নিধ্ব বাব্র টপ্পা ধরেছে। রোগা লোকও যদি ব্ট-জ্বতো পরে, অর্মান শিস দিতে আরম্ভ করে, মুখ দিয়ে ফ্রটফাট ইংরিজি কথা বেরোয়। সামান্য একট্ব আধার হয়েছে, গের্রা পরেছে, অর্মান অহংকারে ডগমগ। একট্ব ক্র্রিট হলেই ক্লোধ, অভিমান।

টাকা একটা বিলক্ষণ উপাধি। টাকা হলেই মান্য আরেক রকম হয়ে যায়, সে আর মান্য থাকে না। সেই ব্রাহ্মণের কথা মনে আছে রে তোর হৃদে? এখানে আসা-যাওয়া করত, বাইরে বেশ বিনয়ী, বেশ সরল-কোমল। সেবার কোয়গর যাছিছ, তুই সঙ্গে আছিস। নোকো থেকে যাই নামছি, দেখি সেই ব্রাহমণ বসে আছে গঙগার ধারে। বোধ হয় হাওয়া খাছে। আমাকে দেখে বলছে, কি ঠুকুর! বিল আছ কেমন? আমি থমকে গেল্ম। তার কথার স্বর শ্নেই তোকে বলল্ম, ওরে হৃদে ওর নিঘঘাৎ টাকা হয়েছে, নইলে গলা দিয়ে অমন স্বর বেরোয়? তুই হাসতে লাগলি।

কেশব সেনকে বললেন ঠাকুরঃ 'যতক্ষণ উপাধি আছে, ততক্ষণ তিনি নেই। উপাধি যতই যাবে ততই তিনি কাছে হবেন। উ'চু ঢিপিতে বৃণ্টির জল জমে না, খাল জমিতে জমে। তাই যেখানে অহংকার, সেখানে জমে না তাঁর কুপাবারি। তাই দীনহীনের ভাব ভালো, নিঃস্ব-নিষ্কিঞ্চনের ভাব।'

ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্যামা থাকতে পারে!

সেই শ্যামা এসেছেন গদাধরের কাছে। দ্বধের ছেলেকে কোলে নিয়ে বসেছেন।
মা গো, কেন এত ছ্বটোছ্বটি করিয়ে বেড়াস? তুই যখন হাতের এত কাছে কেন
তোকে ছ্বতে দিস না?

বর্ণিকে যদি আগে থাকতেই সকলে ছংয়ে ফেলে, তা হলে খেলা কেমন করে হয়? খেলা চললেই তো বর্ণির আহ্যাদ। তার মায়াতেই বন্ধ, তার দয়াতেই আবার মর্ক্ত। সব যে তার ইচ্ছা, তার খেলা। তার যে খ্রিশ এমনি করেই খেলা হোক। একবার মায়ার খেলা, তার পর আবার দয়ার খেলা।

মা যখন আসেন না তখন গদাধরের শরীর থেকে আরেক জন কে বেরিয়ে আসে। অবিকল আরেক জন গদাধর। পবিত্র-পাবক সন্ন্যাসীমূর্তি। তার যে আত্ম-স্বরূপ, সে। সেই তার সচিদানন্দ গ্রেরু।

ষখন পূর্ণজ্ঞান হয় তখন কে বা গ্রের্কে বা শিষ্য। তখন নিজেই গ্রের্, নিজেই শিষ্য। বা, তখন গ্রের্ও নেই শিষ্যও নেই। সে বড় কঠিন ঠাঁই, গ্রের্-শিষ্যে দেখা নাই। তাই শ্রুকদেব যখন রহ্মজ্ঞানের জন্যে জনকরাজার কাছে গিয়েছিলেন, জনকরাজা বললেন, আগে দিক্ষণা দাও। শ্রুকদেব বললেন, আগে জিনিস না পোলে কি করে দক্ষিণা হয়? জনকরাজা হাসতে লাগলেন। বললেন, রহ্মজ্ঞান পোলে কি আর গ্রের্-শিষ্য বোধ থাকবে? তখন কে বা জনক, কে বা শ্রুক, আর কী বা দক্ষিণা! তাই বলি, বাপ্র দক্ষিণাটি আগে দাও।

একদিন এক শিবমন্দিরে ঢ্রকে গদাধর 'মহিন্দ স্তোত্র' পড়ছে। পড়তে-পড়তে সেই শেলাকে এসেছে যেখানে বলেছে শিবমহিমার আর পারাপার নেই। হিমালয় যদি হয় কালির বড়ি, সমনুদ্র হয় দোয়াত, কল্পতর্শাখা কলম, সমস্ত প্থিবী কাগজ আর স্বয়ং সরস্বতী লেখিকা, তব্ব সেই কালির দোয়াতে সেই কলম ছবিয়ে সেই বিস্তীর্ণ কাগজে অনন্ত কাল ধরে লিখে-লিখেও শিবমহিমার কথা সে লেখিকা শেষ করতে পারবেন না।

পড়তে-পড়তে বিহ্বল হয়ে পড়ল গদাধর। দরদরধারে কাঁদতে লাগল। কথা আর পাঠ সব গ্রালিয়ে যেতে লাগল। চেণিচয়ে উঠল আকুল হয়েঃ মহাদেব গো, তোমার গ্রণের কথা কেমন করে বলব! শ্বধ্ব নীরবে অশ্র-বিসর্জন নয়, একেবারে কামার রোল তুলল গদাধর। মৃত্তুকশেঠর কামা। আন্তরিকতার আর্তনাদ।

মন্দিরের আমলা-ফয়লারা ছন্টে এল চার দিক থেকে। ওরে, ছোট ভটচাজ আবার পাণ্ডলামি শনুর করেছে। সেই পেটেন্ট পাণলামি। ভাবলমে বর্নঝ অন্য রকম কিছন হবে। না রে, আজ কিছন বাড়াবাড়ি দেখছি। ঐখানে দাঁড়িয়ে আছিস কি, সেজবাবন আছেন আজ ঠাকুরবাড়িতে, পাণলাকে বেংধে রাখ। নইলে বলা যায় না শেষ কালে হয়তো শিবের ঘাড়ে গিয়ে চেপে বসবে।

টেনে রাখ, হাত ধরে রাখ কেউ—

গোলমাল শ্বনে স্বয়ং মথ্বরবাব, এসে উপস্থিত। দৃশ্য দেখে মোহিত হয়ে গেলেন। শিব-ভাবে বিভোর হয়ে আছে গদাধর। উদাসীন আর উপশান্ত। আত্মবিভূতিতে বৈভবময়।

কিম্তু ওরা ওদিকে সবাই গোলমাল করছে কেন?

'বলছি কি, বিগ্রহের থেকে ওকে দ্রে সরিয়ে রাখ্বক কেউ। কি অঘটন করে বসে তার ঠিক কি।'

'খবরদার।' গজে উঠলেন মথ্রবাব্, 'কার ঘাড়ে দ্বটো মাথা ছোট ভটচাজের গারে হাত দের!'

জোঁকের মুখে নুন পড়ল। সবাই চুপ হয়ে গেল।

মন্শ্ব নেত্রে মথ্রবাব্ তাঁর গা্রন্কে দেখতে লাগলেন। দা্সতর ভব-সমন্দ্রের নিপন্ণ কর্ণধারকে।

দেবতার চেয়েও গর্র গরীয়ান্। 'শিবে র্ভেট গর্র্স্তাতা গ্রেরা র্ভেট ন কশ্চন।'

কতক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে এল গদাধরের। চোখ চেয়ে দেখল এখানে-ওখানে ভিড় জমে আছে—মাঝখানে সেজবাব্।

বেসামাল হয়ে কিছ্ব অঘটন করে ফেলেছে হয়তো। গদাধর শিশ্বর মত ভয় পেল। বললে সেই শিশ্বর মত সারলােঃ 'কিছ্ব অন্যায় করে ফেলেছি না কি?'

গদাধরকে প্রণাম করলেন মথ্বরবাব্। বললেন, 'না বাবা, তুমি স্তব পাঠ করছিলে, তাই সকলে শ্নুনছিলাম।'

আরেক দিন।

তার ঘরের উত্তরের বারান্দায় পায়চারি করছে গদাধর, কাছেই 'বাবনুদের কুঠি' বা কাচারি-ঘরে কাজ করছেন মথ্বরবাবন। গদাধরকে দিব্যি দেখতে পাওয়া যায় সেখান থেকে। কাজ করছেন আর একবার তাকাচ্ছেন ওদিকে। গদাধরের সেদিকে লক্ষ্যও নেই। এক বার পশ্চিম থেকে পন্বে, আরেক বার পন্ব থেকে পশ্চিমে টহল দিয়ে ফিরছে। কে তাকে দেখছে বা না-দেখছে তা কে দেখে!

হঠাৎ এ কী অভাবনীয় কান্ড! মথ্ববাব্ব পাগলের মত হন্তদন্ত হয়ে ছ্বটে এলেন। এসেই গদাধরের পা জড়িয়ে ধরে ল্বটিয়ে পড়লেন মাটিতে। কাঁদতে লাগলেন অঝারে।

গদাধর তো হতবর্লিধ!

'এ কি, তুমি এ কী করছ! তুমি রানির জামাই, একটা গালিমালি লোক, তোমায় এমন করতে দেখলে লোকে বলবে কী? ওঠো, ঠাণ্ডা হও—'

আর কি সে কথা শোনেন মথ্বরবাব্ ! কামা কি আর থামে!

বললেন, 'অপর্প এক দর্শন হল আজ তোমার মধ্যে। পর্ব থেক্তে প্রিক্তমে আসছ, স্পণ্ট দেখছি, তুমি নও, মন্দিরের মা আসছেন। আবার যেই পিছন ফিরে পরে যাছে, দেখছি, সাক্ষাৎ মহাদেব চলেছেন। ভাবলাম বর্নঝ চোখের ভুল। চোখ মর্ছে আবার তাকালাম। আবার সেই শিবকালী—আবার—যত বার দেখি তত বার—' কালায় গলে যেতে লাগলেন মথ্রবাব্ত।

'কই বাপ্য আমি তো কিছ্য টের পেল্ম না। ও সব ধোঁকা—' উড়িরে দিতে চাইল গদাধর।

কিন্তু সে-কথা আর কানে নেন না মথ্বরবাব্। পা ছাড়েন না। তিনি পেয়ে গেছেন তাঁর জগংগ্বর্কে। ভবভয়বৈদ্য সর্বকারণকারণকে। ৬(৬০) ভড়কে গেল গদাধর। শেষে এ ব্যাপার কেউ দেখে ফেলে রানির কাছে গিয়ে লাগাক। রানি হয়তো ভাববেন, জামাইকে ছোট ভটচাজ গুনুন করেছে!

অনেক করে ঠান্ডা করল মথ্বরবাব্বে। আমি কে, আমি কি—মা-ই সব দেখিয়ে দিচ্ছেন তোমাকে। নইলে আমারটা তুমি এত করবে কেন, সর্বস্ব দিয়ে কেন ভালোবাসবে আমাকে?

গদাধরের শখ হল মাকে পাঁয়জোর পরাবে, মথ্রবাব্ অমনি গড়িয়ে দিলেন পাঁয়জোর। সখীভাবে সাধন করবার সময় স্বীলোকের বেশ ধরবে গদাধর, মথ্রবাব্ বেনারসী শাড়ি, ওড়না আর এক স্ট ডায়মন্ডকাটা গয়না কিনে দিলেন। শ্ব্দ্ তাই নয়, পানিহাটির উৎসবে যাচ্ছে গদাধর, দারোয়ান নিয়ে গ্লুম্ক ভাবে সঙ্গে চলেছেন মথ্রবাব্। ভিড়ে-ভাড়ে গদাধরের না কষ্ট হয় সেই তদারকে।

ভূত্য, ভক্ত আর ভান্ডারী। মথ্বরবাব এক আধারে ত্রিম্তি। বললেন, 'আমার ঠিকুজির কথা ফলল এত দিনে।'

'কি আছে তোমার ঠিকুজিতে?'

'আমার ইন্টের এত কৃপা থাকবে আমার উপর যে, সে শরীর ধারণ করে আমার সংশ্বে-সংশ্বে ফিরবে। তুমিই আমার সেই ইন্ট, আমার অভিলয়িত—আমার পরম প্রার্থনার চরম প্রেম্কার।'

তুমি কুপানিধ।

তুমি আগে মায়া, পরে দয়া। আগে মায়ার্পে এসে মনোহরণ কর, পরে দয়ার্পে এসে কর মায়ামোচন। মায়ার পারে এসে তোমার দয়ার জন্যে বসে আছি।



'পদ্ম সই দিলে না?' রানি রাসমণি কাতর চোখে তাকালেন চার দিকেঃ 'কেন এমন হল?'

শেষ শয্যায় শুরুরেছেন রাসমণি। কিন্তু মনে শান্তি নেই।

এত বড় কীতি করে গেলেন জীবনে, তব্ মৃত্যুতে নেই কেন শাহ্তি? দেবী-সেবার জন্যে দ্'লাখ ছাব্দিশ হাজার টাকায় তিন লাট জমিদারি কিনেছেন কিন্তু এখনো দেবোত্তর করেননি সম্পত্তি। চার মেয়ের মধ্যে দ্'জন শ্ব্দ এখন বেক্তে আছে। প্রথমা পদ্মমণি আর সব চেয়ে ছোট জগদন্বা। দেবতার নামে ৮২

দানপত্র সম্পাদন করেছেন রানি, সেই সঙ্গে মেয়েরাও একটা একরারনামা দস্তখং করে দিক, ঐ সম্পত্তিতে তাদের কোনো দাবি-দাওয়া নেই। জগদম্বা সই করে দিল একবাকো। কিন্তু কলম দ্পর্শ করল না পদমর্মাণ।

সেই ভেবে রানি বড় অসুখী। মা গো, তোর খেলা তুই জানিস। তোর মনে কি আছে যার জন্যে পদ্মমণির মনে এই নেওয়ালি!

আঠারো শো একষট্রি সালের আঠারোই ফেব্রুয়ারী দানপত্রে সই করলেন রাসমণি। আর তার পরের দিনই স্বস্থানে প্রস্থান করলেন।

মত্যের কিছু, দিন আগে থেকেই তাঁর কালীঘাটের বাডিতে অপেক্ষা কর্রাছলেন। সময় আসন্ন হয়ে এলে আদি গণ্গার পারে তাঁকে নিয়ে আসা হল। অনেকগ্রলি আলো জবলছিল সামনে। হঠাৎ রাসমণি চের্ণচয়ে উঠলেনঃ 'সরিয়ে দে, নিবিয়ে দে ও সব রোশনাই। অন্ধকার করে দে। এখন আমার মা আসছেন, তাঁর অংশ্যের আলোয় দশ দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে!'

রাত্রি দ্বিতীয় যাম। রানি সহসা আকুল হয়ে উঠলেনঃ 'এসেছিস মা? নে, एएंटन दन काटल काटल। किन्छ स्मय कथाएँ। एठाक विल-अन्य या अर्थ पिटल

মা হাসলেন। তাতে তোর কি। হয়তো ঢের মামলা-মোকন্দমা হবে তোর দোহিত্রদের মধ্যে, হয়তো দেবোত্তর সম্পত্তি তছনছ হয়ে যাবে। তার জন্যে তোর ভাবনা কেন? যা থাকবার নয় তা যাক না। তুই থাকবি আর তোর গদাধর থাকবে।

'এ আমার কি স্বভাব হলো বলো দেখি।' গদাধর বললে গিয়ে হলধারীকেঃ 'জপ করতে বসে কেউ অন্যমনস্ক হয়েছে অর্মান তাকে এক চড় মেরে বসি। সেই কালী-ঘরে রাসমণিকে এক চড় মেরেছিলাম, আজ আবার বরানগরের ঘাটে জয় ম<sub>ন</sub>খনুন্জেকে দুই চড় মেরে বর্সেছি। ঠাট করে জপ করতে বসেছেন, কিন্ত মন রয়েছে অন্য দিকে।'

তুই উন্মাদ। বললে হলধারী।

তাই হবে। তাই হক কথা বেরিয়ে আসে মূখ থেকে। কাউক্তে মানি না। বড়লোককে কেয়ার করি না কানাকড়ি।

দক্ষিণেশ্বরে যদ্ম মল্লিকের বাগানে যতীন্দ্র ঠাকুর বেড়াতে এসেছেন। ঠাকুরও গিয়েছেন সেখানে। যতীন্দ্র বললেন, 'আমরা সংসারী লোক, আমাদের <del>কি আ</del>র ম্বক্তি আছে? স্বয়ং যুর্বিষ্ঠিরই নরকদর্শন করেছিলেন তো আমরা কোন ছার।' করেছিলেন তো করেছিলেন। কথা শুনে ঠাকুরের রাগ হল। বললেন, যুরিষ্ঠির ব্রুঝতে শাধ্র ঐ নরকদর্শনিট্রকুই মনে করে রেখেছ? তার সত্য, ক্ষমা, ধৈর্য, বৈরাগ্য—তার কৃষ্ণভন্তি এ সমস্ত ভূলে যাবে? আরো কত কি বলতে যাচ্ছিলেন ঠাকুর, হ্দরের বড়লোককে বড় ভয়, তাড়াতাড়ি ঠাকুরের মুখ চেপে ধরল। আর, যতীন্দ্র করলেন কি?

ষতীন্দ্র বললেন, 'আমার একট্র কাজ আছে।' বলে সরে পড়লেন। আরেক দিন ফিলেইজেন সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়ি। তাঁকে দেখেই বললেন, 'দেখ RO.

বাপ্র, তোমাকে কিন্তু রাজা-টাজা বলতে পারব না। তুমি যা নও তাই তোমাকে বলি কি করে?'

রজোগ্নণী লোক সোরীন্দ্র, রাজা না বলাতে ষোলো আনা খ্রনি হলেন না হয়তো। একা-একা কি আলাপ করবেন, যতীন্দ্রকে খবর পাঠালেন। যতীন্দ্র বলে পাঠালেন, 'আমার গলা-ব্যথা হয়েছে, যেতে পারব না।'

তুমি উন্মাদ। বললে কৃষ্ণকিশোর। এ°ড়েদার কৃষ্ণকিশোর। সর্বশাস্ত্রে পারধ্গম। উন্মাদ নও তো পৈতে-ধ্বতি উড়িয়ে দিলে কেন?

ঠাকুর বললেন, 'তোমার একবার উন্মাদ হয় তা হলে বোঝ।'

হলও তাই। কৃষ্ণকিশোরের উন্মাদ হল। একা এক ঘরে চুপ করে বসে থাকে আর কেবল ওঁ-ওঁ করে। সকলে বললে, মাথা খারাপ হয়েছে, কবরেজ ডাকো। কবরেজ এল নাটাগড় থেকে। কৃষ্ণকিশোর বললে, 'আমার রোগ আরাম করে। আপত্তি নেই, কিন্তু দেখো যেন আমার ওঁকারটি আরাম করো না।'

নদীয়ায় ন্যায় পড়তে এসেছিল নারায়ণ শাস্ত্রী। বাড়ি রাজপ্রতানায়, গ্রহ্বগ্রে পাচিশ বছর রহম্বর্চর্য পালন করে এসেছে। জয়পর্রের মহারাজা বড় চাকরিতে বাঁধতে চেয়েছিলেন তাঁকে, কিন্তু তিনি দ্রক্ষেপ করলেন না। জ্ঞানের মতন আনন্দ নেই। শাস্ত্র-দর্শন সব তিনি মন্থন করে দেখবেন কোথায় সেই বিজ্ঞানানন্দ রহেয়র ঠিকানা। কিন্তু বই পড়ে মন ভরল না নারায়ণ শাস্ত্রীর। অস্তি—তিনি আছেন, শর্ধ্ব এইট্রকুই বলা যায়, তার বেশি আর উপলব্ধি হয় না। "অস্ত্রীতি রহুবতোহন্যর কথং তদ্বপলভাতে।"

শন্নলেন দক্ষিণেশ্বরে সেই উপলব্ধির অব্ধি বিরাজমান। ছন্টলেন সেখানে। বন্ধলেন আহারের চেয়ে আস্বাদ বড় জিনিস। ঠিকানা জানার চেয়ে একখানা চিঠি পাওয়ার বেশি দাম।

কিন্তু এসে দেখলেন কি? গদাধর বাঁশ ঘাড়ে করে বেড়াচ্ছে। কাঙালীরা খেয়ে গেলে তাদের পাতা চাটছে, মাথায় ঠেকাচ্ছে। কোথাকার কে নিচু জাতের স্নীলোক, খাচ্ছে তার হাতের শাকান্ন। সবাই বলছে, উন্মাদ। কিন্তু নারায়ণ শাস্ত্রী দেখল, জ্ঞানোন্মাদ। পরে দেখল, শ্বধ্ব জেনে উন্মাদ নয় পেয়ে উন্মাদ।

কিন্তু হলধারী এল ম্খসাট মেরেঃ 'তুই এ-সব করছিস কি? কাঙালীদের এ'টো খাচ্ছিস তোর ছেলেমেয়ের বিয়ে হবে কেমন করে?'

কথান নুর্নে ক্ষেপে গেল গদাধরঃ 'তবে রে শালা, তুমি না গীতা-বেদানত পড়ো? তুমি না শেখাও জগং মিথো রহা সতা আর সর্বভূতে রহাদ্যিই? ভেবেছ আমি জগং মিথো বলব আর ছেলেপন্লের বাপ হব? তোর শাস্ত্রপাঠের মুখে আগন্ন!' কি হবে শাস্ত্র পাঠে? ভাবল নারায়ণ শাস্ত্রী। বাজনার বোল মুখস্থ বলা সোজা, হাতে আনাই দুক্কর।

রানির মারা যাবার পর সম্পত্তির এক্সিকিউটর হলেন মথ্বরবাব। এক দিন গদাধরকে বললেন, 'তোমার নামে কিছ্ম জমি-জায়গা লিখে দি, কি বলো?' গদাধর রেগে টং। কি, আমাকে তোমার বিষয়ী করবার মতলব? আমিও কি ক্যাইক্ষেয় ভালের খন্দের? ভগবানের আনন্দের কাছে আর কিছ্ম আনন্দ আছে? ভগবানের স্বাদ পেলে সংসার আলমুনি লাগে। শাল পেলে আর বনাত ভালো লাগে না।

এ আনন্দ কি বলে বোঝানো যায়? বিয়ের পর অনেক দিন বাদে মেয়ের কাছে তার স্বামী এসেছে। রাহিশেষে সখীরা ঘিরে ধরল মেয়েকে। হার্ট লো, কেমন আনন্দ করিল কাল? মেয়েটি বললে, কি করে বোঝাই বল। সে বলে বোঝানো যায় না। যখন তোদের স্বামী আসবে তখনই ব্রুঝতে পার্রাব, তার আগে নয়। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাছে চাতকের! সাত সম্দ্র তেরো নদী খাল-বিল পর্কুর-দিঘি সব জলে ভরপ্র। অথচ সে-জল সে খাবে না। ছাতি ফেটে যাছে, তব্র না। স্বাতী নক্ষরের জলের জন্যে হাঁ করে আছে। 'বিনা স্বাতী কি জল সব ধ্রে'। মিছরির পানা যে খেয়েছে সে কি আর চিটে গ্রেড্র পানা খাবে?

'কিন্তু সংসারে থাকতে গেলে টাকাও তো চাই—' ত্রৈলোক্য সান্যাল বললেন, 'সণ্টয়ও দরকার। পাঁচটা দান-ধ্যান—'

'রাখো। কত তোমাদের দান-ধ্যান! নিজের মেয়ের বিয়েতে হাজার-হাজার খরচ, আর পাশের বাড়িতে খেতে পাচ্ছে না। তাদের দ্ব'টি চাল দিতে কণ্ট হয়—
দিতে-থ্বতে অনেক হিসেব! খেতে পাচ্ছে না—তা আর কি হবে! ও শালারা মর্ক আর বাঁচুক—আমি আর আমার বাড়ির সকলে ভালো থাকলেই হল। এদিকে মুখে বলে, সর্বজীবে দয়া!'

আগে ঈশ্বর লাভ করো, পরে সংসারে থাকো। ঈশ্বর লাভের পর যে সংসার সে বিদ্যার সংসার। তখন 'কলঙ্কসাগরে ভাসি, কলঙ্ক না লাগে গায়।' এই দেখ না জয়গোপাল সেনকে। বিস্তর টাকা, কিন্তু আঙ্কল দিয়ে জল গলে না।

'গাড়ি করে আসে। গাড়িতে ভাঙা লণ্ঠন, ভাগাড়ের ফেরং ঘোড়া, হাসপাতাল ফেরং দারোয়ান। আর এখানের জন্যে নিয়ে এল দ্বটো পচা ডালিম!' এই তো টাকার কেরামতি!

মথ্বরবাব্বর সঙ্গে ঠাকুর কাশীতে তীর্থ করতে এসেছেন, উঠেছেন রাজাবাব্বর বাড়িতে। সেখানেও সর্বক্ষণ বিষয়-আশয়ের কথাবার্তা। ঠাকুর কাঁদতে লাগলেনঃ 'মা, এ কোথায় আনলে? আমি যে রাসমণির মন্দিরেই খ্ব ভালো ছিলাম। সেখানে বিষয়ের কথা শ্বনতে হয়নি।'

ছাদের উপর ঠাকুর-ঘর, নারায়ণ পর্জা হচ্ছে। বাড়ির গিন্নি-বান্নিরা চন্দুন ঘষছে, নৈবেদ্য সাজাচ্ছে, করছে নানান রকম আয়োজন। কিন্তু মর্খে একটিও ঈন্বরের কথা নেই। কি রাঁধতে হবে, আজ বাজারে কিছুর ভালো পেলে না, কাল অমর্ক রান্নাটি বেশ হয়েছিল—এই সব কথাবার্তা।

মথ্রবাব্ কথা ফিরিয়ে নিলেন। কত লোক তাঁকে আশ্রয় করে ফিরিয়ে নিল অবস্থা। আর এ এমন এক গ্লো-গ্রু যে তাঁরই অবস্থান্তর ঘটালেন। 'বাবা, তোমার জন্যে এই শাল এনেছি দেখ।'

হাজার টাকা দাম দিয়ে কিনে এনেছেন মথ্বরবাব। গদাধরের গায়ে নিজেই পরিয়ে দিলেন আদর করে। শাল গায়ে দিয়ে শিশ্বর মত সরল আনন্দে নেচে উঠল গদাধর। ডেকে দেখাতে লাগল সকলকে। ওরে শ্বনেছিস হাজার টাকা দাম!

পরক্ষণেই অন্য চিন্তা মনে এল। এই শালের মধ্যে আছে কি? কতগুলো ছাগলের লোম বই কিছু নয়। তারই এত চটকদারি! শীত ঠেকাতে সামান্য একখানা কব্লই তো যথেণ্ট। বলি, এই শালে ঈশ্বরস্পর্শ পাওয়া যাবে? বরং বিকার বাড়বে, মনে হবে আমি এক জন মস্ত এলেমবাজ। আর সকলের চেয়ে বড়, এক জন কেণ্ট-বিণ্ট্ট্ট্ট্ আর জানো না, বিকার হলে কি বলে? বলে, আমি পাঁচ সের চালের ভাত খাবো রে, আমি এক জালা জল খাবো। বিদ্য বলে, বেশ তো খাবি, নিশ্চয় খাবি। বলে বিদ্য নিজে তামাক খায়। বিকারের পর কি বলবে তারি জনো অপেক্ষা করে।

হঠাৎ গা থেকে শালখানি খ্লে নিয়ে মাটিতে ছ্বড়ে ফেলল গদাধর। থ্তু ফেলতে লাগল তার উপর, পা দিয়ে মাড়িয়ে ঘষতে লাগল ধ্লোয়। তাতেও ক্ষান্তি নেই, আগ্লনে প্রড়িয়ে ছাই করে ফেলব এই জঞ্জাল।

কে এক জন ছন্টে এসে উদ্ধার করে শালখানি। জানালে গিয়ে মথ্রবাবনকে। মথ্রবাবন বললেন, 'বেশ করেছে। ঠিক করেছে। যেমনটি চেয়েছিলাম তাই করেছে।'

এ চমংকার পরিহাস ঈশ্বরের। গদাধরকে কয়েক দিনের জন্যে নিজের কাছে জানবাজারের বাড়িতে নিয়ে এসেছেন মথ্বরবাব্। সোনার থালায় করে ভাত খেতে দেন, রুপোর বাটিতে করে পণ্ড বাজ্ঞন। যে খাচ্ছে তার কিল্ডু থালা-বাটির দিকে নজরও নেই, খাওয়া শেষ হলে চেয়েও দেখে না এটো বাসনের কি হল। মথ্বরবাব্রই যত গরজ। দেখ, ঠিকমত মাজা-ঘষা হল কি না, ভাঙা-ফ্রটো হল কি না, চোরে নিয়ে গেল না কি চুরি করে! তাঁরই যত হাঙ্গামা পোয়ানো। আর যে ভোজন করে গেল তার কাছে সব কিছ্বই একটা অসার ভোজবাজি। চল্দ্র হালদার মথ্বরবাব্রদের কুল-প্ররোহিত। আছে বাব্রদের আগ্রয়ে কিল্ডু

গদাধরের প্রাধান্য দেখে হিংসেয় ফেটে পড়ছে। কী কোশলে যে বাব্রকে হাত করল তাই ব্রঝে উঠতে পারছে না। কোথাকার কে বিদেশী, তার কিনা এত প্রতাপ! যাই বলো, আর আম্কারা দেওয়া চলে না। একটা হেস্তনেস্ত করতে হয়। বাইরের ঘরে একা বেহর্ষ হয়ে বসে আছে গদাধর, চন্দ্র হালদার কাছে গিয়ে তার গায়ে ঠেলা মারতে লাগলঃ 'ও বাম্ন, বল্ না বাব্রকে কি করে বশে আর্নি

গদাধর নিঃসাড।

'আহা, ঢং দেখ না! ঝিম্চেছে বসে-বসে! বল্না সতিত করে, কি করে বাগালি বাব্বকে?'

গদাধর নিঃসংজ্ঞ।

'উঃ, খ্ব ফ্ট্রিন হয়েছে!' বলেই গদাধরকে সে লাখি মারলে। একবার নয়, তিন-তিনবার।

গদাধর চোখও মেলল না। প্থিবী সকলের চেয়ে বড়, সাগর তার চেয়ে বড়,

আকাশ তারও চেয়ে বড়। কিন্তু ভগবান বিষ্ণু এক পায়ে ন্বর্গ-মর্ত-পাতাল তিন ভুবন আবৃত করেছেন। সাধ্র হৃদয়ের মধ্যে সেই বিষ্ণুপদ। আর সেই পদচ্ছায়ে অনন্ত সহ্যশক্তি!

সহ্য করে গেল গদাধর। মথ্বরবাব্বকে বললে চন্দ্র হালদার আর আস্ত থাকত না।

ঠাকুর তাই বলতেন হৃদয়কেঃ 'তুই আমার কথা সহ্য করবি, আমি তোর কথা সহ্য করবো—তবে হবে। তা না হলে তখন খাজাণ্ডীকে ডাকো।' যে সয় সেই রয়। যাকে রাখো সেই রাখে।

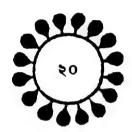

বকুলতলার ঘাটে এসে নোকো লাগল। সক্কাল বেলা। দক্ষিণেশ্বরের বাগানে গদাধর ফ্ল তুলছে। সহসা চোথ পড়ল ঘাটের দিকে। কে এল নোকায়? আশ্চর্য, স্থালোক! কিশ্তু এ কী তার অশ্ভূত বেশবাস! পরনে গের্রা, হাতে বিশ্লে, ঘাড়ে-পিঠে অসম্বন্ধ চুল—এ যে সম্যাসিনী! এ এখানে এল কি করে? এখানে তার কি কাজ? কে তাকে পথ দেখাল?

তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরে এল গদাধর। ডাকলে হ্দয়কে। ওরে, দ্যাখ গিয়ে, ঘাটে এক ভৈরবী এসেছে। কি তার গায়ের রং, কি তার চোখের ছটা! কি তার ভিণ্গর তেজ! চাঁদনিতে রয়েছে। যা, তাকে গিয়ে ডেকে নিয়ে আয় এখানে। হ্দয় তো অবাক। সে এখানে আসবে কেন? তুমি ডাকলে তার কি? 'তুই যা না। গিয়ে বল আমি এখানে আছি। তা হলেই সে আসবে।'

তাই গেল হৃদয়। গিয়ে দেখল, ঘাটের চাঁদনিতে ভৈরবী বসে আছে চুপুচাপ। যেন বা তারই সংবাদের প্রতীক্ষায়। বললে তার মামার কথা। মামা ষেতে বলেছে তাকে।

হৃদয় তো অবাক! এক বাক্যে উঠে পড়ল ভৈরবী। বিনা প্রশেন অনুসরণ করলে।

চলে এল গদাধরের ঘরের দরজায়। গদাধরকে দেখেই আনন্দে আর বিস্ময়ে কে'দে ফেলল। বললে উচ্চ্বসিত হয়েঃ 'বাবা, তুমি এখানে? শা্ধ্ব এইট্বুকু জেনেছি তুমি গণগাতীরে আছ। সেই থেকে খা্জে বেড়াচ্ছি তোমাকে। এত দিনে দেখা পেলাম।'

বছর চল্লিশ বয়েস হবে ভৈরবীর—অভিভূতের মত তার দিকে তাকিয়ে রইল গদাধর। বললে, 'আমাকে তুমি খ'জে বেড়াচ্ছ, মা? কিন্তু আমার কথা তুমি জানলে কি করে?'

'মা মহামায়া জানিয়ে দিলেন। বললেন, এই তিন জনের সঙ্গে গিয়ে দেখা কর।'

'তিন জন?'

'হ্যাঁ, আর দ্ব'জনের সঙ্গে পূর্ব-বাঙলায় দেখা হয়েছে। বাকি তোমাকেই এত দিন শ্বংজছিলাম।'

গৃহহারা শিশ্ব যেন মাকে ফিরে পেয়েছে এমনি আগ্রহে গদাধর আঁকড়ে ধরল ভৈরবীকে। কত দিনের কত স্থ-দ্বঃখের কথা বলতে বাকি। মা গো, সব বলি তোকে বসে-বসে। বাহ্যজ্ঞান থাকে না, অলোকিক কত কি দেখি-শ্বনি, সমস্ত গা জবলে-প্রড়ে যায়, চোখের পাতা এক করতে পারি না। সবাই বলে পাগল হয়ে গেছি। তাই কি সত্যি? রাত-দিন মাকে ডেকে-ডেকে শেষে পাগল হয়ে গেলাম? মাকে ডাকার এই পরিণাম?

'কে তোমাকে পাগল বলে?' ভৈরবীর কণ্ঠ থেকে অমৃত-আশ্বাস ঝরে পড়লঃ 'একে বলে, মহাভাব। এ ভাব চেনে এখানে এমন কার, সাধ্যি নেই। তাই যেমন সব পশ্ডিত তেমনি সব ভাষ্য।'

'মহাভাব!' গদাধরের দুই উল্লিদ্র চক্ষ্কু জবলজবল করে উঠল।

'হাাঁ, এই ভাব হয়েছিল রাধারানির, এই ভাব হয়েছিল শ্রীচৈতন্যের। ভত্তিশাস্ত্রে এ সব লেখা আছে। আমি পড়ে সব দেখিয়ে দেব তোমাকে। মিলিয়ে-মিলিয়ে দেখিয়ে দেব।'

ভৈরবী তার ঝ্রিল ঘাঁটতে লাগল। ঝ্রিলতে খান কয়েক প্রথি আর দ্'-একখানা কাপড। জীবনের পথবাহনের যা-কিছু সম্বল।

দেবীর কিছ্ম প্রসাদ খাও মা। কিছ্ম মাখন আর মিছরি ভৈরবীকে নিবেদন করল গদাধর। কিন্তু ছেলে না খেলে কি মা আগে খায় কখনো? গদাধর তাই মুখে দিল খানিকটা। তবেই ভৈরবী জলযোগ করলে।

কিন্তু কে মা তুমি সংসারত্যাগিনী? কেন তোমার এই সন্ন্যাসসম্জা?

কেউ কিছ্ই জানে না—আমিও না। শ্বং এইট্কু জেনে রাখো, যশোর জেলায় আমার বাঞ্ছি আর রাহ্মণের ঘরে আমার জন্ম। যদি কিছ্ নাম দিতে চাও, বলো, যোগেশ্বরী। এই যোগে বসেই জানতে পেলাম তিন জনকে সাধনায় সাহায়্য করতে হবে। প্রথম দ্বজনের নাম হচ্ছে চন্দ্র আর গিরিজা—দ্বয়ের বাড়িই বরিশালে। আর তৃতীয় জন তুমি। চন্দ্র আর গিরিজাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে এসেছি, এবার তোমার পালা।

ওরা কী শিখল?

কয়েক দিনের মধ্যেই দেখতে পাবে। ওদের নিয়ে আসব দক্ষিণেশ্বরে। তোমার সঙ্গে মিলিয়ে দেব। আমার তিন শিষ্য একত হবে।

মন্দির ঘ্রে সব দর্শন করলে যোগেশ্বরী। গলায় ঝ্লছে যে রঘ্বীর শিলা, এখন

তার ভোগের যোগাড় দেখতে হয়। সিধে এল ঠাকুরবাড়ি থেকে। তাই নিয়ে সে পঞ্চবটীতে রাঁধতে গেল।

মহাভাব! মহাভাব কাকে বলে?

যেমন শ্রীমতীর হত। এক সখী ছাতে গেলে অন্য সখী বলত, ওরে এখন কৃষ্ণবিলাসের অঙগ, ছার্সনি—এ র দেহের মধ্যে এখন কৃষ্ণ বিলাস করছেন। মহাভাব
ঈশ্বরের ভাব—দেহ-মনকে তোলপাড় করে দেয়। যেন একটা মদত হাতি নাড়াকুচির কু'ড়েঘরে গিয়ে ঢ্কছে। ঘর চুরমার। ঈশ্বরের বিরহ-আগ্বন প্রলয়ের
আগ্বনের মত। সে কি সামান্য? রুপ-সনাতন যে গাছের তলায় বসতেন, সে
গাছের পাতা ঝলসা-পোড়া হয়ে যেত।

'এই অবস্থায় তিন দিন ঠায় অজ্ঞান হয়ে ছিলাম।' বললেন এক দিন ঠাকুরঃ 'অনড় হয়ে পড়েছিলাম এক জায়গায়। হু স হলে বার্মান আমায় ধরে স্নান করাতে নিয়ে গেল। কিন্তু আমার গায়ে হাত ঠেকাবার কি জাে আছে! গাে মােটা চাদর দিয়ে ঢেকে দিলে। সেই চাদরের উপর দিয়ে ধরলে আমাকে। ধরে নিয়ে গেল গঙ্গায়। গায়ে যে সব মাটি লেগেছিল পুড়ে গিয়েছিল—'

শ্রীমা বলতেন, 'ঠাকুরের যখন মহাভাব হত, মনে হত ব্বকের ভিতর যেন সাতটা আগব্বের তাওয়া জবলছে।' বলতে বলতে ভাবার্ড় হতেনঃ 'আহা, সে কী গায়ের রং! সোনার ইন্ট কবচের সঙ্গে গায়ের রং মিশে থাকত। যখন তেল মাখিয়ে দিতুম দেখতুম সব গা থেকে যেন জ্যোতি বের্ছে! যখনই কালী-বাড়িতে বার হতেন, সব লোক দাঁড়িয়ে পড়ত, বলত, ঐ তিনি যাচ্ছেন। বেশ মোটাসোটা ছিলেন। ছোট তেলধ্বতিটি পরে যখন থসথস করে গঙ্গায় নাইতে যেতেন, র্পের সে কি টেউই উঠত! বেড়ার ফাঁকে দাঁড়িয়ে চোখ ভরে দেখতুম। মথ্ববাব্ব একখানা পি'ড়ে দিয়েছিলেন, বেশ বড় পি'ড়ে। যখন খেতে বসতেন তখন তাতেও বসতে কুলোত না—ছাপিয়ে পড়তেন—'

'আমাকে তিনি কি বলতেন জানো?' বললেন এক দিন শ্রীমাঃ 'বলতেন, তাঁর দেহ দেখিয়ে বলতেন, আমার এই দেহটি গয়া থেকে এসেছে। তাই তাঁর মা দেহ রাখবার পর আমাকে তিনি বললেন, তুমি গিয়ে গয়ায় পিন্ড দিয়ে এস'। সে কি কথা? পুত্র বর্তমান থাকতে আমি পিন্ড দেব কি! হবে গো হবে, তুমি দিলেই হবে। বললেন তিনি, আমার কি আর ওখানে যাবার জো আছে? গেলে কি আর ফিরবো? চমকে উঠলুম। কাজ নেই তবে গিয়ে। আ্মিই যাব। বুড়ো গোপালকে নিয়ে পরে আমিই গিয়েছিলুম গয়ায়।'

রামা করে রঘ্বীরের সামনে ভোগ্য-ব্যঞ্জন রেখে ধ্যানে বসেছে ভৈরবী। বাহ্যজ্ঞান লব্বত হয়ে গেছে, গাল বেয়ে ঝরে পড়ছে আনন্দব্দি। ধ্যানে দেখছে, স্বয়ং রঘ্বীর যেন খাচ্ছে সেই তার নিবেদনের অম। আহা, খাক তৃব্তি করে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে।

জ্ঞান হয়ে চোখ মেলে নিজেই আনন্দে আত্মহারা। যে খাচ্ছে এ ভাত সে গদাধর। অনাহ্ত কখন চলে এসেছে পঞ্চবটীতে। চলে এসেছে অদৃশ্য কোন প্রাণের টানে। অদৃশ্য কোন নিমন্ত্রণের সংবাদে। ভৈরবীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই জ্ঞানভূমিতে নেমে এল গদাধর। অপ্রস্কৃতের মত বললে, 'কখন কি যে গোলমাল হয়ে যায়, যত সব আজব কাণ্ড করে বসি।'

ভৈরবীর মুখে প্রশানত অভয়। বললে, 'বেশ করেছ, প্রাণ যেমনটি চেয়েছিল ঠিক তেমনটি করেছ। ধ্যানে যা দেখেছি তাই প্রত্যক্ষ করলাম চোখ মেলে। আমার আর বাইরের প্রজোয় দরকার নেই, আমি পেয়ে গেছি আমার রঘ্বীরকে।' বলে সে খেতে লাগল সেই উচ্ছিণ্টান্ন। তার দেবতার প্রসাদ।

খাওয়ার শেষে এল গণগাতীরে। কী হবে আর শিলাম্তিতে। পেয়ে গেছি প্রাণ-স্বর্পকে। এত দিন গলায় ঝ্লিয়ে বয়ে বেড়াচ্ছিল যে শিলাখণ্ড, নিমেষে তা ফেলে দিলে গণগায়।

মাকে বলত গদাধরঃ মা আমাকে দেখিয়ে দে, শিখিয়ে দে। তোর ছেলে হয়ে আমি কি আকাট হয়ে থাকব?

তাকে শেখাবার জন্যেই মা পাঠিয়ে দিয়েছেন ভৈরবীকে, তাঁর জ্ঞানবতী যোগেশ্বরী মেয়েকে।

তল্মশাস্তে বিধিবেক্তা, বহুদির্শিনী ভৈরবী। প্রবং পড়াতে লাগল গদাধরকে। কাকে বলে দিব্য-দর্শন, কাকেই বা বলে দিব্যোন্মাদনা, বইরের লিখনের সংগ্ লক্ষণ মিলিয়ে দেখিয়ে দিতে লাগল। বহু জিজ্ঞাসার সমাধান হল গদাধরের, হল বহু সংশয়ছেদন। পশুবটীতে বইতে লাগল দিব্যানন্দের ঢেউ। 'চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহুরী।'

দিন সাতেক কেটে গেল অলোকিক ঘনিষ্ঠতায়। কিন্তু বাইরের সংসার এ ঘনিষ্ঠতাকে কি চোখে দেখছে কে জানে। হয়তো বা ভৈরবীর নামে অন্যায় কিছ্ম রটনা করে বসবে। তাই গদাধর ভৈরবীকে বললে, গাঁরের মধ্যে তুমি কোথাও একটা দুরের সরে থাকো না—

ঠিক বলেছ। তবে কোথায় কে জায়গা দেয় কে জানে। তবে যেখানেই থাকি রোজ আসব আমি গোপালকে ননী খাওয়াতে। গোপালকে না দেখে যে আমার সূর্য-চন্দ্র উদয় হবে না।

খানিক দ্বের উত্তরে দেবমন্ডলের ঘাটে বামনি থাকবার আশ্রয় পেল। মন্ডলরাই সাদরে জায়গা করে দিলে তার। চাঁদনিতে তন্তপোশ পেতে দিব্যি থাকো তোমার খনেশ-মত।

গাঁরে ঘ্রু-ঘ্রের দ্বাদিনেই সকলের মন টেনে নিলে ভৈরবী। যেই কাছে আসে সেই মনে-মনে হাত জোড় করে। ম্বে-ম্বেথ মধ্রতার রসদ জোগায়। এ বলে আমার থেকে সিধে নাও, ও বলে আমার বাড়িতে এসে থাকো। কার্র সাহস নেই দ্বর্নামের কাদা ছোঁড়ে।

গোপাল! গোপাল! ননী হাতে করে বসে-বসে কাঁদছে বামনি।

প্রায় দ্ব'-মাইল দ্ব। সে কামা কালীবাড়িতে গদাধরের কানে এসে লাগে। মা খাবার খেতে ডাকছে শ্বনে ছেলে যেমন ছোটে তেমনি হঠাৎ ছ্বট দের গদাধর। দ্ব'-মাইল রাস্তা এক নিশ্বাসে পার হয়ে যায়। দম না নিয়েই বামনির হাতের থেকে ননী তুলে নিয়ে খেতে আরম্ভ করে।

কোনো-কোনো দিন পোশাক বদলায় ভৈরবী। গাঁয়ের মেয়েদের থেকে শাড়ি-গয়না চেয়ে নিয়ে সাজগোজ করে। ওদেরই সাহায্যে তৈরি করে নানা ভক্ষ্যভোগ্য। থালায় করে সাজিয়ে গান গাইতে-গাইতে চলে আসে কালীবাড়ি। নিজের হাতে খাওয়ায় গদাধরকে, তার গোপালকে।

বলে, নিত্যানন্দের খোলে এবার চৈতন্যের আবির্ভাব।
গদাধরের মনে হয় এ যেন সেই নন্দরাণী যশোদা। বাৎসল্যরসের স্বরধ্নি।
শন্ধ্ব জননী নয়, জগৎগ্নর্। বলে, একে-একে চৌষট্টিখানা তন্ত শেখাব তোমাকে।
মা'র আদেশ। মা'র আশীর্বাদ।

গদাধরের চোখ জবলজবল করে ওঠে।

ঠাকুরের ধর্মজীবনের প্রথম গ্রন্থ নারী। যে নারী মাতৃত্বময়ী মঙ্গলস্বর্পিণী।



এ সব কী দেখছে ভৈরবী?

ভগবানের কথা বলতে গেলেই ভাববিভোর হয়ে যায়। কীর্তনে গলে পড়ে, ঢলে পড়ে। ধ্যানে বসলেই সমাধিস্থ। এ সব সেই চৈতন্যদেবের লক্ষণ। সেই জ্ঞান সেই ভক্তি সেই তীব্র বৈরাগ্য। চৈতন্যদেবের জিভে সার্বভৌম চিনি ঢেলে দিলে. চিনি ভিজলই না. ফরফর করে উড়ে গেল হাওয়ায়। তেমনি বহিময় সন্ন্যাস। প্রজবলনত অনাসন্তি। যাকে ছইচ্ছে তাকেই ঈশ্বরভাবিত করে দিচ্ছে। যাকে ধরছে তাকেই নাচিয়ে ছাড়ছে। এমন প্রিয় যে নিজের দেহ, তাই ভুল করে ফেলছে। भार, ज्ल कि. भतीरतत रायरे राये अक विन्ता। राउनात विक राये अक कना। এ সবই চৈতন্যদেবের হয়েছিল। যাকে বলে প্রেমোন্মাদ। সাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন, সাগর বলে বোধ নেই। মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়লেন, শরীর সেই माणित एएए जुल्ह। वन एमएथ ভाবलान वृन्मावन, नम्मू एमएथ यम्बना। एयमन গোপিনীদের হয়েছিল। রাসমণ্ডলের মধ্যে থেকে গ্রীকৃষ্ণ অর্ন্তার্হত হলেন, গোপিনীরা উন্মাদিনী হয়ে উঠল। গাছ দেখে বললে, তুমি নিশ্চয়ই কৃষ্ণকে দেখেছ নইলে অমন নিশ্চল, সমাধিস্থ হয়ে রয়েছ কেন? তৃণাচ্ছন্ন মাটিকে দেখে বললে, তুমি নিশ্চয়ই কৃষ্ণকে দেখেছ নইলে অমন রোমাণ্ডিত হয়ে রয়েছ কেন? আবার মঞ্জরিত মাধবীকে দেখে বললে. ও মাধবী, আমার মাধবকে এনে দে। সেই প্রেমোন্মাদ। প্রেমে হাসে প্রেমে কাঁদে প্রেমে নাচে প্রেমে গায়। সেই 'চিদানন্দ-

সিন্ধ্নীরে প্রেমানন্দের লহরী'।

চৈতন্যচরিতাম্ত ও চৈতন্যভাগবতে পড়েছে ভৈরবী, মহাপ্রভু আবার দেহ ধরবেন।
দ্বঃখ ও অজ্ঞান থেকে জীবোম্ধার করবার জন্যে অবতীর্ণ হবেন প্রথিবীতে।
সন্দেহ নেই, ঠিক-ঠিক মিলে যাচ্ছে। তিনিই এসেছেন।

'মা গো, ব্রক-পিঠ জনলে যাচ্ছে। কত চিকিৎসা করালাম, কিছনতেই কিছন হল না।' ভৈরবীকে বললে গদাধর। 'কি করি বলতে পারো? কিসে যাবে এই জনালা-পোড়া?'

স্বৈদিয়ে শ্র হয়, বেলা বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ে। দ্বঃসহতম হয় দ্বপ্রে।
মাথায় গামছা দিয়ে গদাধর তখন গঙ্গায় ডুবে থাকে। রোজ তিন-চার ঘণ্টা।
তব্ জ্বালার উপশম হয় না। আরো বেশিক্ষণ ডুবে থাকতে সাহস হয় না, পাছে
অন্য কোনো অস্থ হয়। মর্মরের মেঝে ভিজে গামছা দিয়ে ম্ছে-ম্ছে ঠাডা
করে। তার পর তার উপর পড়ে থাকে। তব্ব নিব্তি নেই।

'কিসে যাবে এই দেহের দাহ? কিছু বলতে পারো?'

'পারি।' প্রসন্নচোখে তাকাল ভৈরবী।

এমন কথা শ্বনতে পাবে গদাধর যেন ভাবতেও পারত না। বিস্ময়ে চমকে উঠল। 'কিসে? কী সেই প্রতিষেধ?'

ভেবেছিল, কি না-জানি কঠিন ক্লেশসাধনা করতে হবে। ভৈরবী নির্মাল বয়ানে হাসল। বললে, 'প্রতিষেধ অত্যন্ত সোজা। শাস্তেই তার উল্লেখ আছে।'

কি? কি? সবাই ঘিরে ধরল ভৈরবীকে।

শব্ধব চন্দনে গা চর্চিত করো। আর গলায় স্বর্গন্ধি ফ্বলের মালা পরো একটি। সবাই হেসে উড়িয়ে দিলে।

উড়িয়ে দিলেই তো আর উড়ে যায় না। এমনি দাহ শ্রীরাধিকার হয়েছিল। আর বদি প্রত্যক্ষ ইতিহাস চাও, এমনি দাহ হয়েছিল শ্রীগোরাণ্গের। এ দাহ চর্মাদাহ নয়, এ মর্মাদাহ। এ ঈশ্বরবিরহের যন্ত্রণা।

মথ্রবাব্ বললেন, 'দেখা যাক না এর চিকিৎসাটা।'

সুবাসিত ফুলের মালা পরল গদাধর। সারা গায়ে চন্দন মাখল।

ভালো হয়ে গেল তিন দিনে। গদাধরের গায়ের জবালা শীতল হয়ে গেল। পরীক্ষায় সিম্ধকাম হল ভৈরবী। ঐ দেহে কে বাস করছে—সন্দেহের আর অবকাশ বুইল না সিম্ধান্তে।

তার পর গদাধর যখন বললে সেই শিওড়ে যাবার সময়কার ভাবদর্শনের কথা, কেমন দুর্নটি ছেলে তার গা থেকে বেরিয়ে এসে ছুন্টোছুর্নটি করে খেলা করিছল মাঠে-মাঠে, তখন ভৈরবীর সিম্ধান্ত আরো পাকা হল। ভৈরবী ঘোষণা করলে,

তুমি সামান্য মান্য নও। নও বা তুমি শ্বধ্ব সম্প্রণ মান্য। নও বা তুমি শ্বধ্ব অতিমান্য যে উপলব্ধির উচ্চতম চ্ড়ায় এসে উঠেছে। তুমি অবতার। তুমিই তিনি। অনন্ত ঈশ্বর তোমার মাঝে অন্তবান হয়েছেন। তোমার ম্বিতিতে প্রতিম্তি হয়েছেন। তোমার মা যা তুমিই তা। তোমার কায়ায় বাসা বে'ধেছেন ৯২

মহামায়া। তুমি আবিভূতি দেবতা। তুমি প্রতিভাত ব্রহা। তারণ করতে তোমার অবতরণ।

এক দিন স্পণ্টভাবে ঘোষণা করল ভৈরবী।

কিন্তু মথ্ববাব মানতে চান না। কি করে মানবেন? খবরের কাগজে লেখেনি যে। এক জন তার বন্ধকে এসে বললে, কাল ওপাড়া দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি একটা বাড়ি হ্রুড়ম্ড করে পড়ে গেল। বন্ধ বললে, দাঁড়াও, আগে খবরের কাগজখানা দেখি। খবরের কাগজ খলে দেখল বাড়ি পড়ার কথা কিছ্ল লেখা নেই। কি বলছ হে, খবরের কাগজে তো কিছ্ল নেই। খবরের কাগজে যখন নেই তখন তোমার কথা বিশ্বাস করি কি করে? তুমি দেখবে চলো সেই ভাঙা বাড়ি। ভাঙা বাড়ি তো দেখব কিন্তু হ্রুড়ম্ড করে যে পড়েছে তার প্রমাণ কি?

ঈশ্বর মান্য হয়ে লীলা করছেন এ তো ইন্দ্রিয়ের তত্ত্ব নয়, ভিন্তির তত্ত্ব। অবতার তো জ্ঞানীর জন্যে নয়, ভন্তের জন্যে। নইলে চৌন্দ পোয়ার মধ্যে অনন্ত এসেছেন এ কি সহজে বিশ্বাস করবার? নরলীলায় ভগবান যদি মান্য হয়েছেন তো একেবারে ঠিক-ঠিক মান্য হয়েছেন। এতট্যুকু ভুলচুক নেই, নেই এতট্যুকু এদিক-ওদিক। একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় নিখ্ত মান্য। সেই ক্ষ্যা তৃষ্ণা রোগ শোক—কথনো বা ভয়, সব ঠিক মান্যের মত। কি করে তাকে চিনতে পারে অবতার বলে? রামচন্দ্র সীতার শোকে অস্থির হয়েছিলেন। লক্ষ্যণ যখন শক্তিশেলে পড়ল তখনও তাঁর কাতরতার অনত নেই। মান্য হয়ে তেমনিই যদি তিনি হাসেন-কাঁদেন, খান-দান, রোগে-কণ্টে জর্জর হন, তবে তাঁকে তুমি চেনো কি করে? মনে হবে এ তো মাম্বল মান্যই, নারায়ণ কোথায়? বহ্রুপী সাধ্য সেজে এসেছে, ত্যাগী সাধ্য। সাজ একেবারে নিখ্ত। সাজ দেখে বাব্রা খ্ব খ্লো। যেই একটি টাকা দিতে চেয়েছে, উহ্ব করে হাত গ্রিটিয়ে চলে গেল। ত্যাগী সাধ্য টাকা নেয় কি করে? তার পরে সাজ খ্লে যখন সে সহজ হয়ে এল, বললে, টাকা দাও। তেমনি ঈশ্বর যখন মান্য সেজে আসেন, তখন হ্বুবহ্ব মান্যের মতই আচরণ করেন।

দেহটি আবরণ, ঘেরাটোপ, কিল্তু চেয়ে দেখ, লণ্ঠনের ভিতরে আলো জন্লছে। 'কিল্তু তা কি করে হয়?' বললেন মথ্রবাবন, 'শান্দ্রে আছে বিষ্ট্রন দশাবতার। মংস্যা, ক্মা, বরাহ, ন্সিংহ, বামন, পরশারাম, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বন্ধ আর কল্কি। এই দশের বাইরে আর অবতার নেই। অন্ভাগবতে যে কল্কির কথা লেখে সেতা বাবা তুমি নও।'

'তার আমি কি জানি!' গদাধর সরলতার প্রতিম্তি। বললে, 'তবে বামনি বলছে—'

'কে বামনি?'

'তাকে তুমি এখনো দেখনি ব্রিথ?' কথাটা সংক্ষেপে সারল গদাধর। বললে, 'সর্বশাস্তে বিদ্যী। ঝোলার মধ্যে এক রাশ প্রিথ। সে প্রিথ দেখে মিলিয়ে-মিলিয়ে বলে আমার দেহে আর মনে না কি অবতারের চিহ্ন। কী যে বলে তা কে জানে।' বিশেষ আমোল দিলেন না মথ্বরবাব। বললেন, 'অবতারতত্ত্বের সে জানে কি! বেমক্কা একটা কিছ্ব বললেই তো আর হল না। তবে, হ্যাঁ, কালাকালের যে মহিষী সেই কালীকে তুমি পেয়েছ বটে—'

এক থালা মিষ্টি নিয়ে এদিক পানে আসছে ভৈরবী। আসছে গদাধরকে খাওয়াতে। আনন্দময়ী নন্দরাণীর আবেশে। প্রেমময় মাত্ম্তিতে। কাছে এসেই মথ্র-বাব্কে দেখে আড়ষ্ট হয়ে গেল। খাবারের থালা হ্দয়ের হাতে ধরে দিলে। 'এই বৃত্তিঝ তোমার সেই বাম্নি?' কটাক্ষ করলেন মথ্রবাব্ত্ত।

'হ্যাঁ, এই সেই যোগেশ্বরী ভৈরবী।' বলেই ঠাকুর ভৈরবীকে সন্বোধন করলেনঃ 'ওগো, তুমি যা বলছিলে তা ইনি মানতে রাজি নন। বলেন, দশের বেশি অবতার নেই।'

শিথ্যে কথা।' ভৈরবী হ্রুৎকার করে উঠল ঃ 'ভাগবতে বাইশ অবতারের উল্লেখ আছে। তার পরেও সম্ভবামি যুগে-যুগে—অসংখ্য বার ভগবানের অবতীর্ণ হবার কথা বলে গেছেন ব্যাসদেব। বৈষ্ণবশাস্তে আছে মহাপ্রভু আবার দেহ ধরবেন। তা ছাড়া গদাধরের সঙ্গে গোরাঙগদেবের কাঁটায়-কাঁটায় মিল—'

এ আরেক পার্গাল জন্টল দেখি দক্ষিণেশ্বরে। মনেশ্মনে হাসলেন মথ্রবাবন। আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করলেন ভৈরবীকে। এত রাজ্যের রূপ নিয়ে দেশে-দেশে একা-একা ঘ্রের বেড়ায়, যোগিনী না নাগিনী, তা কে জানে। দেখি একবার যাচাই করে।

কালীমন্দিরের বারান্দায় তাকে পাকড়াও করলেন মথ্বরবাব্। বিদ্রুপের টান দিয়ে তাকে প্রশ্ন করলেন, 'বলি, বেড়ে ভৈরবী তো সেজেছ কিন্তু তোমার ভৈরব কোথায়?'

এক মৃহ্তে স্থির হয়ে রইল ভৈরবী। মন্দিরে কালীর পায়ের তলায় যে মহাকাল শুয়ে আছে তার দিকে স্পণ্ট আঙুল দেখাল। বললে. 'ঐ ভৈরব।'

মথ্বরবাব্ ঠোঁট বে কালেন। 'ঐ ভৈরবটি তো অচল। বলি সচল ভৈরবটি কোথায়?'

ফণিনীর মত মাথা তুলল ভৈরবী। দৃঢ়েস্বরে বললে, 'ঐ অচলকে যদি সচল করতে না পারি তবে মিছিমিছি ভৈরবী হয়েছি।'

भथ्दतवाद् थाका तथात्वन। किन्तु मत्नद यात्र ना।

গায়ের জুনলা ঠান্ডা হয়েছে গদাধরের, কিন্তু এ আবার কি উপসর্গ শ্রের হল! মা গো, নিদার্ণ খিদে! এই খাচ্ছি আবার অমনি খিদে পাচ্ছে।' ভৈরবীর কাছে নালিশ জানাল গদাধর ঃ 'রাত-দিন আর কোনো চিন্তা নেই, কেবল খাবার চিন্তা। এ আবার আমার কি হল?'

'কোনো ভাবনা নেই।' অভয় দিল ভৈরবী। বললে, 'সবই সেই একই কাহিনী। তোমার মাঝে যে ভাবস্বরূপ বিরাজ করছেন এ তাঁরই ভাব।'

'না মা, এ বৃথি আরেক রকম রোগ হল আমার—'

'দাঁড়াও, সারিয়ে দিই।'

মধ্রেকে বললে যত রাজ্যের বিচিত্র খাবার পাও সব এক ঘরে জড়ো করো। ১৪ গদাধরকে বললে, ঐ খাবারের ঘরে খিল চাপিয়ে একা-একা বাস করো দিন-রাত। যত ইচ্ছে তত খাও, যখন যেমন খ্রাশ। যখন যেমন খিদে। নাও আর খাও, ফেল আর ছড়াও।

আশ্ভূত ব্যবস্থা! কখনো এটা খাচ্ছে কখনো ওটা খাচ্ছে। যত খাচ্ছে ততই খিদে পাচ্ছে। যত খিদে পাচ্ছে ততই খাচ্ছে। কিন্তু তিন দিনের দিন, আশ্চর্য, আর সেই চন্ডাল খিদে নেই। গদাধর আবার সেই স্বাভাবিক মানুষ।

এ সব নির্ভুল অবতারলীলা। বামনি আবার ঘোষণা করল। গদাধর নরদেহে ভগবান।

মথ্রবাব্ তব্ও নারাজ।

'তুমি সভা ডাকাও।' তেজোতগ্ত কপ্ঠে গর্জে উঠল ভৈরবী ঃ 'আমি শাস্তের উক্তি দিয়ে প্রমাণ করব। সাধ্য থাকে কেউ এসে আমাকে খণ্ডন কর্ক।'

কালীমন্দিরে সাড়া পড়ে গেল। এ বলে কি বামনি?

'ঠিকই বলছি। তোমরা যাকে এত দিন পাগল ভেবে এসেছ, সে স্বরং নরদেহী রামচন্দ্র।' ভৈরবী আবার হ্বঙকার ছাড়ল ঃ 'এ শ্বধ্ব আমার মুখের কথা নয়, এ শান্দের কথা। শাস্ত্র যদি মানো তবে আমার প্রমাণও মানবে।'

গদাধর বললে, 'বসাও না পণ্ডিত-সভা। মজাটা দেখা যাক না—'

কালীঘরের আমলারা মথ্বরবাব্বর দিকে তাকাল। নিশ্চয়ই উপহাস করে উড়িয়ে দেবেন কথাটা। একটা মাথা-খারাপ বাউপ্তলে, সে না কি ঈশ্বর!

না, না, বসাক না সভা। মন্তব্য করলে কেউ-কেউ। সভা করলেই ব্রজর্জাকটা বেরিয়ে পড়বে।

গদাধর নিজে যখন সভার কথা বলছে তখন মথ্বরবাব্ব আর আপত্তি করতে পারেন না।

মন্দ কি, নিজের সন্দেহেরও একটা শান্তি হবে।

কিন্তু ডাকাই কাকে?

সে যুগে সব চেয়ে বড় পশ্ডিত আর সাধক হচ্ছে বৈষ্ণ্বচরণ আর গোরীকাশ্ত তর্কভূষণ।

তাদের নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন মথ্রবাব্।

আমি মুর্খ। তব্ পশ্ডিতেরা আমার কাছেই আসবে! আমারই জন্যে! ভাবলে গদাধর। ভেবে অবাক হয়ে গেল। মা গো, এ তোর কি আশ্চর্য খেলা!

যে ধান মাপে তার পিছনে বসে আরেক জন কে রাশ ঠেলে দেয়। তুই তেমনি আমাকে রাশ ঠেলে দিস।



সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে বৈষ্ণবচরণ চলে এল দক্ষিণেশ্বরে। বসল পণ্ডিত-সভা। ভৈরবী সওয়াল শ্রুর্ করল। অবতারের লক্ষণ সম্বন্ধে শাদ্র কি বলে আর গদাধরের মধ্যে সে কী পর্যবেক্ষণ করছে তারই বিবৃতি দিলে। প্রায় প্রতিটি লক্ষণ গদাধরের মধ্যে পরিস্ফর্ট। দেখুন সবাই মিলিয়ে। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বৈষ্ণবচরণকে সরাসরি সম্বোধন করলে ভৈরবী, গদাধর মর্তদেহী ভগবান। আপনি যদি তা না মানেন, বল্বন, কেন, কি কারণে আপনি তা মানছেন না—

সাহসিকা জননীর মত আশ্রয়পক্ষপন্ট বিস্তার করে দাঁড়াল ভৈরবী। দেখি কে আমার গদাধরকে মন্দ বলে। কার সাধ্য ছোট করে গদাধরকে।

আর গদাধর? সে সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। যাকে নিয়ে এত হটুগোল, সে হাঁ-ও জানে না, না-ও জানে না। আত্মভোলা শিশ্বর মত সভার মাঝখানে বসে আছে। কখনো হাসছে কখনো ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে, কখনো বা বট্রা থেকে মশলা তুলে মুখে ফেলছে। অবতার হলেই বা কি, না হলেই বা কি—তার কী যায়-আসে! সে যেমন আছে বেশ আছে!

বৈষ্ণবচরণ প্রশ্ন করতে লাগল গদাধরকে।

হ্যাঁ, জ্যোতি দেখি। নিদার্ণ আনন্দ হয়। ব্বেকর মধ্যে তুর্বাড়র মত গ্রেগর্র করে মহাবায় ওঠে। নাভি থেকে যে শব্দ ওঠে শ্বিন সেই অনাহত শব্দ। শব্দ-কল্লোল ধরে সম্বদ্র গিয়ে পেণছ্ই। সেই সম্বদ্র প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম। তাই পরম পদ। 'যত্র নাদো বিলীয়তে।' সেখানে আমিও নেই তুমিও নেই, একও নেই অনেকও নেই। সে জ্ঞান-অজ্ঞানের পার।

বিজ্ঞানী সাধ্ব। যে দ্বধের কথা কেবল শ্বনেছে সে অজ্ঞান, যে দ্বধ দেখেছে তার জ্ঞান। আর যে দ্বধ খেয়েছে সে বিজ্ঞানী।

শব্ধ যে জ্ঞানী তার বসবার ভঙ্গিই অন্য রকম। সে গোঁফে চাড়া দিয়ে বসে। লোক দেখলে ডেকে শ্বধোয়, তোমার কিছ্ব জানবার আছে? আছে তো বোসো, শোনো।

কিন্তু বিজ্ঞানী—যে সর্বদা ঈশ্বরকে দেখছে, ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কইছে, তার ধরন-ধারণ অন্তুত। সে কখনো জড়, কখনো পিশাচ, কখনো বালক, কখনো উল্মাদ। বেশ আছে, হঠাৎ সমাধিস্থ হয়ে অসাড়-অস্পন্দ হয়ে গেল। তাই জড়। জগৎ ব্রহ্মময় দেখছে, তাই শ্বচি-অশ্বচি মেধ্য-অমেধ্য জ্ঞান নেই। এমন যে ভাত

আর ডাল—তাও অনেক দিন রাখলে বিষ্ঠার মতন হয়ে যায়। তাই খাদ্যে আর ত্যাজ্যে সমান ব্রহ্মস্বাদ। তাই আবার পিশাচ। তার রকম-সকম সাধারণের শাদা চোখে স্বাভাবিক নয়। তাই সে পাগল। সে যে খাপ-খোলা তলোয়ায়। তাই সে খাপ-ছাড়া। আবার পর মৃহ্তেই সে বালকের মত। কোনো পাপ নেই, লম্জা-ঘ্ণা নেই। ছলা-কলার ধার ধারে না। একেবারে সহজ অবস্থা। সহজ অবস্থাই সিন্ধ অবস্থা।

আরো অনেক সব উত্তর দিল গদাধর। এটা হয় ওটা হয়, এটা দেখি ওটা দেখি—এই ধরনের উত্তর। নিজে কিছ্নই জানে না। যার খোঁজ তার খবর নেই!

ভৈরবীর সিন্ধান্তে সম্পূর্ণ সায় দিল বৈষ্ণবচরণ। শৃন্ধ তাই নয়, অন্যান্য অবতারে শাস্ত্রোক্ত যত লক্ষণ দেখা দিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি—প্রায় সমঙ্গত- গৃন্লিই—বিকশিত। যে প্রমা ভক্তির ফল মহাভাব তা গদাধ্যে সবিশেষ দেদীপ্যমান। সন্দেহ নেই, গদাধ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি।

স্বরং বৈষ্ণবচরণ বলছে। মথ্রবাব্ থ হয়ে রইলেন। আমলারা যারা ছিল তারা এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

ক'দিন পরে হাজির হল এসে গোরীকান্ত তর্কভূষণ। বাড়ি বাঁকুড়া জেলার ইন্দেশে। বৈষ্ণবচরণ কর্তাভজা, গোরীকান্ত তান্ত্রিক। মহা শক্তিশালী তান্ত্রিক। প্রতি দ্বর্গাপ্তজার স্থাকৈ ভগবতীজ্ঞানে আরাধনা করত। যজ্ঞ করার রীতি ছিল অলোকিক। যজ্ঞের কাঠ মাটিতে সাজাত না, বাঁ হাতের তাল্বর উপর সাজাত। বাঁ হাত প্রসারিত, করতলের উপর কাঠ সাজিয়ে রাখছে—দ্ব'-চারখানা নয়—সম্পূর্ণ এক মণ কাঠ—আর তাতে আগ্বন ধরিয়ে দিছে ডান হাতে। যতক্ষণ অনুন্ঠান না শেষ হচ্ছে ততক্ষণ হাতের উপর জবলছে সেই কাঠ। নিজের চোখে একদিন তা দেখেছিলেন ঠাকুর।

সেই গোরীকানত এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। যেমন পশ্চিত তেমনি তার্কিক। তার সংখ্যে সহজে কেউ এ°টে উঠতে পারে না। দাঁড়াতে পারে না মুখের সামনে। সবাই বলে এও তার তন্ত্রবল।

তর্ক সভায় যখন সে ঢোকে তখন প্রাণপণ শক্তিতে একটা হ, জ্বার ছাড়ে। কোনো স্বেতারের বিশেষ একটা অংশই আবৃত্তি করে হয়তো, কিন্তু কণ্ঠস্বরে গগন-বিদার বিদ্রের কাঠিন্য। আওয়াজ শ্বনে ছাদ-দেওয়াল ফেটে পড়বে মনে হয়, ভয়ে হহু-কম্পন স্তব্ধ হয়ে যায়। এই চীংকারের উদ্দেশ্য আর কিছ্ই নয়, প্রতিপক্ষকে ভয় পাইয়ে দেওয়া। কেউ-কেউ বলে অমনি চীংকার করেই না কি সে নিজের মধ্যে তার আশ্চর্য শক্তিকে উদ্দীপিত করে তোলে। সে যে একজন অসীম শক্তিধর ঐ চীংকারই তার অভিজ্ঞান!

কালীমন্দিরের প্রাণ্গণে ঢ্বকে যথারীতি হ্বৎকার ছাড়ল গোরীকানত।

নিজের ঘরের নিরিবিলিতে বসেছিল গদাধর। চীংকার শ্বনে চমকে উঠল। কোথাকার কোন পণ্ডিত এসেছে, কি তার শক্তি-সাধনা, কিছ্বরই সে খবর রাখে না। কিন্তু কি স্তোগ্রাংশ বলেছে চীংকার করে তা ঠিক ধরতে পেরেছে। তার ৭(৬০) অশ্তরে যে বসে আছে সেই বলে দিলে গোপনে। বললে, তুইও ঐ ভাঙা লাইনটা আবৃত্তি কর। কিশ্তু খবরদার, ও যতটা জোরে চে'চিয়েছে, তার চেয়ে আরো জোরে চে'চানো চাই।

তাই সই। গদাধর চীংকার করে উঠল। প্রবলতর, পর্র্যতর কণ্ঠে। মনে হল যেন ডাকাত পড়েছে।

যে যেখানে ছিল হকচকিয়ে উঠল। লাঠি হাতে ছ্বটে এল দারোয়ানরা। কি ব্যাপার? ডাকাত কোথায়?

ভাকাত-টাকাত কিছ্ব নয়। গোরী পশ্ডিতের সঙ্গে পাগলা-প্ররোতের প্রতিযোগিতা হচ্ছে—কার গলার কত জার! সবাই অবাক মানল। পাগলা-প্ররোতের গলা এত দরাজ! এমন সাংঘাতিক!

হার মানল গোরীকান্ত। মুখ গশ্ভীর করে ঢ্কল এসে মন্দিরে। এক ডাকে এত নাজেহাল হবে স্বপ্নেও ভার্বেনি। কে এ কালীর বরপত্র!

তকে অজের ছিল গোরী। দেখল তারো চেয়ে আশ্চর্যতর শক্তি আছে। তার যা শক্তি তা তাকে তকেই আবন্ধ করে রেখেছে, তর্কাতীতকে দেখতে দেয়নি। সেশ্ব্র রোদ্রই পেয়েছে, র্দ্ধকে পার্যান। কিন্তু কে এ অলোকসম্ভব, যে একটি ধর্নাতেই সমস্ত কোলাহল স্তম্প করে দেয়! একটি উক্তিতেই শান্ত করে দেয় সমস্ত জিজ্ঞাসা!

গদাধরের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করল গোরীকানত।

এততেও মথ্বববাব, তুল্ট হলেন না। তিনি আরও পণিডত ডাকালেন। খ্রিটিয়েখ্রিটিয়ে শাস্ত্র মিলিয়ে বিচার হোক। মিলিয়ের সামনে বিরাট নাটমিলিয়ের বিচারসভা। সে-সভায় ঢোকবার আগে গদাধর মিলিয়ের ঢ্রকল কালী-প্রণাম করতে।
কালী-প্রণাম করে বেরিয়ে আসছে, হঠাৎ বৈঞ্চবচরণ তার পায়ে পড়ল। অমিন
ভাবসমাধি হল গদাধরের। বৈষ্ণবচরণের অন্তরে বইতে লাগল দিব্যানন্দের প্রবাহ।
ম্থে-ম্থে সে তক্ষ্বনি এক সংস্কৃত স্তোত্র রচনা করে ফেলল। সে স্তোত্রে শ্র্ব্

'বৈষ্ণবচরণের সংখ্য তর্ক করতে এসেছি আমি।' সমবেত পশ্ডিতদের উদ্দেশ করে বললে গৌরীকান্ত। 'আপনারা এসেছেন সে বাগ্যান্ধ দেখতে। সে যান্ধে কে জেতে তাই নির্ণয় করতে। কিন্তু সে যান্ধের আর দরকার নেই। বৈষ্ণবচরণ আজ বিষ্ণাচরণের স্পর্শ পেয়েছে—তাকে পরাস্ত করা মানা্ধের অসাধ্য। তা ছাড়া তর্ক করার আছে কি। শাস্ত্র মিলিয়ে দেখেছি আমরা দা্জনে, গদাধর ভগবানের মহাবতরণ।'

ওরা বলে কি! গদাধর বালকের মত অবাক মানল। কই আমি তো কিছ্ব ব্যঝিনা।

ঈশ্বরের স্বভাবই তো বালকের মত। ছোট ছেলে যেমন খেলাঘর করে, একবার গড়ে, একবার ভাঙে, ঈশ্বরও তেমনি স্থিতি-প্রলয় করছেন। ছোট ছেলে যেমন কোনো গ্রণের বশ নয়, ঈশ্বরও তেমনি তিন গ্রণের অতীত।

তাই ছোট ছেলেদের সঙ্গে মেশ, তাদের সঙ্গে থাকো। তা হলেই তাদের স্বভাব ৯৮ আরোপ হবে। ওদের কথাই চিন্তা করো। তা **হলেই সন্তা পাবে ওদের।** তদাকারিত হবে।

ঈশ্বর কেমনতরো? না, যেন কোনো ছেলে কোঁচড়ে রত্ন নিয়ে রাশতায় বসে আছে।
কত লোক যাচ্ছে রাশতা দিয়ে। অনেকে চাচ্ছে তার কাছে রত্ন। কাপড়ে হাত
চেপে ম্থ ফিরিয়ে নিয়ে সে বলছে, না, দেব না। আবার যে হয়তো চায়নি, চলে
যাচ্ছে আপন মনে, তারই পিছ্-পিছ্ ছুটে যেচে সেধে তাকে দিয়ে ফেলছে।

ভৈরবীর মুখ প্রদীপত হয়ে উঠল। তার কথা সবাই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। মথনুরের বন্ধ ফনুলে উঠল দশ হাত। তিনি যাকে গ্রন্থ বলে শিরে ধরেছেন সেগ্রন্থর গ্রন্থ, স্বয়ং সচ্চিদানন্দ—নিত্য সত্য জ্ঞানময় ও আনন্দস্বর্প ব্রহ্মের অবতার।

অবতার বলে সবাই মেনে নিলেও গদাধর ক্ষান্ত হবার নয়। লোকের কথায় তার সান্থনা কোথায়? সে চায়, নিজের অন্তব্ নিজের উদ্জীবন। বোধ থেকে বোধির আস্বাদ। নতুন সাধনায় তাই সে আত্মনিয়োগ করলে। কঠিনতর তপস্যায়। বিধিগত যোগচর্চায়। তারই নাম তান্ত্রিক সাধনা। আর সে সাধনায় তার গ্রহ্ব হল ভৈরবী যোগেশ্বরী।

এ পর্যন্ত গদাধর নিজের চেণ্টায় ঈশ্বরকে ধরতে চেয়েছে। নিজের চেণ্টায় মানে শ্বধ্ব অন্তরের ব্যাকুলতায়। দেখা যাক পরের সাহায্যে কত দ্বে যেতে পারি। পরের সাহায্যে মানে গ্রন্থ নির্দেশে।

সেই গ্রের যোগেশ্বরী। একজন কি না স্থালোক।

কামিনীকাণ্ডন ত্যাগ করতে বলেছেন ঠাকুর। অথচ কি না এক নারী তাঁর গুরু!

তার মানে নারীর মধ্যে যে কামিনী যে তামসী তাকে ত্যাগ করবে। যে যোগিনী, যে মহিমাময়ী মাতৃস্বরূপিণী তাকেই গ্রহণ করবে। অভিনন্দন করবে।

"যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে, মন, তুই দ্যাখ আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে। কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি আয় মন বিরলে দেখি রসনারে সঙ্গে রাখি

সে यन मा वल जाक॥"

জনক রাজার আরেক নাম বিদেহ, যেহেতু তিনি নির্লিপ্ত, তাঁর দেহে দেহবৃদ্ধি নেই। সেই জনক রাজার সভায় একদিন এক ভৈরবী এসেছিল। স্থীলোক দেখে জনক হেণ্টমুখ হয়ে চোখ নিচু করে রইলেন। ভৈরবী বললে, 'তোমার এখনো স্থীলোক দেখে ভয়! তোমার তবে এখনো পূর্ণজ্ঞান হয়নি। পূর্ণজ্ঞান হলে পাঁচ বছরের ছেলের স্বভাব হয়—তখন স্থা-প্রন্থ বলে ভেদ থাকে না।' আমাদের গদাধর সেই পাঁচ বছরের ছেলে। স্থীলোক মান্তই তার মা'র প্রতিমা। তা ছাড়া কামিনীকাঞ্চনত্যাগ সন্ন্যাসীর পক্ষে, সংসারীর পক্ষে নয়। সন্ন্যাসী স্বীলোকের পট পর্যন্ত দেখবে না। স্বীলোক কেমনতরো জানো? যেমন আচার-তেওুল। মনে করলে মুখে জল সরে। আচার-তেওুল সামনে আনতে নেই। 'কিন্তু এ কথা আপনাদের পক্ষে, সংসারীদের পক্ষে নয়।' বললেন ঠাকুর, 'আপনারা যন্দ্র পারো স্বীলোকের সঙ্গে অনাসক্ত হয়ে থাকো। মাঝে-মাঝে নির্জানে গিয়ে ঈন্বর্যিচন্তা করো। সেখানে ওরা যেন কেউ না থাকে। ঈন্বরে বিন্বাস-ভক্তি এলেই অনেকটা অনাসক্ত হতে পারবে। দ্ব'-একটি ছেলেপ্বলে হলে স্বী-প্রর্ষ দ্বই জনে ভাই-বোন হয়ে যাবে। ঈন্বরকে সর্বদা প্রার্থনা করবে যাতে ইন্দ্রিস্ব্রথ মন না যায়, ছেলেপ্বলে আর না হয়।'

গিরিশ ঘোষ বললে, 'কামিনীকাঞ্চন ছাড়ে কই?'

'তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করো, বিবেকের জন্যে প্রার্থনা করো। ঈশ্বরই খাঁটি আর সব ভেজাল, অসার—এরই নাম বিবেক। জল-ছাঁকা দিয়ে জল ছে'কে নিতে হয়। মরলাটা এক দিকে পড়ে, ভালো জল এক দিকে পড়ে। বিবেকর্প জল-ছাঁকা আরোপ করো। তোমরা তাঁকে জেনে সংসার করো। তাই হবে বিদ্যার সংসার।'

আর অবিদ্যার সংসারে দেখ না মেয়েমান্বের কী মোহিনী শক্তি! প্র্যুষগ্রলাকে বোকা অপদার্থ করে রেখে দিয়েছে। হার্ এমন স্কর্মর ছেলে, তাকে পেতনিতে পেয়েছে। ওরে, হার্ কোথা গেল, ওরে হার্ কোথা গেল? আর হার্ কোথা গেল! সব্বাই গিয়ে দেখে হার্ বটতলায় চুপ করে বসে আছে। সে র্প নেই সে তেজ নেই সে আনন্দ নেই। বটগাছের পেতনি হার্কে পেয়েছে। পেতনি যদি বলে, যাও তো একবার, হার্ অমনি উঠে দাঁড়ায়। আবার যদি বলে, বোসো তো, অমনি বসে পড়ে।

তব্ব ঠাকুর বিয়ে করলেন।

'আচ্ছা, আমার বিয়ে কেন হল বল্ দেখি? স্থাী আবার কিসের জন্যে হল? পরনের কাপড়ের ঠিক নেই।—তার আবার স্থাী কেন?'

নিজেই আবার উত্তর দিলেন ঠাকুরঃ 'সংস্কারের জন্যে বিয়ে করতে হয়। বাহমুণশরীরের দশ রকম সংস্কার আছে—বিয়ে তার মধ্যে একটা। শ্রকদেবেরও বিয়ে হয়েছিল সংস্কারের জন্যে। ঐ দশ রকম সংস্কার হলেই তবে আচার্য হওয়া বায়। সব ঘর ঘুরে এলেই তবে ঘুঁটি চিকে ওঠে।'

বিয়ের করলেন অথচ সংসার ভোগ করলেন না। বিয়ের কত বড় আদর্শ হতে পারে তাই দেখালেন সংসারকে। স্বামি-স্বা ভোগাসনে না বসে বসলেন যোগাসনে। যে কামিনী হতে পারত সে হয়ে দাঁড়াল জ্যোতিষ্মতী জগন্ধান্তী। রতির প্রথিবীতে ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত করলেন ম্তিমতী বিরতিকে—অতৃষ্ঠির জগতে সম্পোষ্ঠাইক। নারীর সব চেয়ে যে বৃহত্তম মহিমা তাই অপণি করলেন নারীকে।

'এখনকার যা কিছ্ম করা সব তোদের জন্যে।' ঠাকুর বললেন ভক্তদেরঃ 'ওরে, আমি ষোলো টাং করলে তবে তোরা যদি এক টাং করিস—'

ঠাকুরের জন্যে পূর্ণ নিবৃত্তি, সংসারী ভক্তদের জন্যে অন্তত একট্ব সংযম। ঠাকুরের জন্যে পূর্ণ নিব্যাসনা, সংসারী ভক্তদের জন্যে অন্তত একট্ব অস্পৃহা।

'বাতাস করো তো মা, শরীর জনলে গেল।' অস্থির হয়ে বললেন একদিন শ্রীমাঃ 'গড় করি মা কলকাতাকে। কেউ বলে আমার এ দৃঃখ, কেউ বলে আমার ও দৃঃখ, আর সহ্য হয় না। কেউ বা কত কি করে আসছে, কার্ বা প'চিশটে ছেলে-মেয়ে—দশটা মরে গেল বলে কাঁদছে। মান্য তো নয়, সব পশ্—পশ্। সংযম নেই, কিছ্ নেই। ঠাকুর তাই বলতেন, ওরে এক সের দ্বেধ চার সের জল, ফ্বাকতে ফ্বাকতে আমার চোখ জনলে গেল। কে কোথায় ত্যাগী ছেলেরা আছিস—আয় রে কথা কয়ে বাঁচি। ঠিক কথাই বলতেন। জোরে বাতাস করো মা, লোকের দৃঃখ আর দেখতে পারি না।'



মা গো, বামনি বলছে তুলুমতে সাধন করতে। করব?

কর্রাব বৈ কি, সম্পূর্ণ ভাবে কর্রাব। ইণ্গিত করলেন জগদম্বা। বললেন, তন্দ্রসাধনা জীবনের সর্বাণগীন সাধনা। সন্তার নিম্নতম স্তর থেকে উচ্চতম স্তরের ক্রম-উন্মোচন। বোধ থেকে বিকাশে চলে আসা, ভোগ ছেড়ে যোগৈশ্বর্যে। জীবসন্তার উপর দাঁড়িয়ে ব্রহ্ম-ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা পাওয়া। চিত্ত থেকে চৈতন্যে উদ্বৃদ্ধ হওয়া।

শিক্তিই তল্তের সর্বাস্ব। তল্তে কোথাও কিছ্ম তুচ্ছ নেই হেয় নেই পরিত্যাজ্য নেই। সব কিছ্মর থেকেই ঈশ্বরী শক্তিকে আহরণ করা, আকর্ষণ করা। আত্মশক্তিকে অধ্যাত্মশক্তিতে নিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ শক্তিকে ছ্মিটিয়ে এনে শিবত্বে পেণছে দেওয়া। সমস্ত গতিকে একটি পরম ধ্তির মধ্যে শান্ত করা।

মা গো, তোকে তো আমি দেখেছি, তবে আমার আবার সাধন কি?

দরকার আছে। লাউ-কুমড়োর দেখেছিস তো, আগে ফল হয় পরে ফর্ল ফোটে। তেমনি তোর আগে সিম্পি, পরে সাধন।

তুমি যদি আমাকে অবতারই বলো, বামনিকে গিয়ে ধরল গদাধর, তবে আমার আবার সাধন কেন?

দেখি না তোমার নরদেহে তা কী অপর্বে ঐশ্বর্য নিয়ে আসে। দেহ যখন ধরেছ তখন নিয়েছ সকল বিকারের ভার। তাই দেহের পক্ষে যা সাধ্য সকল সাধন তোমাকে করতে হবে। এ জৈব দেহকে নিয়ে যেতে হবে শৈব স্থিতিতে। মৃশ্যয় থেকে চিশ্ময়ে। নইলে জীবোম্ধার হবে কি করে?

পার্বতী ভগবতী হয়েও শিবের জন্যে কঠোর সাধন করেছিলেন। পঞ্চমুন্ডীর উপরে বসে পঞ্চতপা। শীতকালে জলে গা ব্যড়িয়ে থাকা। অনিমেষ দ্র্ভিতে চেয়ে থাকা স্থেবি দিকে।

তেমনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ হলেও, অনেক সাধন করেছিলেন রাধায়ন্ত্র নিয়ে।

'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখাও'। নরদেহ ধরেও কোথায় চলে আসা যায় কোন অলোকিক তীর্থভূমিতে, তাই তুমি প্রমাণ করে।। দেহী হয়েও দেহোত্তীর্ণ হবার আদর্শ তুলে ধরো। তুমি নইলে এই সব দ্বলি অবিশ্বাসী জীব কোথায় আশ্বাস পাবে? কোথায় এসে ত্রাণ খ্রুবে? রাগ-বেগ থেকে চলে আসবে বৈরাগ্য-আবেগে?

তা ছাড়া, শান্দের মর্যাদা তো রাখতে হবে ষোলো আনা। সংস্কারপালনের জন্যে যেমন বিয়ে করেছ তেমনি শান্দ্রপালনের জন্যেও তোমাকে তন্মসাধন করতে হবে। তন্ম সকল শান্দ্রের শ্রেষ্ঠ।

"দেবীনাণ্ড যথা দুর্গা বর্ণানাং রাহরাণো যথা।
তথা সমস্তশাস্থাণাং তল্মশাস্থানার্ভমম্॥"

তল্বের তিন রকম আচার—পশ্র, বীর আর দিব্য। পশ্বাচার সাধারণ জীবের জন্যে।
এতে শ্র্র্ব্র শম-দম যম-নিয়ম ধ্যান-প্রজা যত সব আন্রুষ্ঠানিক রীতি-নীতি।
কামনার থেকে দ্রের সরে থাকার চেণ্টা—এতে করে হয়তো বা সেই কামনাকেই
ম্ল্যে দেওয়া। এ পথে যতট্রকু সম্ভব, জীবভাবের সংস্কার চলে মাত্র, কিন্তু
জীবভাবের লয় হয় না। অর্থাৎ জীবত্ব আর্ট্ হয় না শিবত্বে।

বীরাচার অন্য জাতের। কামনার মধ্যে বাস করে তাকে উপেক্ষা করা, উদাসীন থাকা। উল্লাসকে অন্ভব করা কিন্তু তাতে আকৃষ্ট বা আবন্ধ না হওয়া। মোমাছি হয়ে পন্মের উপর বসেও মধ্পান না করা। ফল পেয়েও ফলত্যাগ করে যাওয়া। সমস্ত স্থ্লাধারকে অধ্যাত্মশক্তির আয়ত্তাধীনে নিয়ে আসা। পশ্ব শক্তি ন্বারা চলছে কিন্তু শক্তিকে চালাচ্ছে বীর। বীর শক্তিকে চালিয়ে নিয়ে এসে শিবভাবে প্রতিষ্ঠা দিছে। শক্তিকে র্পান্তরিত করছে শান্তিতে। স্থ্লকে স্ক্রো। বোধকে বিভৃতিতে।

আর দিব্য? তিনি জ্ঞানস্বর্প। তিনি ব্রহ্মমণন। শক্তিতেও তিনি নেই, বিভূতিতেও তিনি নেই। তাঁর স্থিতিতেও ব্রহ্ম, প্রাণ্ডিতেও ব্রহ্ম। তিনি প্রশান্ত ও প্রসারিত।

এখন কী করতে হবে?

সর্বপ্রথমে মৃশ্ড সাধন করো। যে দেশে গণ্গা নেই সে দেশ থেকে আগে মৃশ্ডমালা সংগ্রহ করি। স্থাপন করি মৃশ্ডাসন।

বাগানের উত্তরসীমায় বেল গাছ। তার নিচে বেদী তৈরি হল। সেই বেদীর নিচে তিনটি নরম্ব্রু প্রতলে। বিকল্প আসন হল পঞ্চবটীতে। সে বেদীর ১০২ নিচে পঞ্জীবের পঞ্চম্ন্ড। শেয়াল, সাপ, কুকুর, ষাঁড় আর মান্ষ। বামনিই সব যোগাড় করেছে ঘ্ররে-ঘ্রে। যেটার জন্যে যে আসন দরকার তাতেই বসে তন্ত্রসাধন শ্রুর করলে গদাধর।

অনেক রকম পর্জো অনেক রকম জপ, অনেক রকম হোম-তপর্ণ। উগ্র হতে উগ্রতর তপস্যা। একেকটা সাধন ধরে আর দর্'-তিন দিনের মধ্যেই নিরাপদে পার হয়ে যায়। শাস্ত্রে যে ফল নির্দিষ্ট আছে তাই প্রত্যক্ষ করে। দর্শনের পর দর্শন, অনুভূতির পর অনুভূতি।

এমনি করে গ্রনে গ্রনে চোষট্রিখানা তন্ত্র শেখালে বামনি।

এতট্রকু পদস্থলন হল না গদাধরের। কি করে হবে? মা যে তার হাত ধরে আছেন।

এক দিন রাত্রে বামনি কোখেকে এক স্থালোক ধরে আনল। প্রণ্যোবনা স্কুদরী স্থালোক। তাকে বেদার উপর বসালে। গদাধরকে বললে, 'বাবা, একে দেবী-ব্যুদ্ধিতে প্রজা করো।'

স্বা-মাত্রেই মাতৃজ্ঞান গদাধরের। তার ভয় কি। সে তন্ময় হয়ে প্রজা করতে লাগল।

প্রজা সাংগ হলে ভৈরবী বললে, 'বাবা, সাক্ষাং জগজ্জননী-জ্ঞানে এর কোলে বোস। কোলে বসে তদ্গত হয়ে জপ করো।'

শিউরে উঠল গদাধর। রমণী দিগম্বরী।

এ কি আদেশ করছিস মা? তোর দুর্বল সন্তান আমি, আমার কি এ দ্বঃসাহসের শক্তি আছে?

কে বলে তুই আমার দ্বর্ণল সন্তান? তুই আমার সব চেয়ে জোরদার ছেলে। ওখানে ও বসে কে? ও তো আমি। তুই আমার কোলে বসবি নে? এতো সহজ অবস্থা। এতে আবার দুঃসাহস কি!

"নিবিড় আঁধারে তোর চমকে অর্পরাশি। তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরি-গ্রাবাসী।" সত্যিই তো, মা-ই তো বসে আছেন। অমনি সমুহত দেহপ্রাণ অনন্ত দৈববলে বলীয়ান হয়ে উঠল। রমণীর কোলে বসেই সমাধিস্থ হল গদাধর।

বার্মান বললে. 'পরীক্ষায় পাশ হয়ে গেছ বাবা।'

আরেক দিন শবের খর্পারে মাছ রাঁধলে ভৈরবী। জগদম্বাকে তর্পাণ করলো। গদাধরকে খেতে বললে মাছ। নিঘূণি হয়ে খেল তাই গদাধর।

তার পরে সেদিন যা হল তা কম্পনায়ও ভয়াবহ। ভৈরবী কোখেকে গালত নরমাংস যোগাড় করে আনলে। দেবী-তপ'ণের শেষে গদাধরকে বললে, 'এ মাংস জিভে ঠেকাও।'

'অসম্ভব! এ আমি পারব না।' ঝটকা মারল গদাধর।

'কেন, ঘেন্নার কি! কোনো কিছ্মকেই ঘেন্না করতে নেই। এই দেখ না, আমি খাচ্ছি।' বলেই এক ট্রকরো নরমাংস নিজের মুখে ফেলে চিব্রতে লাগল বামনি।

'এইবার তুমি খাও।' গদাধরের মুখের সামনে ধরল আরেক টুকরো। মা. তই বলছিস? খাব?

দেহে-প্রাণে চন্ডীর প্রচন্ড উন্দীপনা এসে গেল। 'মা' 'মা' বলতে-বলতে ভাবাবিষ্ট হল গদাধর। অমনি বামনি তার মুখের মধ্যে মাংসের টুকরো পুরে দিলে। ভয় নেই লজ্জা নেই ঘূণা নেই গদাধরের। সে ত্রিপাশম্ভ।

শেষ তন্ত্র এখনো বাকি। এবার শিব-শক্তির লীলা-বিলাস দেখতে হবে। এই বীরাচারের শেষ সাধন।

এক চুল বিচলিত হল না গদাধর। নিবিকিল্প সমাধিতে প্রশানত হয়ে রইল। সমস্ত স্ত্রীম্বেই সে মাতৃত্ব নিরীক্ষণ করছে। রমণী মাত্রেই মা। মাতৃভাবেই আদ্যা-শক্তির অধিষ্ঠান।

মাতভাব নির্জালা একাদশী—ভোগের গন্ধ নেই এক বিন্দ্র। ফল-মূল খেয়েও একাদশী হয়। কোথাও বা ল্বচি ছক্কা খেয়ে। সে সব বামাচার। বামাচারে ভোগের কথা আছে। ভোগ থাকলেই ভয়। সন্ন্যাসী যদি ভোগ রাখে, তা হলেই তার পতন। যেন থাতু ফেলে আবার সেই থাতু খাওয়া।

'আমার নিজ'লা একাদশী। সব মেয়ে আমার মূতি:মতী মহামায়া।' বললেন ঠাকুর। 'এই মাতৃভাবই সাধনের শেষ কথা। তুমি মা আমি তোমার ছেলে—এর পরে আর কথা নেই, এর বাইরে আর সম্পর্ক নেই।'

'বাবা, তুমি আনন্দাসনে সিন্ধ হয়ে দিব্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে।' বললে ভৈরবী। সাধনাসম্ভূত সে কী রূপ এল গদাধরের শরীরে। সে এক জ্যোতির্মায় দেহ। রোদে গিয়ে দাঁড়ালে ছায়া পড়ে না। সর্বাঙেগ সুধাংশ কান্ত। যেন ধবলগির-শিরে শিব বসেছেন পদ্মাসনে।

'মা, আমার এই বাইরের রূপে কী হবে? আমাকে অন্তরের রূপ দে। যেন সকল স্কুর্পে-কুর্পে তোকেই কেবল দেখতে পারি।

এক দিন কালীঘরে প্রজার আসনে বসে ধ্যান করছে গদাধর, কিন্তু কিছ্বতেই মা'র মূর্তি মনে আনতে পারছে না। হঠাৎ চেয়ে দেখে ঘটের পাশ থেকে উপক মারছে—ও কে? ও তো রমণী, পতিতা, দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে যে প্রায়ই স্নান করতে আসে! সে কি কথা? মা আজ পতিতার বেশে পূজা নিতে এলেন? 'ও মা, আজ তোর রমণী হতে ইচ্ছে হয়েছে? তা বেশ, যেমন তোর খুশি তাই

হ। তেমনি হয়েই তুই পুজো নে।

আর্বেক দিন থিয়েটার দেখে ফিরছেন ঠাকুর। গণমোহিনীরা সেজে-গ্রুজে, খোঁপা বে'ধে, টিপ পরে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাঁধা হ'ুকোয় তামাক খাচ্ছে। 'ওমা, মা, তুই এখানে এ ভাবে রয়েছিস?' বলে ঠাকুর প্রণাম করলেন ওদের।

জননী, জায়া আর জনতোষিণী—সব সেই জগদম্বার অংশ।

তুমি মহাবিদ্যা। মহাবিদ্যাতে মহা বিদ্যাও আছে, আবার মহা অবিদ্যাও আছে। তেমনি বেদ-বেদান্তও তুই, খিস্তি-খেউড়ও তুই।

মা, তুই তো পঞ্চাশৎ-বর্ণ-র পিণী। তোর যে সব বর্ণ নিয়ে বেদ-বেদান্ত, সেই সবই তো ফের খিদ্তি-খেউড়ে। তোর বেদ-বেদান্তের ক-খ আলাদা, আর খিদ্তি-208

খেউড়ের ক-খ আলাদা—এ তো নয়! ভালো-মন্দে পাপে-পর্ণ্যে শর্চি-অশর্চিতে সর্বাহ্য তোর আনাগোনা।

সর্বত্ত সমব্বন্দি। সকলের জন্যে স্থান, সকলের জন্যে মান, সকলের জন্যে আশ্বাস। পাপী আর তাপী, আর্ত আর পীড়িত, অবর আর অধম—কেউ তোমরা হেয় নও, অপাঙ্রেয় নও। কেউ নও নিঃস্ব-নিরাশ্রয়। যে অবস্থায় আছ সে অবস্থায়ই চলে এস। সব অবস্থায়ই সন্তানের স্থান আছে মা'র কোলে। সে যদি আমাদের মা, তবে তার কাছে লজ্জাই বা কি, ভয়ই বা কি! আর, যদি দেরি একট্ব আমাদের হয়েই থাকে, তাই বলে কি মা'র কখনো দেরি হয়?

ভৈরবী বললে, 'একট্র কারণ খাও।'

কারণ? জগৎকারণ ঈশ্বরের অমৃতই তো খেতে চলেছি। এ তুচ্ছ মদিরা তার কাছে কী!

'বাবা, বীরভাবে সাধনা করেই সিদ্ধি পেয়েছি আমি।' ভৈরবী মৃধ বিস্ময়ে তাকাল গদাধরের দিকেঃ 'কিন্তু তুমি দিব্যভাবের অধিকারী হয়েছ। তুমি আমার চেয়ে অনেক উচ্চতে।'

দিব্যভাব? হাসল গদাধর।•

তুমি জল না ছুংরে মাছ ধরেছ। তোমার দেহবোধ নেই। তোমার স্ব্দুনাদ্বার সম্পূর্ণ খুলে গিয়েছে। তুমি বালকস্বভাব হয়েছ। সর্ববস্তুতে তোমার অলৈত-বৃদ্ধি এসেছে। গণগার জল আর নর্দমার জল তোমার কাছে সমান। তুলসী আর সজনেতে কোনো ভেদ নেই। আমাকে এবার তোমার শিষ্যা করো। আমাকে বীর থেকে দিব্যে নিয়ে চলো। নিয়ে চলো র্প থেকে অর্পে, ক্রিয়া থেকে সন্তার, দ্বিগত থেকে তৃপ্তিতে—

তুমি যোগেশ্বরী। তুমি যোগমায়ার অংশ। তোমার আবার অপ্রেণ কি? জানি না। কিন্তু তোমার মাঝে এখন যে শান্তি যে বিশ্বন্ধি যে স্বচ্ছতা দেখছি, তা আমার অন্ধিগমা। তাই মনে হয় আমি অপ্রেণ, অশক্ত। তুমি আঁগন থেকে চলে এসেছ জ্যোতিতে, ঝড় থেকে নীলিমায়, কেন্দ্র থেকে প্রসারে। আমি তোমার শিষ্যা হব। আমি চাই ঐ শান্তি, ঐ ব্যাণ্তি, ঐ নীরবতা। ঐ দিব্যচেতনা। গদাধর হাসল। বললে, 'যে গ্রুর্ সেই আবার শিষ্য। যে মা সেই আবার সন্তান। যিনি ভগবান তিনিই আবার ভক্ত।'

ভৈরবী বসল এসে গদাধরের ছায়াতলে। তার এখনো শেষ তপস্যা বাকি।

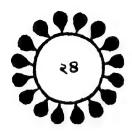

তল্তে তোমার সিন্ধি হল, এবার কিছ্ব একটা ভোজবাজি দেখাও। হয় পাহাড় টলাও নয় তো মরা নদীতে জোয়ার আনো।

কিছুই করবে না, শর্ধর চুপচাপ বসে থাকবে, কি করে তবে বর্ঝব তুমি মস্ত বড় একটা সাধ্য হয়েছ!

'মা'র কাছে গিয়ে একটা ক্ষমতা-টমতা চাও না।' হৃদয় পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

ক্ষমতা দিয়ে কী হবে? মাকে দেখতে পাচ্ছি, টেনে আনতে পার্রাছ কাছে, এই কি যথেণ্ট ক্ষমতা নয়?

এ পাঁচ জনে দেখতে পারছে কই? যা দেখে পাঁচ জনের তাক লেগে যায় তেমন একটা কিছু করো।

তন্দ্রবলে অর্চ্চীসন্ধির বিকাশ হয়েছে গদাধরে। তাই কি সে এবার প্রয়োগ করবে নাকি? থ বানিয়ে দেবে নাকি সবাইকে?

মা'র কাছে গেল তাই জিগগেস করতে। চক্ষের নিমিষে মা দেখিয়ে দিলেন ও-সব সিন্ধাই ঘ্ণ্য আবর্জনা। বিষ-কল্ব। ভগবানকে পাবার পথের দ্রল ভ্যা অন্তরায়। যদি একবার ঐ প্রলোভনে পা দাও তবে মাটি হয়ে যাবে সব তপস্যাফল। দেখতে-দেখতে দেউলে হয়ে যাবে।

কৃষ্ণ অজ্বনকে কী বলেছিলেন? বলেছিলেন, অর্ন্টার্সান্ধর মধ্যে যদি একটিও তোমার থাকে তা হলে তোমার শক্তি বাড়বে বটে, কিন্তু আমায় তুমি পাবে না। সিন্ধাই থাকলে মায়া যায় না, আবার মায়া থেকেই অহঙকার। অহঙকার যদি থাকে তবে ভগবানের পথে এগ্ববে কি করে? ছ্বাচের ভিতর স্বতো যাওয়া, একট্ব রোঁ থাকলে হবে না—

আর কী হীনব, দ্ধির কথা! সিদ্ধাই চাই, না, মোকদ্দমা জিতিয়ে দেব, বিষয় পাইয়ে দেব, রোগ সারিয়ে দেব। আহা, এরি জন্যে সাধন?

যে বড়লোকের কাছে কিছ্ম চেয়ে ফেলে, সে আর খাতির পায় না। তাকে আর এক গাড়িতে চড়তে দেয় না। আর যদি চড়তে দেয়ও, কাছে বসতে দেয় না। কথা কয় না মন খুলো।

যদি সিন্ধাই-ই নিয়ে নিলাম তবে ভগবান বলবেন, আর কেন? খুব হয়েছে।
ঐ নিয়েই ধুয়ে খা। ঐ নিয়েই মজে থাক। সেই সাবির কথা জানিস না?
সবাই বলছে, সাবির এখন খুব সময়। একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছে, দু;খানা
১০৬

বাসন হয়েছে, তন্তুপোশ বিছানা মাদ্র তাকিয়া হয়েছে, কত লোক আসছে-যাছে।
তার সূখ আর ধরে না। তার মানে আগে সে গৃহস্থ বাড়ির দাসী ছিল এখন
বাজারে হয়েছে। তার মানে, সামান্য জিনিসের জন্যে নিজের সর্বনাশ করেছে।
যে শরীর-মন-আত্মা দিয়ে ভগবানকে লাভ করব সেই শরীর-মন-আত্মা তুচ্ছ
টাকা-কড়ি তুচ্ছ লোকমান্য তুচ্ছ দেহ-স্থের জন্যে বিক্রি করে দেব?
'তবে কী চাইবে মা'র কাছে?' হুদয় ঝটকা মারল।

'শ্বধ্ব কুপা চাইব। বলব, আমাকে ভক্তি দাও, শ্বন্ধা ভক্তি, অহেতুকী ভক্তি।' হ্যাঁ, প্রহ্মাদের যেমন ছিল। রাজ্য চায় না, ঐশ্বর্য চায় না, শ্বধ্ব হরিকে চায়। কৈছব চাও না অথচ ভালোবাসো এরই নাম ভক্তি। তুমি বড় লোকের বাড়ি রোজ যাও কিন্তু কিছবুই চাও না, জিগগেস করলে বলো, আজে, কিছব না, এমনি একটব শ্বধ্ব আপনাকে দেখতে এসেছি, এরই নাম নিম্কাম ভক্তি। যেমন নারদের ছিল। ঘ্বরে-ঘ্বরে বেড়ায় আর বীণা বাজিয়ে হরিনাম গান করে। গদাধর মন্দিরে গিয়ে মা'র পাদপদেম ফ্বল দিলে। বললে, 'মা, এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শ্বন্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার শ্বচি,

এই নাও তোমার অশ্নচি, আমায় শ্রন্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার প্রণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শ্রন্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার ধর্ম, এই নাও তোমার অধর্ম, আমায় শ্রন্ধা ভক্তি দাও—'

একটা নিলে আরেকটাও নিতে হবে। যদি মা জ্ঞান নেন তবে অজ্ঞানও নেবেন, প্র্ণ্য নিলে পাপও। অনেক ছাড়া এক নেই। অন্ধকার ছাড়া আলো নেই। অহল্যার শাপ-মোচনের পর শ্রীরামচন্দ্র তাকে বললেন, বর চাও। অহল্যা বললেন, যদি বর দেবে তো বর দাও, যদি পশ্র হয়েও জন্মাই যেন তোমার পাদপন্মে মন থাকে।

আমি সিন্ধি চাই, সিন্ধাই চাই না। আমার এ সিন্ধি গায়ে মাখলে নেশা হয় না। এ সিন্ধি খেতে হয়।

ভৈরবীর সেই দ্বই শিষ্য—চন্দ্র আর গিরিজা—এক দিন এসে উপস্থিত হল দক্ষিণেশ্বরে। দ্ব'জনেই সিন্ধাই নিয়ে ব্যস্ত। নানা রক্ম ক্ষমতার ভেল্কিবাজি নিয়ে।

এই হচ্ছে অহঙকার। এক রকম মায়া। এক ট্রকরো মেঘের মতন। সামান্য মেঘের জন্যে স্থাকে দেখা যায় না। তেমনি এই অহং বৃদ্ধির জন্যেই হয় না ঈশ্বরদর্শন।

ছাহ জ্বার ত্যাগ না করলে ঈশ্বরকে ধরা যায় না। ভার নেন না ঈশ্বর। কাজকর্মের বাড়িতে যদি এক জন ভাঁড়ারি থাকে তবে কর্তা আর আসে না ভাঁড়ারে। যখন ভাঁড়ারি নিজে ইচ্ছে করে ভাঁড়ার ছেড়ে চলে যায় তখনই কর্তা ঘরে চাবি দেয় আর নিজে ভাঁড়ারের বন্দোবস্ত করে।

তাই, ক্ষমতা নিজের হাতে না নিয়ে ছেড়ে দাও সেই সর্বশক্তিমানের হাতে। একবার বৈকুপ্ঠে লক্ষ্মী নারায়ণের পদসেবা করছেন, হঠাৎ নারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন। লক্ষ্মী বললেন, 'ও কি, কোথায় যাও?' নারায়ণ বললেন, 'আমার একটি ভক্ত বড় বিপদে পড়েছে, তাকে রক্ষা করতে যাচছ।' কিন্তু খানিক দরে গিয়েই ফিরে এলেন নারায়ণ। 'এ কি, এত শিগগির ফিরে এলে যে?' শ্বধোলেন লক্ষ্মী। নারায়ণ হেসে বললেন, 'ভরুটি ভাবে বিহ্নল হয়ে পথ চলছিল। মাঠে কাপড় শ্বকোতে দিয়েছিল ধোপারা, ভরুটি তাই মাড়িয়ে দিলে। তাই দেখে তাকে মারতে ধোপারা লাঠি নিয়ে তেড়ে এল। আমি তাকে বাঁচাতে গিয়েছিলাম।' 'কিন্তু ফিরে এলে কেন?' নারায়ণ বললেন, 'দেখলাম ভরুটি নিজেই ধোপাদের মারবার জন্যে ই'ট তুলেছে। তাই আর আমি গেলাম না।'

নিজেকে নিশ্চিক্ত করে সমপ্রণ করে দাও। নিজের জন্যে কিছু রেখো না। নিজেকে দেখিয়েও 'আমি' বলবে না, বলবে 'তুমি'।

চন্দের 'গ্রেটিকা-সিদ্ধি' হয়েছিল। একটি মন্ত্রপত্ত গ্রেটিকা ছিল তার। সেটি ধারণ করলেই সে অদৃশ্য বা অশরীরী হয়ে য়েতে পারত। আর অদৃশ্য হয়েই ষেতে পারত যেখানে খ্রাশ, সে জায়গা ষতই দ্র্গম বা দ্বন্থবেশ্য হোক। ঐশিক্ত পেয়ে অহঙ্কারে ফ্রলে উঠেছিল চন্দ্র। ভাবলে, যখন যেখানে-খ্রাশ ষেমন-খ্রাশ ষাতায়াত করতে পারি, তখন ঐ দোতালায় স্বন্দরী ঐ মেয়েটির ঘরে ঢ্রকলে কেমন হয়? সম্ভ্রান্ত বড়লোকের মেয়ে, আছে পর্দারে ঘেরাটোপে। তা থাক, আমি তো অশরীরী হয়ে তার ঘরে ঢ্রকব। দরজা বন্ধ থাক, জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে ঢ্রকব, নয় তো বা কোনো দেয়ালের ছিদ্রপথে। সিম্বাইর তেজ দেখাতে গিয়ে চন্দ্র ক্রমে-ক্রমে সেই ধনীকন্যাতে আসক্ত হয়ে পড়ল। ফতুর হয়ে গেল নিঃশেষে। যার জন্যে এত চোটপাট সেই সিম্বাইও আর রইল না।

আর গিরিজা? এক দিন শশ্ভু মিল্লকের বাগানে বেড়াতে গিয়েছেন ঠাকুর। সঙ্গো গিরিজা। কথা বলতে-বলতে কখন এক প্রহর রাত হয়ে গিয়েছে খেয়াল নেই। পথে এসে দেখেন বিষম অন্ধকার। ঈশ্বরের কথা বলতে-বলতে এত তন্মর হয়ে পড়েছিলেন একটা লাঠন চেয়ে আনতে পর্যন্ত মনে ছিল না। এখন যান কি করে? এক পা হাঁটেন তো হোঁচট খান, দ্বাপা হাঁটেন তো দিক ভুল হয়ে যায়। কি হল বলো তো—এখন করি কি?

'দাঁড়াও, আমিই আলো দেখাই।'

সিন্দাই হয়েছে গিরিজার। সে পিঠের থেকে আলো বের করতে পারে। কালীবাড়ির দিকে পিঠ করে দাঁড়াল গিরিজা। আলোর ছটা বের্ল একটা। সেই ছটায় কালীবাড়ির ফটক পর্যন্ত দেখা গেল স্পণ্ট। আলোয়-আলোয় চলে এলেন ঠাকুর।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। গিরিজার আর কিছ্র হল না। লণ্ঠনই হল, সূর্য হল না।

ভবতারিণী ঠাকুরের শরীরে ওদের সিম্ধাই সব টেনে নিলেন। ওরা মোহমুক্ত হল। মন থেকে অভিমান মুছে ফেলে দীনভাবে বসল আবার যোগাসনে।
ও সকলে আছে কি? ও সব তো বন্ধন। মনকে টেনে রাখে, এগোতে দেয় না।
জানিস না সেই এক পয়সার সিম্ধাইর গলপ?

দ্ব' ভাই। বড় ভাই সম্বেসী হয়ে সংসার ত্যাগ করেছে। ছোট ভাই লেখা-পড়া শিখে সংসার-ধর্ম করছে। বারো বছর পর বাড়ি এসেছে সম্বেসী, ছোট ভাইর জিম-জমা চাষ-বাস কেমন কী হয়েছে তাই দেখতে। ছোট ভাই জিগ্গেস করলে, এত দিন যে সম্বেসী হয়ে ফিরলে তোমার কি হল? দেখবি? তবে আয় আমার সঙ্গে। ছোট ভাইকে সম্বেসী নদীর পাড়ে নিয়ে এল। এই দ্যাখ। বলে নদীর জলের উপর দিয়ে হেংটে চলে গেল পরপারে। খেয়ার মাঝিকে এক পয়সা দিয়ে নোকোয় করে ছোট ভাইও নদী পেরোল। বড় ভাই বললে, 'দেখিল? কেমন হেংটে পেরিয়ে এল্ম নদী।' 'আর তুমিও তো দেখলে,' বললে ছোট ভাই, 'আমিও কেমন এক পয়সা দিয়ে দিবিয় নদী পেরোল্ম। বারো বছর কন্ট করে তুমি যা পেয়েছ আমি তা পাই অনায়াসে, মোটে এক পয়সা খরচ করে। তা হলে তোমার ঐ সিদ্ধাইর দাম এক পয়সা!'

আরেক যোগী যোগসাধনায় বাক্সিন্ধি লাভ করেছে। কাউকে যদি বলে, মর্, অমনি মরে যায়। আর যদি বলে, বাঁচ্, অমনি বে'চে ওঠে। এক দিন দেখে এক সাধ্ এক মনে ঈশ্বরের নাম জপ করছে। ওহে, অনেকই তো হরি-হরি করলে, কিন্তু পেলে কিছ্ঃ? কি আর পাব? শ্বেধ্ তাঁকেই চাই, কিন্তু তাঁর কুপা না হলে কিছ্ঃই হবার নয়। তাই কর্ণা ভিক্ষা করেই দিন যাছে। ও সব পশ্ডশ্রম ছাড়ো। যাতে কিছ্ একটা পাও তার চেণ্টা দেখ। আছো মশাই, আপনি কী পেয়েছেন শ্রনি? শ্রনবে আর কি। দেখ। কাছেই একটা হাতি বাঁধা ছিল, তাকে বললে, মর্। হাতি মরে গেল তক্ষ্ণি। ফের মরা হাতিকে লক্ষ্য করে বললে, বাঁচ্। অমনি গা-ঝাড়া দিয়ে হাতি উঠে দাঁড়াল। দেখলে? কি আর দেখল্য বল্নে—হাতিটা একবার মলো, আবার বাঁচলো। তাতে আপনার কী এসে গেল? আপনি কি ঐ শক্তিতে নিজের জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে তাণ পেলেন?'

'শোন্, এই দিকে আয়।' ঠাকুর এক দিন চুপি-চুপি ডাকলেন নরেনকে। নিয়ে গেলেন পঞ্চবটীর নির্জনে।

বললেন, 'তোর সঙ্গে একটা কথা আছে।'

नरतन निम्लन्म, निर्वाक।

'শোন, তোকে বলি। আমার মধ্যে অর্ডিসিদ্ধি আবির্ভূতি আছে। কিন্তু ও আমি কোনো দিন প্রয়োগ করিনি, করবও না। তোকে ও-সব দিয়ে দিতে চাই—'. 'আমাকে?'

'হ্যাঁ, তুই ছাড়া আর কে আছে? তোকে অনেক কাজ করতে হবে, অনেক ধর্ম'প্রচার। তোরই ও-সব দরকার। তুই ছাড়া কার, সাধ্যও নেই এত শক্তি ধারণ করে। বল, নিবি?'

এক মৃহত্ত দত্ধ হয়ে রইল নরেন। বললে, 'ঐ সব শক্তি আমাকে ঈশ্বরলাভে সাহায্য করবে?'

कि ভाবলেন ঠাকুর। বললেন, 'না, তা করবে না।'

'তবে ও-সবে আমার দরকার নেই।' নরেনের ভিষ্গতে ফ্রটে উঠল অনাসন্তির

দৃঢ়তাঃ 'যা দিয়ে আমার ঈশ্বরলাভ হবে না শর্ধর লোকমান্য হবে তা দিয়ে আমি কী করব?'

ঠাকুর হাসতে লাগলেন প্রসন্ন হয়ে।

এক দিন নরেন নিজেই গিয়ে উপস্থিত হল ঠাকুরের কাছে। তার ধ্যানের ফল কি হচ্ছে না-হচ্ছে তাই ব্ ঝিয়ে বলতে। খেতে-শ্বতে-বসতে সব সময়েই ধ্যান করছে নরেন। কাজকর্মের সময়ে মনের কতকটা ভিতরে বসে ঈশ্বরচিন্তায় মণন হয়ে আছে।

'এ আমার কী হল বলনে তো?'

'কী হল?' ঠাকুর প্রফল্ল বয়ানে হাসলেন।

'ধ্যান করতে বসে আমি দ্রের জিনিস দেখতে পাচ্ছি, শ্নাছ অনেক দ্রের শব্দ। দেখছি কোন বাড়িতে বসে কে কি করছে, কে কি বলছে। উঠে-উঠে যাচ্ছি সে-সে বাড়িতে। গিয়ে দেখছি যা দেখেছি আর শ্ননেছি সব সতিয়। এ আবার কী নতুন খেলা!'

ঠাকুর বললেন, 'এ সব সিন্ধাই। তোকে ভোলাতে এসেছে। ঈশ্বরলাভের পথে বাধা স্থি করতে এসেছে। তুই সিন্ধাই নিবি কেন? তুই ভগবানকে নিবি। তুই ধ্যানসিন্ধ হবি। দিন কতক ধ্যান তুই বন্ধ করে রাখ। তার পরে দেখবি ও-সব আর আসবে না। তুই পথ পাবি—নিত্য কালের এগিয়ে যাবার পথ!'

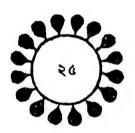

তুমি বেমন আমার মা তেমনি আবার তুমি আমার মেরে। তুমি বেমন 'পিতেব প্রস্যে' তেমনি আবার তুমি সন্তান। তোমার রসের কি আর শেষ আছে? তুমি যেমন ভক্তিতে আছ প্রেমে আছ তেমনি আছ আবার বাংসল্যে। শীতল স্নেহরসে।

তুমি গ্রব্র চেয়েও গরীয়ান। তুমি বিশ্বচরাচরের পিতা। তুমি গ্রহাহিতং, গহ্বরেষ্ঠং। আবার তুমি ব্বকে-জড়ানো ছোট্ট অপোগণ্ড শিশ্ব। অবোলা দ্বধের ছেলে।

'আমি একঘেয়ে কেন হব? আমি পাঁচ রকম করে মাছ খাই। কখনো ঝোলে কখনো ঝালে কখনো অম্বলে কখনো বা ভাজায়।'

আমার নিত্য-নতুন আস্বাদন। তিনি যে রসের অপার পারাবার। রসো বৈ সঃ। ১১০ তাই রামকে সেবা করবার জন্যে হন্মান সাজি। আবার তাকে স্নেহ করবার জন্য সাজি কৌশল্যা।

ভত্তের যেমন ভগবান চাই ভগবানেরও তেমনি ভক্ত ছাড়া চলে না। ভক্ত হন রস, ভগবান হন রসিক। সেই রস পান করেন। তেমনি ভগবান হন পদ্ম, ভক্ত হন অলি। ভক্ত পদ্মের মধ্য খান। ভগবান নিজের মাধ্য আস্বাদন করবার জন্যেই দ্'টি হয়েছেন। প্রভু আর দাস। মা আর ছেলে। প্রিয় আর পিয়া।

দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে অনেক সব সাধ্-সন্নেসীর আনাগোনা বেড়েছে। পেট-বোরেগীর দল নয়, বেশ উ°চু-থাকের লোকজন। হয়তো গঙগাসাগরে চলেছে নয়তো প্রা—মাঝখানে ক'টা দিন দক্ষিণেশ্বরে ডেরা করে যাচ্ছে। স্বচক্ষে দেখে যাচ্ছে গদাধরকে। সর্বতীর্থাসারকে।

গদাধর কোথাও নড়ে না। সে স্থির হয়ে বসে আপন-মনে গান গায়ঃ

"আপনাতে আপনি থেকো ্যেয়ো না মন কার্ ঘরে। যা চা'বি তাই বসে পাবি খোঁজো নিজ অন্তঃপ্রেম।"

এক দিন এক অশ্ভূত সাধ্ এসে হাজির। সংখ্য জল খাবার একটা ঘটি আর একখানা প্রিথ। সেই প্রথিই তার একমাত্র বিত্ত। রোজ ফ্রল দিয়ে তাকে প্রজো করে, আর সময় নেই অসময় নেই থেকে-থেকে তাই পড়ে একমনে। 'কি আছে তোমার বইয়ে? দেখতে পারি?' গদাধর এক দিন তাকে চেপে ধরল।

দেখল সে বই। বইটির প্রত্যেক পৃষ্ঠায় লাল কালিতে বড়-বড় অক্ষরে দ্র'টি মাত্র শব্দ লেখাঃ ওঁ রাম! আর কিছ্ব নয়, আর কোনো কথা নয়। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা শব্ধ ঐ একই প্রনরাবৃত্তি।

'কী হবে এক গাদা বই পড়ে? আর, কথাই বা আর আছে কী?' বললে সেই বাবাজীঃ 'ঈশ্বরই সমস্ত বেদ-পর্রাণের ম্ল, আর, তাঁতে আর তাঁর নামেতে কোনোই তফাং নেই। তাঁর একটি নামেই সমস্ত শাস্ত্র ঘ্রিয়ে আছে। কি হবে আর শাস্ত্র ঘে'টে? ঐ একটি রাম-নামেই প্রাণারাম।'

এ সাধ্য বৈষ্ণবদের রামায়েং সম্প্রদায়ের লোক। তেমনি আমাদের জটাধারী। গদাধরের তন্দ্রসিম্ধ হবার পর ১২৭৯ সালে চলে এসেছে ঘ্রতে-ঘ্রতে। সঙ্গে অন্ট্রধাতুর তৈরি বালক রামচন্দ্রের বিগ্রহ। আদরের নাম রামলালা।

আর কিছ্ই ধ্যানজ্ঞান নেই জটাধারীর। অণ্টপ্রহর তাকে নিয়েই মেতে আছে। যেখানে যাচ্ছে সংশ্যে করে নিয়ে যাচছে। এক মৃহ্ত কাছ-ছাড়া নেই। যা পায় ভিক্ষে করে তাই রে'ধে-বেড়ে খাওয়ায় রামলালাকে। শৃধ্ব নিয়ম রক্ষার নিবেদন নয়। জটাধারী দস্তুরমত দেখে, রামলালা খাচ্ছে, শৃধ্ব খাচ্ছে না চেয়ে নিচ্ছে, বায়না করছে। মনে-মনে স্বশ্ব দেখছে না জটাধারী, প্রসারিত চোখের উপরে

দেখছে প্রত্যক্ষ। তার রামলালা ম্তি নয়, মান্ষ। বালগোপাল। আর সারাক্ষণ বসে-বসে তাই দেখছে গদাধর।

কয়েক দিনেই, কি আশ্চর্য, তারই উপর রামলালার টান পড়ল। জটাধারীর কাছে যতক্ষণ বসে আছে ততক্ষণ রামলালা ঠিকই আছে, আপন মনে খেলাধ্বলো করছে। কিন্তু যেই গদাধর নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ায় অমনি রামলালা তার পিছ্ব নেয়।

'কি রে, তুই আমার সঙ্গে চলেছিস কোথা?' ধমকে ওঠে গদাধরঃ 'তোর নিজের লোকের কাছে, জটাধারীর কাছে, ফিরে যা।'

কথা কানেই তোলে না। নাচ শ্রুর করে রামলালা। কখনো আগে-আগে কখনো পিছে-পিছে নাচতে-নাচতে সংগ্রে চলে।

মাথার খেরালে ধাঁধা দেখছে না কি গদাধর? নইলে জটাধারীর প্জা-করা চিরকেলে ঠাকুর, সে জটাধারীকে ফেলে গদাধরের সঙ্গ নেবে কেন? প্রাণে-মনে কী নিবিড় নিষ্ঠায় জটাধারী তাকে সেবা করছে। সেই জটাধারীর চেয়ে গদাধর তার বেশি আপন হল?

কিন্তু রামলালা যদি ধাঁধা হয় তবে চোখের সামনে এই গাছ-পালা বাড়ি-ঘর লোক-জন স্বই ধাঁধা।

এই দেখ! দ্ব' হাত তুলে কোলে ওঠবার জন্যে আবদার করছে রামলালা। উপায় নেই। সত্যি-সত্যি কোলে নিতে হয় গদাধরকে।

তার পর এক দিন হয়তো চুপচাপ কোলে বসে আছে, হঠাৎ খেয়াল ধরল, এক্ষ্রনি কোল থেকে নেমে যাবে। ছ্বটোছ্বটি করবে রোদ্দ্রের, নয়তো ফ্বল তুলবে গিয়ে কাঁটা বনে, নয় তো গঙগায় নেমে হ্বটোপ্রটি করবে।

ছেলের সে কি দ্বন্ধতপনা! কিছ্বতেই বারণ শ্বনবে না। ওরে যাসনি, রোন্দ্বরে পায়ে ফোস্কা পড়বে, হাতে-পায়ে কাঁটা ফ্রটবে, সিদি হবে ঠান্ডা লেগে। কে কার কথা শোনে! দ্বে দাঁড়িয়ে ফিক-ফিক করে হাসে রামলালা, কখনো বা ঠোঁট ফ্রলিয়ে দিব্যি মূখ ভেঙচায়।

'তবে রে পাজি রোস, আজ তোকে মেরে হাড় গ‡ড়ো করে দেব।' দৌড়ে তার পিছ্ম নেয় গদাধর।

জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে রামলালা। গদাধরও নাছোড়বান্দা। জল থেকে তাকে জোন করে টেনে নিয়ে আসে। এটা-সেটা দিয়ে তাকে ভোলাবার চেণ্টা করে। বলে, ঘরের মধ্যে খেলা কর্, বাইরে কেন? তব্ও যদি কথা সে না শোনে, দুক্ট্মিম না থামায়, সটান চড়-চাপড় বসিয়ে দের গদাধর।

স्नम्त्र रठीं प्रनी क्रिक्टा कल-ज्ञा ज्लेज्य कार्य रहरा थारक तामलाला।

তখন আবার গদাধরের কণ্ট। তখন আবার বৃকের মধ্যে মোচড় খাওয়া। তখন আবার তাকে কোলে নাও, আদর করো, মিণ্টি-মিণ্টি বৃলি শোনাও।

ভাবের ঘোরে ছায়াবাজি দেখছে না গদাধর, দেখছে অবিকল রক্তে-মাংসে। তার নিজের ব্যবহারেও সেই অবিকল বাস্তবতা।

একদিন নাইতে যাচ্ছে গদাধর, রামলালা বায়না ধরল সেও যাবে। বেশ তো চল্, ১১২ দোষ কি। কিন্তু স্বাইর নাওয়া শেষ হয়, ওর হয় না। কিছ্বতেই উঠবে না জল থেকে। যত বলো, কানও পাতে না। শেষকালে চটে গিয়ে গদাধর তাকে জলের মধ্যে চুবিয়ে ধরল। বললে, নে, তোর যত খ্রাশ জল ঘাঁট্। কিন্তু তা আর কতক্ষণ! গদাধর লক্ষ্য করল জলের মধ্যে রামলালা শিউরে উঠছে। তখন তাড়াতাড়ি হাতের চাপ ছেড়ে দিয়ে রামলালাকে ব্বকে তুলে নিয়ে পাড়ে উঠে এল গদাধর।

আরেক দিন কি আখখ্বটেপনা করছে রামলালা। তাকে ভোলাবার জন্যে গদাধর তাকে ক'টি খই খেতে দিল। দেখেনি, খইর মধ্যে ধান ছিল আটকে। এখন দেখে, খই খেতে ধানের তুষ লেগে রামলালার নরম জিভ চিরে গেছে।

কন্টে ব্ ক ফেটে গেল গদাধরের। রামলালাকে কোলে নিয়ে সে ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগল। যে মৃথে লাগবে বলে ননী-সর-ক্ষীরও মা কৌশল্যা অতি সন্তপ্রণ তুলে দিতেন, সে-মৃথে সে তুলে দিলে কি না ধানশহুদ্ধ থই! তার এতটাকুও কাণ্ডজ্ঞান নেই?

গদাধর আকুল হয়ে কাঁদে। তার কোলে রামলালাকে কেউ দেখতে পায় না, কিন্তু সবাই দেখে তার এই কান্নার আন্তরিকতা। শোনে তার এই কান্নার কাতরিমা। যে দেখে যে শোনে তারই চোখে জল আসে।

রাহ্না হয়ে গেছে, জটাধারী খ্রুজছে রামলালাকে। ওরে খাবি আয়, কোথায় রামলালা! খ্রুজতে-খ্রুজতে এসে দেখে গদাধরের ঘরে গদাধরের সংখ্যে খেলা করছে।

অভিমান হল জটাধারীর। বললে, 'বেশ ছেলে তুমি! আমি সব রে'ধে-বেড়ে রেখে তোমাকে খংজে বেড়াচ্ছি আর তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে এখানে বসে খেলা করছ!'

সে-অভিমান বেদনায় গলে পড়লঃ 'জানি না? তোমার ধরনই ঐ রকম। দয়ামায়া বলে কিছে, নেই। বাবা-মাকে ছেড়ে দিব্যি বনে গেলে, বাবা কে'দেকে'দে মরে গেল তব্ একবার তাকে দেখা দিলে না! এমনি তুমি পাষাণ!' বলে জার করে ধরে নিয়ে গেল রামলালাকে।

কিন্তু গা-জর্নির করে কত দিন তাকে ঠেকিয়ে রাখবে? ঘ্রনে-ঘ্রেই আবার ফিরে আসে গদাধরের কাছে। দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে জটাধারীর আর ষাওয়া হয় না—িক করে যায়? রামলালা যে ছাড়তে চায় না গদাধরকে। আর রামলালাকেই বা জটাধারী কি করে ছাড়ে?

প্রেমাস্পদের চেয়েও প্রেম বড়—শেষ পর্যন্ত ব্রুঝল তাই জটাধারী। সজল চোখে এক দিন তাই দাঁড়াল এসে গদাধরের দোরগোড়ায়।

বললে, 'আমি আজ চলে যাব।'

'যাবে?' চমকে উঠল গদাধরঃ 'তোমার রামলালা?'

'সে এখান থেকে কিছ্মতেই যাবে না। তাকে তাই তোমার কাছে রেখে যাব।' 'রেখে যাবে?' খুনিতে উছলে উঠল গদাধর।

'হাাঁ, তাইতেই ওর আনন্দ। ও আজকে আমাকে আমার মনোমত ম্বিতিতে দেখা ৮(৬০)

দিয়েছে, বলেছে এখান থেকে ও নড়বে না এক পা। তাই একা-একা আমিই চলে বাচ্ছি। ও তোমার কাছে কাছে, তোমার সঙ্গে খেলাধুলো করছে এই ভেবেই আমার সূখ। ও সূথে আছে এই ধ্যানই আমার শান্তি। ওর যাতে আনন্দ তাইতে আমারও আনন্দ। তাই তোমার কাছেই রইল আমার রামলালা। রামলালাকে দক্ষিণেশ্বরে রেখে রিক্ত হাতে চলে গেল জটাধারী। সে এমন প্রেমের সন্ধান পেয়েছে, যে প্রেমে স্বার্থবোধ নেই, তাই বিচ্ছেদও নেই, বেদনাও নেই। যে প্রেমে পরম পূর্ণতা। যে প্রেম সকল ভাবের বড-মহাভাব। প্রজার চেয়ে জপ বড়। জপের চেয়ে ধ্যান বড়। ধ্যানের চেয়ে ভাব বড়। ভাবের চেয়ে মহাভাব বড়। মহাভাবই প্রেম। আর প্রেমও যা ঈশ্বরও তাই। একটি ধাতব মূর্তি এই রামলালা। তাই সবাই দেখত চর্ম চোখে। সবারই কাছে সে শহুক প্রতীক; গদাধরের কাছে পূর্ণ প্রাণবান। এর আগে রঘ্বীরকে সে প্রভুর্পেই আরাধনা করে এসেছে, জটাধারীই তাকে গোপালমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে দেখিয়ে দিল তার বালকমূতি। ফিনি প্রভু ফিনি আরাধনীয়, তিনিই আবার শিশ্ব, আদরণীয়। সম্পর্ক শ্বধ্ব একটা সেতু। সেই সেতু ধরে চলে আসতে হবে এ পার থেকে ও-পারে, প্রতীক থেকে প্রত্যক্ষে, মূর্তি থেকে ব্যাণ্ডিতে. বিশ্বময়তায়। যে বাইরের দূর্ল'ভ নিধি তাকে নিয়ে আসতে হবে অন্তরে, অন্তরের অন্দরমহলে—আর যে অন্তরের ধন তাকে দেখতে হবে বাইরে এনে, সর্ব জীবে. সমস্ত বিশ্বসূষ্টিতে। সম্পর্ক থেকে চলে আসতে হবে বিরাট বন্ধন-হীনতায়।

'মধ্বর ভাবসাধনের এই তো আসল তাৎপর্য।' বললে ভৈরবী।

"যো রাম দশরথকি বেটা, ওহি রাম ঘট-ঘটমে লেটা। ওহি রাম জগৎ পশেরা, ওহি রাম সবসে নেয়ারা॥"

রাম শ্ব্দ্দশরথের ছেলে নয়, সে সমস্ত জীবদেহে প্রকাশিত। আবার অর্মানি প্রকাশিত হয়েও জগতের সব কিছুর থেকে সে প্রথক, মায়াহীন, নিগুণে।

ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সর্বান্ত্ । তিনি যেমন ঘটে তেমনি আকাশে। স্থানে কোথাও তাঁর বিচ্ছেদ নেই, কালে কোথাও তাঁর বিরাম নেই, পাত্রে কোথাও তাঁর বিভেদ নেই। তব্ব আবার তিনি স্থান-কাল-পাত্রের অতীত।

তাঁর অসীম ক্ষমতা, অনন্ত ঐশ্বর্য, অসামান্য প্রতাপ। কিন্তু আমাদের কাছে তাঁর সভ্য পরিচয় কোথায়? তিনি স্কুন্দর, তিনি সরস, তিনি মধ্র। তিনি আনন্দ-জাকর।



বাংসল্য রসের সাধনায় বসে গদাধরের অন্তেব হল সে স্ফ্রীলোক হয়ে গিয়েছে। সমস্ত স্ফ্রীলোকে সে যে মা দেখছে সেই এখন সে-মা। মা কোশল্যা। অন্তরে বিগলিত স্নেহ, অংগ কর্ণার্দ্র কোমলতা।

শ্বিশ্ব থেকে চলে এল সে মধ্বে। ধরল সে নারীর আরেক রূপ। সম্পর্কের আরেক সেতৃ। সাধনের আরেক সোপান। সে এখন প্রিয়া, প্রেমিকা, প্রেমোৎস্কা। সে এখন কৃষ্ণকামিনী গোপাণগনা।

কে বলবে সে মেয়ে নয়! রেশ-বাস সব কিনে দিয়েছেন মথ্বরবাব্। শাড়ি-ঘাগরা ওড়না-কাঁচুলি থেকে শ্বর্ করে মাথার পরচুলা পর্যক্ত। গায়ে এক স্ট সোনার গয়না, পায়ে র্পোর ন্প্র। শ্ব্ তাই? চলনে-বলনে চেণ্টায়-কটাক্ষে ভণ্গে-রণ্গে সে একেবারে হ্বহ্ মেয়ে। সে সখী, সে দাসী, সে সেবিকা।

দর্গা প্জার সময় জানবাজারে এসেছে গদাধর মথ্বরবাব্দের বাড়িতে। গদাধরের আনন্দের অন্ত নেই। সে মা'র দাসী সেজেছে। শ্বধ্ মনে-মনে নয়, বেশে-বাসে ইণ্গিতে-ভণ্গিতে। অন্তরের এক জন হয়ে মিশে গিয়েছে অন্তঃ-প্রিকাদের সংখ্য।

কিন্তু সন্ধ্যায় যখন মা'র আরতি হবে তখন গদাধর কোথায়? মথ্রবাব্র দ্বী, জগদন্বা, খ্রিজতে এসে দেখেন গদাধর সমাধিদ্য হয়ে বসে আছে। সখীরপ্রে সমাধিদ্য। তাকে ঐ অবদ্যায় ফেলে কি করে যান তিনি আরতি দেখতে? ভাবে বিহ্বল হয়ে কোথাও পড়ে-টড়ে যান কি না ঠিক নেই। কিছু কাল আগেই এ বাড়িতে অমনি টলে পড়ে গিয়েছিলেন। আর কোথাও নয়, একেবারে গ্লের আগ্রনের মধ্যে। কী করবেন তা হলে?

হঠাৎ মাথায় একটা বৃদ্ধি এল জগদম্বার। জগদম্বা তার দামী-দামী গয়না-গাঁটি নিয়ে এলেন। একের পর এক পরিয়ে দিতে লাগলেন গদাধরকে। কানের কাছে মৃখ এনে বলতে লাগলেন, 'মা'র এখন আরতি হবে। চলো, মাকে চামর করবে না?' মা'র নামে ধ্যান ভাঙল গদাধরের। দুত পায়ে চলল সে ঠাকুর-দালানের দিকে। সেও পে'চৈছে অমনি আরতি আরম্ভ হল। আর-আর মেয়েদের সংগে সেও চামর দোলাতে লাগল।

দ্' লাইনে ভাগ হয়ে সবিক্ষয়ে আরতি দেখছে সব মেয়ে-পর্র্য। কিন্তু মথ্র-বাব্র বিক্ষয়েরই আর শেষ নেই। তাঁর স্থার পাশে দাঁড়িয়ে চামর করছে আরেক জন যে স্থালোক, সে কে? কার স্থা? এত আশ্চর্য সাজ, আশ্চর্য র্প—সে কোন ঘরের ঘরণী? তাঁর স্মীর বন্ধ্দের মধ্যে এত স্কোরী কেউ আছে না কি?

আরতির শেষে স্ত্রীকে জিগগেস করলেন মথ্বরবাব, 'তোমার পাশে দাঁড়িয়ে তখন কে চামর করছিল? বাড়ি কোথায়? কার স্ত্রী?'

'ওমা, তুমি চিনতে পারোনি? উনি বাবা, আমাদের ঠাকুর গদাধর।'

মুক হয়ে গেলেন মথ্ববাব, । আশ্চর্য, এত যে কাছের মানুষ, দিন-রাত একসঙ্গে থেকেও তাকে চেনা যায় না!

হ্দয়কে এক দিন অন্তঃপ্রে নিয়ে গেলেন। মেয়েদের মধ্যে মেয়ে সেজে বসে আছে গদাধর। মথ্রবাব, জিগগেস করলেন, 'বলো দেখি ওই মেয়েদের মধ্যে তোমার মামা কোনটি?'

অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেও চিনতে পারল না হৃদয়।

ভৈরবী বললে, 'আমি চিনিয়ে দিতে পারি। যে রাধারানির মত দেখতে সেই আমাদের গদাধর। গদাধর যখন সকালে ফ্লে তুলত দক্ষিণেশ্বরে, কত দিন ওকে আমার রাধারানি বলে ভুল হয়েছে।'

গোপিনীদের অধিষ্ঠান্ত্রী দেবী কাত্যায়নী। গোপিনীরা তারই প্রুজো করে আর কৃষ্ণ-বর ভিক্ষে চায়। গদাধরও তাই ভবতারিণীর কাছে গিয়েই সর্বাগ্রে প্রার্থনা করল। মা গো, তোর শক্তিবলে সেই মধ্রকে এনে দে। তুই শ্যামা, তুই-ই আবার শ্যাম হ।

কিন্তু সেই মধ্বরের যে সর্বস্বত্বাধিকারিণী, সেই মহাভাবভাবিনী রাধারানিকে তুষ্ট না করলে চলবে কেন? রাধারানির কুপা না হলে হবে না কৃষ্ণদর্শন।

রাধারানির জন্যে ধ্যানে বসল গদাধর। নিত্য স্মরণ-মনন করতে লাগল সেই অকাম-প্রেমম্বির। আকুল আবেগে অবিরাম বলতে লাগল তাকেঃ আমাকে দেখা দাও। আমি তোমারই সখী, তোমারই সঙ্গিনী। আমাকে বঞ্চনা কোরো না। অদর্শনের বিরহ যে কি তা তো তুমি জানো—

রাধারানি দেখা দিল। নাগকেশরের মত গায়ের রং। সে এক গোরগোরবাজ্জ্বল ম্তি। সে ম্তি ধীরে-ধীরে এসে মিলিয়ে গেল গদাধরের শরীরে। গদাধর রাধারানি হয়ে গেল।

যা রাধা তাই ধারা। যা ধারা তাই রাধা।

কেন্দে আকুল হচ্ছে শ্রীমতী। ওলো, আমার কৃষ্ণকে এনে দে। না এনে দিবি তো আমাকে সেখানে নিয়ে চল। দিন গ্রনতে-গ্রনতে নখের ছন্দ ক্ষয় হয়ে গেল— আমার সেই কৃষ্ণচন্দ্রের উদয় হল কই? সেই কৃষ্ণ মেঘকে কবে দেখতে পাব? আর দেখবই বা কি দিয়ে? মোটে দ্র'টি মাত্র তো চোখ—তায় তাতে আবার নিমিখ, তাতে আবার বারিধারা। ওলো নিমিখে নিমিখ নাহি সয়। আমি দেখব কি করে?

স্বিচর-বিরহের নায়িকা। নির্পাধি প্রেম, অথচ অনির্ণেয় বিরহ। এত যেখানে বন্দাণ, সেখানে তাকে ভূলে থাকলেই তো হয়! হায় হায়, তাকে ভূলব কি করে? যখন জল-আহরণে যাই, তখন যম্না দেখি। যদি গ্রহে থাকি, দ্বে দেখি সেই ১১৬

গিরি-গোবর্ধন। যদি বনে যাই দেখি সেই কুঞ্জকুটির। শর্নান সেই বেণ্,ধর্নান। তাকে ভুলব কি করে? তাকে বাইরে পাই না বলে অন্তরে অন্,সন্ধান করি। সেইখানেই তাকে দেখি, শর্নান, ছংই, আঘ্রণ করি। সেই তো আমার মানস-সাক্ষাৎকার। আমার মানস-মহোৎসব। বল্ সই, যিনি অন্তরের অন্তরতম, তাঁর সংগে কি সর্বাংশে বিরহ হতে পারে?

তব্ব, কেন, কেন এই বিরহ? যাকে অন্তরে পাই তাকে বাইরে পাব না কেন? যে নিরাধার সে কেন হবে না আধারভূত? কেন দাঁড়াবে না এসে চোখের সামনে?

ওলো, শন্নেছিস, তাকে গভীর-নিবিড় করে পাব বলেই না কি এই বিরহ। বিরহই হচ্ছে প্রেমর্পা ভাবনা। প্রেমর্পা জীবিকা। মিলনে মন প্রিয়তমে অভিনিবিট হতে চায় না; সে কেবল এক লীলা ছেড়ে আরেক লীলার সন্ধান করে, এক বিলাস ছেড়ে আরেক বিলাস। কিন্তু বিরহে সমস্ত স্থিই যে তদ্গত-সমাহিত। মিলনে সে সংক্ষিপ্ত, বিরহে পরিব্যাপ্ত। মিলনে আমি একা, বিরহে গ্রিভ্বন আমার সহচর। তাই তো কৃষ্ণ বললেন গোপিনীদের, আমাকে কাছে পেরে যত স্বাদ তার চেয়ে বেশি স্বাদ আমাকে ধ্যান ক'রে। মধ্ধারার মতই এই ধ্যানধারা।

প্রেমের মত আছে কি! এই বিশ্বসংসার ভগবানের অধীন, কিন্তু ভগবান প্রেমের অধীন। সর্বস্বাধীন ভগবান প্রেমের কামনায় ভরের দ্বারে এসে হাত পাতেন। তিনি তো আশ্তকাম, তাঁর কি কিছ্ম অভাব আছে? তবে তিনি ভরের কাছে প্রেম ভিক্ষা চান কেন? চান, এ তাঁর অভাব বলে নয়, এ তাঁর স্বভাব বলে।

প্রেমই প্র্র্যার্থ। বাইরে বিষজ্বালা, ভিতরে অমৃত্যায়। শীতও আছে আবার আছাদনও আছে। আছাদন আছে বলে শীত স্থকর, আবার শীত আছে বলে আছাদন আরামপ্রদ। তেমনি মিলনের আকাৎক্ষায় বিরহ আনন্দময়, আবার বিরহের উৎকণ্ঠায় মিলনও আনন্দময়। তব্ব মিলনের চেয়ে বিরহ অধিকতর। মিলনে শ্বধ্ব সংগ, বিরহে যেমন স্মৃতি তেমনি আবার আশা। প্রথমে যদি বা দ্বংখ, পরিপাকে আনন্দ। আর সেই আনন্দই পরাকাষ্ঠা।

গদাধর এখন সেই আনন্দময়ী বিরহিণী।

প্রেমের যে এই আনন্দ, এ কি ভক্তের নিজের আস্বাদের জন্যে? না গো না, এ ভগবানের আস্বাদের জন্যে। এ রস তত মিঠা যত এর জন্মল বেশি। এতে যত আর্তি তত আশ্তি।

চার রকম প্রেম। এক দিক থেকে ভালোবাসা, তার নাম একাণগী। তার মানে এক পক্ষ চায়, অন্য পক্ষ গ্রাহ্যও করে না। যেমন হাঁস আর জল। হাঁস জলকে ভালোবাসে, জল হাঁসকে চায় না। আরেক রকম প্রেম আছে, তার নাম সাধারণী, যেখানে শ্ব্দ্ব নিজের স্থ চায়। তুমি স্থী হও বা না হও, বয়ে গেল। এখানে নায়িকা শ্ব্দ্ আত্মস্থের জন্যে নায়ককে প্রিয়জ্ঞান করে। যেমন চন্দ্রবলী। তৃতীয় হচ্ছে সমঞ্জসা। সমান-সমান। আমারও স্থ হোক তোমারও স্থ হোক। নায়কের স্থ চাই বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের স্থের দিকে সমান

लक्का। সর্বশেষ, বা, সর্ব-উচ্চ প্রেমের নাম সমর্থা। আত্মসম্থ চাই না, শ্ব্রু তোমার সম্থ হোক। আমার বাই হোক না-হোক, তুমি সম্থে থাকো। এই হচ্ছে শ্রীমতীর ভাব। শ্রীমতীর তাই সমর্থা রতি। শ্ব্রু কৃষ্ণ সম্থে সম্থী। কৃষ্ণৈ কনিষ্ঠা। কৃষ্ণময়ী বলেই তো সে শ্রীমতী। ম্তিমিয়ী মাধ্রী।

তোমাকে সব দেব। কুল আর শীল, ধৈর্য আর লজ্জা, দেহ আর আত্মা, ইহকাল আর পরকাল। কিছু চাই না বিনিমরে। আমার প্রেম ধর্মাধর্মের অতীত। ধর্মের অতীত, কেননা তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ নেই। অধর্মেরও অতীত, কেননা আমি তোমারই স্বর্পশক্তি। তাই, "যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি।" আমি ছাড়া তুমি নেই। আবার তুমি ছাড়াও আমি নেই। আর সকল সম্বন্ধে একে-একে দৃই, শৃধ্য প্রেমেই দৃইয়ে মিলে এক।

কে বলবে গদাধর রাধিকা নয়? র্প যেন ফেটে পড়ছে। শ্বের্ বেশবাসে বা হাবভাবে নয়, মহাভাবে। রাধিকার মতই সে জয়শ্রীম্তি ধারিণী। তার দেহ ধেন অম্তবতি কা। কিন্তু যতই কেননা র্প দেখছ, সব সেই কৃষ্ণের প্রতিচ্ছায়া। "তোমার গরবে গরবিণী আমি, র্পসী তোমার র্পে।"

মনই শরীরকে তৈরি করে। মনে যেমন ভাব মুখে তেমনি আভা। হন্মানের ভাবে থেকে ল্যাজের স্চনা হয়েছিল গদাধরের। এখন স্ত্রী-ভাবে থেকে তার রোমক্স থেকে নিয়মিত সময়ে রক্তক্ষরণ হতে লাগল।

পদ্মলোচন প্রসিম্ধ পশ্ডিত। বললেন, 'এ সব উপলব্ধি বেদ-পর্রাণকে ছাড়িয়ে গৈছে।'

সে কেন মেয়ে হয়ে জন্মাল না, প্রথম কৈশোরে মনে-মনে আক্ষেপ করেছে গদাধর। মেয়ে হলে গোপিনীদের মত দিবিয় ভজনা করতে পারত কৃষ্ণকে। এক দিন তাকে পেয়েও যেত শেষ পর্যন্ত। এই প্রকৃষ্ণকেইটাই তার সে সাধনার বাধা। যদি আরেক বার জন্ম নিতে হয়, সে ঠিক মেয়ে হয়ে জন্মাবে। রাহ্মণের ঘরের স্বন্দরী বালবিধবা হয়ে। কৃষ্ণ ছাড়া আর কাউকে পতি বলে জানবে না। ছোট্ট একটি কৃষ্ণে ঘরে সে থাকবে আর থাকবে তার দ্র সম্পর্কের ব্রড়ো পিসি বা মাসি। ঘরের পাশে সামান্য একট্ব জমি, তাতে শাক-সন্তি ফলাবে। দিন গ্রুজরাবে চরকা কেটে। গোয়ালে থাকবে একটি গর্ম, দ্বধ দ্বইবে নিজের হাতে। সেই দ্বধে ক্ষীর-সর করে গলা ছেড়ে কাদতে বসবে। ওরে আমার কৃষ্ণ, খাবি আয়। তোকে নিজের হাতে খাওয়াব বলে এ সব করেছি আমি, বসে আছি কখন থেকে। এত সেবা এত কালা—সে কি নিজ্ফল হতে পারে? কৃষ্ণ গোপবালকের বেশে এসে দেখা দেবে, তার হাতের থেকে থেয়ে যাবে কৃপি-কৃপি। এমনি এক-আর্খ দিন নয়, প্রত্যহ।

কিশোর কালের সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি বটে, কিন্তু এখন, সাধনার আরো উচ্চ ভূমিতে এসে গদাধরের শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হল। আর, ভগবানের ভাবই হচ্ছে এই মধ্বর ভাব। এই ঘনানন্দময় মধ্বর ভাবেই তাঁর মতি, রতি, অবস্থিতি। এই মধ্বর ভাবের সাধনায় শেষ শিখরে এসে গদাধর দেখলে, ঘাস থেকে আকাশ পর্যন্ত সমস্ত কৃষ্ণ। এমন কি, সে নিজেও বাস্বদেব। যে রাধা সেই মাধব। কৃষ্ণই

দুই অংশে সমান ভাবে বিভক্ত হয়েছেন—প্রিয় আর প্রিয়া, ভগবত্তা আর ভক্তি। মাটির থেকে একটা ঘাসফুল ছি ড়লেন ঠাকুর। বললেন ভক্তদের, 'তখন যে কৃষ্ণম্তি দেখতাম, এই রকম তার গায়ের রঙ।' সামান্য ঘাসফুলেও তাঁর লাবণ্যলিখন।

ভাগবত পাঠ শ্নাছে গদাধর। হঠাং জ্যোতির্মায়ম্তি শ্রীকৃষ্ণকে দেখল সামনে।
দেখল তাঁর পা থেকে জ্যোতির একটা ছটা বেরিয়ে এসে প্রথমে ভাগবত স্পর্শ করলে, পরে এসে লাগল তার নিজের ব্বকে। এর তাংপর্য কি? ব্বতে দেরি হল না। ভাগবত, ভক্ত আর ভগবান এক। একেই তিন, তিনেই এক।



ও কে স্নান করছে রে গণ্গায়? কালী-মন্দিরে প্র্রম্থ হয়ে ধ্যান করছে গদাধর, তার মন্দক্ষে এক সন্ন্যাসীর ম্তি ভেসে উঠল। নাগা সন্ন্যাসী। কাটিতে একটা কোপীন পর্যন্ত নেই। মাথায় দীর্ঘ জটা, তেজঃপ্রঞ্জ কলেবর। গণ্গায় নেমে স্নান করছে।

**थ्यात्न व रम कौ एमथल?** शमाथत ठलल घाटित मिटक।

ঠিকই দেখেছে। দীর্ঘ কায় জটাজ্বটধারী উলঙ্গ এক সন্ন্যাসী তার সামনে এসে দাঁডাল। দহনোত্তীর্ণ স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল।

'আরে, এই তো পাওয়া গেছে যোগ্য লোক।' গদাধরকে দেখে উৎফব্ল হয়ে উঠল সম্যাসী। বললে, 'সাধন-ভজন কিছ্ব করবে?'

গদাধর তো অবাক। কিসের সাধন-ভজন?

'ভাবাতীত অর্পের সাধন। বেদান্তসাধন। যাকে বলে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ। করবে?' 'তার আমি কী জানি!'

'তুমি কী জানো মানে? তবে কে জানে?'

'আমার মা জানে।'

'কে তোমার মা?'

মন্দিরের দিকে ইঙ্গিত করল গদাধর। বললে, 'ঐ পাষাণময়ীই আমার মা।' বিদ্রুপের স্ক্রের একট্র হাসি খেলে গেল সম্যাসীর মুখে। ও তো একটা মুর্তি, একটা প্রতিলকা। ও আবার মা হয় কি করে? ঈশ্বর এক, সত্য। দেবদেবী সব দ্রম।

মনুখের উপর কিছনে বললে না স্পণ্ট করে। বললে, 'বেশ, যাও, তোমার মাকে জিগগেস করে এস। শোনো, বেশি যেন দেরি করে ফেলো না। বড় জোর তিন দিন এখানে থাকব। তিন দিনের বেশি থাকি না কোথাও এক দন্ড। এরি মধ্যে দীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।'

গদাধর কতক্ষণ তাকিয়ে রইল সম্যাসীর দিকে। বললে, 'আচ্ছা, আপনি কি তোতাপ্রবী?'

'কি আশ্চর্য'! তুমি আমার নাম জানলে কি করে?'

হ্যাঁ, আমি তোতাপ্রী। পাঞ্জাবের ল্বিধয়ানায় আমার মঠ ছিল। চল্লিশ বছর ধরে সাধনা করেছি। নম্দাতীরে দ্ব্দ্চর তপস্যায় নিবিকল্প সমাধি হয়েছে আমার। হয়েছে রহমুসাক্ষাৎ। রহমুজ্ঞ হবার পর তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছি। গঙ্গাসাগর আর শ্রীক্ষের দর্শন করে আমি এসেছি দক্ষিণেশ্বরে। মার্র তিন দিনের জন্যে। আমি শক্তি-ভক্তি মানি না। আমি আছি বিশহ্ষ্ক জ্ঞানের কান্ডে। আমি বেদান্তবাদী। আমার নিরাকার রহমুসাধনা।

গদাধর চলে এল ভবতারিণীর দ্য়ারে। বললে, 'মা, তোতাপ্রেী বলছে নিরাকার সাধনা করতে। করব?'

'করবে বৈ কি।' আদেশ হল মা'র। 'তোমাকে শেখাবার জন্যেই সে এসেছে।' কিন্তু বামনির বড় আপত্তি। সে বলে, ওই ন্যাংটার কাছে তুমি ঘে'ষো না। ও তোমার সমস্ত ভাব-টাব নন্ট করে দিয়ে শ্কুনো দড়ি বানিয়ে ছাড়বে।

বানাক না। ভাবরাজ্যের চরম ভূমিতে এসেছি। এবার ভাবাতীত অশ্বৈতভূমিটা বেড়িয়ে আসি একবার।

মেয়েরা তত দিনই প**্তুল খেলে,** যত দিন তাদের বিয়ে না হয়। বিয়ে হয়ে যখন স্বামী পায় তখন প**্**তুলগ্নিল প্যাঁটরায় প<sup>্</sup>টলি বে'ধে তুলে রাখে। তেমনি ঈশ্বর লাভ হলে আর প্রতিমার দরকার হয় না।

সাকার-নিরাকার দুই-ই লাগে। কেউ সাকার থেকে নিরাকারে আসে। কেউ নিরাকার থেকে সাকারে। রস্ক্লটোকিতে দুই-ই লাগে। পোঁও লাগে, সানাইও লাগে। পোঁ-এর শুধ্ব এক স্কল্লস্কল যেন নিরাকার। আর সানাইয়ে বাজছে কত রাগ-রাগিণী। ঈশ্বরকে নানা ভাবে সম্ভোগ।

তা ছাড়া, মা'র আদেশ হয়েছে। গদাধর সটান চলে এল তোতার কাছে। বললে, 'হ্যাঁ, মা মত দিয়েছে। দীক্ষা নেব। আমাকে চেলা কর্বন আপনার।'

'গ্রের মিলে লাখ তো চেলা মিলে এক।' উল্লাসিত হয়ে উঠল তোতা। বললে, 'প্রথমে শিখা-সূত্র ত্যাগ করে যথাশাস্ত্র সম্যাস নিতে হবে তোমাকে।'

'নেব। কিন্তু গোপনে।'

'গোপনে কেন?'

বছর খানেক হল আমার মা এখানে এসে রয়েছেন। এ মা আমার গর্ভধারিণী মা। সব সংস্কার বিসর্জন দিয়ে যদি পাকাপাকি ভাবে সম্যাস নিই, আর মা যদি জানতে পারেন তবে বড় আঘাত পাবেন।' এ হচ্ছে বারশো একান্তর সালের কথা। বছর খানেক আগে থেকেই এখানে আছেন চন্দ্রমণি। যে সংসারে গদাধর নেই সে সংসার তাঁর কাছে অসার। তাই তিনি বাকি জীবন গদাধরের কাছেই কাটিয়ে দিতে চান গণগাতীরে। আছেন নহবংখানায়। গদাধরকে দেখতে পাচ্ছেন চোখের উপর—এর বেশি আর কিছ্ব তাঁর চাইবার নেই।

মথ্রবাব্ এমনিতে খ্ব 'হাত-টান, অথচ গদাধরের বেলায়, কেন কে জানে, তাঁর উদারতার অল্ত নেই। সে উদারতা চন্দ্রমণির দ্বয়ার পর্যন্ত এগিয়ে এল। একদিন মথ্রবাব্ বললেন, 'আচ্ছা ঠাকুমা, তুমি তো কোনো সেবা নিলে না আমার থেকে?'

'আমার অভাব কোথায়?' হাসলেন চন্দ্রমণি।

'তব্ব কিছ্ব নাও না চেয়ে। যা তোমার খ্রিশ।'

'কি চাইব? চাইবার আমার কি আছে! খাবার-পরবার এতট্বকু কণ্টও তো তুমি রাখোনি।'

তব্ব মথ্বরবাব্ব পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। আমার ব্বি কিছ্ব দিতে ইচ্ছে করে না তোমাকে? যা মন চায় একটা কিছ্ব নাও না।

যার গদাধর আছে তার আবার চাইবার আছে কি? তব্ব মথ্বরবাব্বর পীড়াপীড়িতে কিছ্ব একটা না চেয়ে থাকতে পারলেন না। বললেন, 'যদি নেহাৎ দেবেই তবে আমাকে চার পয়সার দোক্তা কিনে দাও।'

এমন নির্লোভ মা না হলে এমন নিষ্কাম ছেলে হয়! সেই মা যদি টের পান ছেলে সমসত সংসার-সম্পর্ক ঘুনিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাছে তবে সইবেন কি করে?

তোতাপ্রবী বললে, 'বেশ, গোপনেই দীক্ষা দেব। কেউ জানতে পাবে না।'

সর্বাগ্রে নিজের প্রেত-পিণ্ড দাও। শ্রাম্পাদি করে সংযত হয়ে অবস্থান করো। পঞ্চবটীর সাধন-কুটিরে জড়ো করো সব উপচার। শৃভ-মৃহ্তের উদয় হলে খবর দেব।

এল সেই ব্রাহার মাহত্তা। সংত শিখা মেলে জনলে উঠল হোমাণিন।
সম্যক প্রকার ত্যাগের নাম সন্ন্যাস। এ সর্বাস্বত্যাগ ঈশ্বরার্থে। কিন্তু কী
তোমার আছে যে ত্যাগ করবে? দেহ-মন-ইন্দ্রিয় কিছাই তোমার আপনার
নয়। যার নিজের বলতে কিছা নেই, সে ত্যাগ করবে কী?

তাই ত্যাগ করবার জন্যে অর্জন দরকার। আগে অর্জন কর—অর্জন কর আত্মবিভূতি। সকল জগৎকে আত্মবোধে প্রাণময় করে তোলো। এই বিশ্বর্পকে
নিজের র্প বলে অন্ভব করো। সেই অনন্ত অন্ভূতির মধ্যে নিজেকে বিসর্জন
দাও। এই-ই ত্যাগ, এই-ই সন্ন্যাস। যার সেই ঐশ্বর্য নেই বিভূতি নেই, সে
ত্যাগ করবে কী? সে তো দীনহীন ভিক্ষ্কক।

কী যে প্রার্থনীয় তাই মান্য জানে না, তাই ধন-জন কাম-যশ চেয়ে বসে। চাওয়া আর পাওয়া দ্ই-ই দ্রান্তিবিলাস—কেন না পেলেও অভাব মেটে না। কী পেলে যে তার শান্তি হয় তা সে জানে না বলেই ওসবের পিছ, নেয়। শুধু খবর

পায় না বলেই অলিতে-গলিতে খোরে। ধাদ একবার আনন্দময় ঈশ্বরসন্তার খবর পেত, প্রহ্মাদের মত ধাদ স্ফাটিক-স্তম্ভেও হার দেখত, তা হলে আর মাণ ফেলে কাচ কুড়োত না। মধ্বর জ্ঞান নেই বলেই গ্রুড় খোঁজে।

সর্বদেশে সর্বাদকে সর্বাবস্থায় নিয়ত মধ্য ক্ষরণ হচ্ছে এই উপলব্ধিই ঈশ্বরোপলব্ধি।

তোতাপুরী মন্ত্র পাঠ করতে লাগল।

দৃঢ়াসীন হয়ে বোসো। তদ্গত মনে শোনো। সমিশ্ব হৃতাশনে আহৃতি দাও। প্রার্থনা করে।

হে যজ্ঞপতি, হে পরমাত্মন, আমার সমস্ত প্রাণবৃত্তি তোমাকে আহৃতি দিচ্ছি, তুমি আমাতে প্রকাশিত হও। তুমি তো নিত্যকালের প্রকাশ, একবার আমার হয়ে প্রকাশ পেয়ে ওঠো। অথভৈডকরস বহারবস্তু আমাতে দীপ্যমান করো। ব্রুতে দাও তুমিও যা আমিও তা। কোনো শ্বৈত নেই, সর্বন্ত এক অথভ চৈতন্য মাত্র বিদ্যমান। জীব আর ঈশ্বর একই অশ্বিতীয় পরম তত্ত্বের দৃইটি পৃষ্ঠা। দাও আমাকে সেই একত্ববোধের চেতনা।

তার পর শ্রু হল বিরজা হোম।

আমার দেহ যে পণ্ডভূতে তৈরি সে ভূতপণ্ড শ্বন্ধ হোক। শ্বন্ধ হোক আমার কোষ-পণ্ড, অল্লময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় আনন্দময় কোষ। শ্বন্ধ হোক পণ্ডবায়্—প্রাণ, অপান, সমান, উদান আর ব্যান। পণ্ডেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে যে পণ্ডবিষয়—শব্দ, দপ্শ, র্প, রস আর গন্ধ, তাও শ্বন্ধ হোক। শ্বন্ধ হোক আমার দেহ আর মন, বাক্য আর কর্ম, শ্বন্ধ হোক আমার নিরোধ-সমাধি। হে জ্বালামালী, হে সর্বদেবম্থ বৈশ্বানর, আমার মধ্যে জাগ্রত হও। হে সর্বার্থ সাধক, আমার অভীন্টলাভের পথে যত বাধা আছে সব বিনাশ করো। দাও আমাকে সেই সম্যক প্রজ্ঞা, যাতে গ্রন্ধত জ্ঞান নিরন্তর জাজ্বল্যমান থাকে। আমি দ্বী-প্র ধন-মান র্প-যোবন কিছ্বই চাই না। আমার সম্যত পার্থিব বাসনা তোমাতে আহ্বতি দিয়ে নিঃশেষে ত্যাগ করছি। আমি নিজেই এখন সচ্চিদানন্দময় রহ্ম। যে ভাবে ঈশ্বর সমাহিত আমিও এখন সেই সর্বত্যো-নিরাবরণ সর্ব-প্রশান্ত পরমাননন্দময়, মহদাত্মভাবে নিমণ্ন। হে অচিন্মান, আমি এখন শিখাহীন বিশ্বন্ধ জ্যোতি। নিরবয়ব আভা।

নবজন্মে দীক্ষা হল গদাধরের।

রূপ থেকে চলে এল অর্পে। অল্প থেকে ভূমায়। পরিমিত থেকে। নিরতিশয়ে।

আকার থেকে অকায়ে।

শিষ্যকে নতুন কৌপীন আর কাষায় দিল তোতাপ্রবী। বললে, এবার তোমাকে নতুন নাম দেব।

'আমার নামও বদলে যাবে?'

'শাধ্য নাম নয়, পদবীও বদলে যাবে। তুমি এখন সম্পূর্ণ নতুন। নতুন দেশে তুমি নতুন জন্মালে।' গদাধর তাকিয়ে রইল আবিন্টের মত।

'হাাঁ, এখন থেকে তোমার নাম রামকৃষ। সন্ন্যাসে যখন দীক্ষা নিলে, অর্থাৎ কি না, যখন শ্রী-তে অধিষ্ঠিত হলে, তুমি শ্রীরামকৃষ্ণ। আর পদবী? পদবী পর্মহংস। শ্রীরামকৃষ্ণ পর্মহংস। প্রমহংস কাকে বলে জানো তো?'

'জানি।' আবিতেটর মতই বললে গদাধর ঃ 'দ্বধে-জলে একসঙেগ থাকলেও যিনি হাঁসের মত জলটি ছেড়ে দ্বধটি নিতে পারেন। বালিতে-চিনিতে একসঙেগ থাকলেও যিনি পি°পড়ের মত চিনিট্রকু নিতে পারেন।'

ঠিক বলেছ। তিনিই পরমহংস। খোসাটি ছেড়ে সারটি নাও। খণ্ড ছেড়ে অখণ্ডকে। উপাধি ছেড়ে নিত্যবস্তুকে।

'জানিস, পরমহংস দুই রকম।' ঠাকুর এক দিন বললেন গিরিশ ঘোষকেঃ 'জ্ঞানী পরমহংস আর প্রেমী পরমহংস। যিনি জ্ঞানী পরমহংস, তিনি আগতসার—ভাবখানা, একলা আমার হলেই হল। কিন্তু যিনি প্রেমী পরমহংস, তাঁর একলার হলেই স্ব্থ নেই—ঈশ্বরকে পেয়ে তার সংবাদ দিয়ে যেতে চান জনে-জনে। কেউ আম খেয়ে মুখিট পর্ছে ফেলে, কেউ বা আর পাঁচজনকেও দেয়। পাতকো খোঁড়বার সময় যে সব ঝুড়ি-কোদাল আনা হয়, খোঁড়া হয়ে গেলে কেউ সেগ্লো ঐ পাতকোতেই ফেলে দেয়, কেউ বা তুলে রেখে দেয় যদি পাড়ার লোকের কার্র দরকারে লাগে। নারদ-শ্কেদেব ওঁরা পরের জন্যে ঝুড়ি-কোদাল তুলে রেখেছিলেন।'

গিরিশ ঘোষ বললে, 'আপনিও তেমনি। আপনি তবে আমাকে আশীর্বাদ কর্তন।'

'আমি কে? আমি কেউ নয়। তুমি মাকে বলো, মাকে ডাকো, হয়ে যাবে।' 'হয়ে যাবে? কিন্তু আমি যে পাপী, ঘোরতর পাপী।'

ঠাকুর বিরক্ত হলেন। বললেন, 'ও কথা মুখেও এনো না। যে নিজেকে সব সময়ে কেবল পাপী-পাপী বলে সে পাপীই হয়ে যায়। বলো, আমি মা'র সন্তান, আমি মাকে ধরেছি—আমার আবার পাপ কী!'

'বলছি। কিন্তু আপনি আমার হয়ে একট্ব বল্বন—'

'আমি বলব কি! আমি কে! আমি কেউ নয়। আমি খাই-দাই তাঁর নাম করি। তোমার যদি আন্তরিক হয়—'

'সেই তো কথা। ঐ আন্তরিকট্বকুই তো নেই। ঐট্বকু যদি দেন—'

'আমি কে! নারদ-শ্বকদেব ওঁরা হতেন, তাহ'লে না-হয়—'

'নারদ-শ্বকদেবকে পাব কোথায়! আমরা পাচ্ছি শ্রীরামকৃষ্ণকে।'

ঠাকুর হাসতে লাগলেন। বললেন, 'যো-সো করে একটা কিছ, ধরলেই হয়! আসল হচ্ছে বিশ্বাস, আসল হচ্ছে শরণাগতি।'



এবার ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা হও। বললেন তোতাপুরী।

বললেন, নাম আর র্পের সীমার মধ্যে মায়া খণ্ডিত হয়ে আছে, সে সীমা লঙ্ঘন করে চলে এস নিজ লোকে, রহমুসাধর্মের। তোমার নিজের মধ্যে অবস্থিত যে আত্মতত্ত্ব তাকে আবিষ্কার করো। তোমার সীমিত আমিকে রহমান্ভূতিতে প্রতিষ্ঠিত করো। স্বসত্তাবোধের লোপ নয়, স্বসত্তাবোধের প্রতিষ্ঠা।

এই অন্দৈবতবাদ। ' এই আত্মবোধ জাগানোতেই অন্দৈবতবাদের সার্থ কতা। আমি ক্ষাদ্র নই আমি নীচ নই, আমি মহান আমি ভূমা এই উদার উচ্চবোধই আত্মবোধ। আত্মবোধই আনন্দ। আর আনন্দই সং।

আবার বললেন, বোঝো ভালো করে। জীব মাত্রই ঈশ্বরের আভাস। জীব প্রতিবিন্দ্র, ঈশ্বর বিন্দ্রস্থানীয়। আসলে জীব আর রহ্ম অভিন্ন। জীব রহেমুর পরিণাম। আবার জীবের পরিণাম রহম। এই জ্ঞানেই আত্মন্বর্পের স্ফ্তি। এই জ্ঞানই মোক্ষ।

এখন তুমি চার দিকে ঈশ্বরকে দেখছ, কিন্তু এ সাধনায় তুমি আর চার দিকে তাকাবে না, দিকবিদিকের ভাব ভুলে কেবল এক দিকে, একমাত্র ঈশ্বরের দিকেই তাকাবে। চার দিকে ফিরে-ফিরে চার দিকে ঈশ্বরকে দেখাও তো চণ্ডলতা। কিন্তু এ সাধনায় চিত্ত নিশ্চল হয়ে একাগ্র হয়ে কেবল সেই এক-কেই দেখবে। তখন আর তোমার পৃথকত্ব থাকবে না। ঈশ্বরের ভিতরেই তোমার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ হবে। ঈশ্বরে যে শাশ্বতী শান্তি তাই অবস্থিতি করবে তোমাতে। কিন্তু আমাকে কী করতে হবে তাই বলো না। প্রশ্ন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমাকে বসতে হবে এখন নিবিকিল্প সমাধিতে। সেই গুণাতীত নিবিশেষের

যার চেয়ে দ্রবতী কিছন নেই, যার চেয়ে নেই কিছনুই নিকটবতী; যার চেয়ে স্ক্রতর কিছন নেই, যার চেয়ে নেই কিছনুই মহত্তর, আকাশে ব্লেকর মত যিনি দতব্ধ ভাবে বিরাজমান, যিনি এক—দেশ, কাল ও বদতু এই গ্রিবিধ পরিচ্ছেদশ্ন্য— অদ্বিতীয়, সেই অসণ্য পর্ব্বেষর ধ্যান করো। বলো, আমার এই ক্ষীণ প্রাণদ্পন্দন তোমার মহান প্রাণের সংগ্য যোজনা করে দাও, এই ক্ষনুদ্র প্রাণ তোমার বিরাট প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হোক। তোমার অদ্তরের দ্বভাবের সংগ্য আমার অদ্তরের পরিচয় করিয়ে দাও। তোমার নামে আমার কাজ নেই, তোমার র্পে আমার কাজ নেই, তোমার দ্বভাবিট আমার দ্বভাব হোক।

তপস্যায়।

সমাধিতে বসল রামকৃষ্ণ।

শরীর আর ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের চরম স্থিরতার নামই সমাধি। যখন ধ্যাতা নিজেকে ভূলে গিয়ে কেবল ধ্যেয় বিদ্যমানতা উপলব্ধি করে তখনই সে সমাহিত। কিন্তু রামকৃষ্ণ চিত্ত একবার স্থির করছে কি, ধ্যানচক্ষে জগদন্বা এসে উদয় হয়েছেন। কিছ্বতেই নামের বা র্পের গণ্ডি পেরিয়ে বেরিয়ে আসতে পারছে না। যেই মনকে একাগ্র ভূমিতে নিয়ে আসছে অমনি মন র্পময় হয়ে উঠছে। আমি ভোক্তাও নই ভোজাও নই, আমি শর্ধ্ব ভোজন, এই নিবিতিক চেতনায় মন নিশ্চল হচ্ছে না।

'ও আমার হবে না।' চোথ মেলল রামকৃষ্ণ।

'কে'ও হোগা নেহি?' ধমকে উঠল তোতাপ্রাী। হতেই হবে। রুপের পদ্ম-সরোবর পেরিয়ে চলে আসতে হবে অরুপের মহাসমুদ্রে।

এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল তোতা। কুটিরের বাইরে এক ট্রকরো ভাঙা কাচ চোখে পড়ল। তাই কুড়িয়ে এনে রামকৃষ্ণের কপালের উপর, ঠিক ভুরু দর্'টির মাঝখানে, টিপে ধরল সজোরে। বললে, 'মনকে ঠিক এই বিন্দর্তে গর্টিয়ে আনো।' আবার সংকলপহীন হবার সংকলপ নিয়ে ধ্যানে বসল রামকৃষ্ণ। আবার জগদন্বা আবিভূতি হলেন। কিন্তু এবার আর রামকৃষ্ণ অভিভূত হবে না। স্বস্থানে নিয়তাবস্থ থাকবে। যেই জ্ঞান নিরংশ, নিরবচ্ছিয়, সেই জ্ঞানে সমাসীন থাকবে। মর্তি থেকে চলে আসবে সে ভাবে, আকার থেকে একাকারে। মর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল আন্তে-আন্তে—আর কোথাও কোনো বিকলপ বা বিশেষের লেশ রইল না। নিক্কল-নির্মাল, শান্ত ও সর্বাতীত এক রাজ্যে এসে রামকৃষ্ণ সতন্ধ হয়ে গেল। এই অন্বৈত-সাধনার সমাধি।

তোতা চুপচাপ বসে রইল পাশে। এক মনে দেখতে লাগল শিষ্যকে। বিন্দ্রমাত্র কম্পন নেই, নিশ্বাসও পড়ছে না বোধ হয়। এক জ্যোতির্মায় মৌনে আবৃত হয়ে আছে। আরুঢ় হয়ে আছে এক জ্যোতির্মায় উপলম্পিতে।

দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে এল তোতাপরী। পশ্ববদীতে নিজ আসনে নিশ্চল হয়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। সাড়া পেলেই খ্লে দেবে দরজা। কিন্তু সাড়াও নেই শব্দও নেই। থাক, য়তক্ষণ পারে, থাক ঐ রহমুস্বাদে তন্ময় হয়ে। কিন্তু কতক্ষণ থাকবে? দিন শেষ হল, রাতও প্রায় য়য়-য়য়। তোতাপরী ভাবলে, এখন কী করি! 'ইহাসনে শ্রুতু মে শরীয়ং, ছগস্থিমাংসং প্রলয়ণ্ড যাতু'—তাই হল না কি রামকৃষ্ণের? না, ভয় কিসের? ঐ দিব্য দীপাধার য়য় দেহ তার সম্বন্ধে ভুল হবে কী! তোতাপরী আরো এক দিন—আরো এক রাত অপেক্ষা করল। তব্র রামকৃষ্ণের ডাক এসে পেণছর্লো না। দেই কোনো প্রয়োজনেরই জানান দিল না। ব্যাপার কি, বে'চে আছে তো? দরজা খলে একবার দেখবে না কি অবস্থাটা? কিন্তু, কে জানে, কী অবস্থায় না-জানি দেখতে হবে। যাক আরো এক দিন—হয়তো এরি মধ্যে ডাক এসে পড়বে। সেই দিনও এখন যেতে চলেছে। তব্ও কুটির তেমনি নিঃসাড়, নিশ্বাসশ্ন্য। তোতাপ্রমী আর নিশ্চেন্ট থাকতে পারল না। নিজের আসন ছেড়ে উঠে পড়ল। স্তব্ধীভূত

রামকৃষ্ণ শিলীভূত হয়ে গেল না কি? এখনো বে'চে আছে তো? না, কি— জোর করে খুলে ফেলল দরজা। কোথায় রামকৃষ্ণ?

বেমন বসিয়ে গিয়েছিল তেমনি বসে আছে স্থির হয়ে। দেহে প্রাণের প্রকাশ পর্যন্ত নেই। নেই নিশ্বাসের আভাস-লেশ। অথচ শরীরে তপত দীপিত, মুখে জ্যোতির্মায় প্রসন্নতা। নির্দ্ধাবস্থায় প্রশান্ত হয়ে বসে আছে। বসে আছে নিবাত-নিষ্ক্রম্প দীপশিখার মত। বসে আছে আত্মজ্ঞানে আত্মদর্শনে বিভোর হয়ে। রহ্যে লংন, লিপত, লীন হয়ে।

সংম্টের মত তাকিয়ে রইল তোতাপ্রী। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে চাইল না। চল্লিশ বছর সাধনা করে সে যে সমাধিতে উত্তীর্ণ হয়েছে, রামকৃষ্ণের পক্ষে তা তিন দিনেই সম্ভব হল? নাকের নিচে হাত রাখল, রামকৃষ্ণের নিশ্বাস পড়ছে না। ব্রকের উপর হাত রাখল, হৃৎদপদন হচ্ছে না। বারংবার দ্পর্শেও বিকার জাগছে না চেতনার। যেন উধর্ব-অধঃ-মধ্য সমদত আত্মবোধে পরিপর্ণ হয়ে আছে। আর এরই নাম তো নিবিকিল্প সমাধি।

> "উধর্পার্বায়ধঃপর্বাং মধ্যপর্বাং বদাত্মকং, সর্বাপ্রাং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণম্।"

'ইয়ে ক্যা দৈবী মায়া!' বিস্ময়ে আনন্দে চে চিয়ে উঠল তোতাপরী। দেবতার এ কী আশ্চর্য মায়া, শর্ধ একবারের চেণ্টায়, মাত্র তিন দিনের মধ্যেই, রামকৃষ্ণের নির্দ্ধিকলপ সমাধি হয়ে গেল!

এখন সমাধিভূমি থেকে নামিয়ে আনতে হয়। তোতাপ্রী রামকৃষ্ণের কানে 'হরি ওম্' মন্দ্র উচ্চারণ করতে লাগল। রোমাণিত হয়ে উঠল পণ্ডবটী। রামকৃষ্ণ চোখ মেলল।

তিন দিন থাকবার কথা, একটানা এগারো মাস থেকে গেল তোতাপ্ররী। এমন আধার পেয়েছে, তাকে সহজে ছেড়ে যেতে মন উঠল না। ঠিক করল তাকে নিবিকিল্প ভূমিতে দুঢ়াসনে বসিয়ে দিয়ে যাবে।

রামকৃষ্ণ তাকে ডাকত 'ল্যাংটা' বলে। তোতাপ্ররীর যেমন বালকত্ব উলঙ্গতায়, রামকৃষ্ণেরও তেমনি বালকত্ব ঐ সম্বোধনে।

সর্বক্ষণ ধর্নি জনালিয়ে বসে থাকে তোতাপ্রী। বর্ষা হোক বাদল হোক ধ্নির নির্বাণ নেই। খাওয়া বলো, শোওয়া বলো, সব এই ধর্নির ধারটিতে। ধ্রনিকেই আরতি করে সকাল-সন্ধ্যা, ভিক্ষার অল ধ্রনিকেই প্রথমে অর্ঘ্য দেয়। ধ্রনির পাশেই সমাধিতে বসে, ধ্রনির পাশেই ঘ্রমোয়। উলঙ্গ আকাশের নিচে এই উলঙ্গ অশিনই তার দেবতা।

সম্পত্তির মধ্যে একটি লোটা আর চিমটা আর একটি চর্মাসন। আর, সত্যি যখন ধ্যান করছে তখন লোকে ভূল করে ভাব্ক যে সে লম্বা হয়ে ঘ্রুমোচ্ছে, তার জন্যে গা মর্নিড় দেবার চাদর।

লোটা আর চিমটা রোজ মাজা চাই তোতাপ্রীর। তাই রহমুলাভ হবার পরও তার নিত্যি ধ্যানাভ্যাস চাই। চাই যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম। রামকৃষ্ণ এক দিন বললে, 'রহমলাভের পর আবার নিত্যি এই ধ্যানাভ্যাস কেন?' ঝকঝকে করে মাজা লোটার দিকে ইণ্গিত করল তোতাপ্রী। বললে, 'নিত্যি মাজি বলেই ওর অমন উল্জবল চেহারা। যদি না মেজে ফেলে রাখি তবে ময়লা ধরে যাবে। মনও সেই রকম। অভ্যাসযোগে নিত্যি তার মার্জনা চাই। মেজেদ্বে না রাখলেই তা মলিন হয়ে যাবে।'

কথাটা মনের মত, সন্দেহ নেই। কিন্তু এরও পরে আরও কথা আছে। রামকৃষ্ণ তীক্ষ্ম চোখে তাকাল গ্রের দিকে। বললে, 'কিন্তু লোটা যদি সোনার হয়?' ঠিকই তো, তা হলে আর মাজতে লাগবে কেন? নিকৃষ্ট ধাতুর পিতলের ঘটিই মাজতে হয় প্রত্যহ।

তোতাপ্রা হাসল। বললে, 'কিন্তু সংসারে সোনার লোটা ঐ একটিই।'

দর্জনে ধর্নির ধারে বসে আছে। অশ্বৈত ধ্যানে প্রায় অচেতন হয়ে। কে একটা লোক কলকেতে তামাক ধরাবার জন্যে আগর্ন খ্রজছিল। সে হঠাৎ ধর্নির কাঠ টেনে আগর্ন নিতে বসল। তোমরা চোখ ব্রজে ধ্যান করছ তা করো, আমার একট্র চোখ ব্রজে তামাক খেতে দোষ কি।

আরামে তামাক খাবার উপায় নেই। তোতাপ্রবীর সব চেয়ে যে পবিত্র জিনিস সেই ধ্রনিতে সে হাত দিয়েছে। এত বড় অনাচার সইতে পারবে না তোতা। ম্বহ্তে ট্রটে গেল তার ধ্যান। পাবকের মতই সে ক্রোধে জনলে উঠল, গালিগালাজ করতে লাগল। তাতেও ক্ষান্তি নেই, মারতে গেল চিমটে তুলে।

'দ্রে শালা! দ্রে শালা!' অর্ধবাহ্যদশায় হেসে উঠল রামকৃষ্ণ।

লোকটাকে বলছে না—যেন তাকে বলছে, এমনি মনে হল তোতাপ্রবীর। আর, সেই লোকটা এখন কোথায়? তাড়া খেয়ে সটকান দিয়েছে।

কিন্তু এতে এত হাসবার আছে কী? অন্যায় দেখলে হাসি?

হেসে একেবারে গড়াগড়ি দিচ্ছে রামকৃষ্ণ।

'এত হাসছ কেন? লোকটার অন্যায়টা একবার দেখলে না?'

'দেখল্ম। সেই সঙ্গে তোমার ব্রহ্মজ্ঞানের দৌড়টাও দেখল্ম। এই বলছিলে, ব্রহম ছাড়া দ্বিতীয় সন্তাই নেই—জীব মাত্রই ব্রহমের প্রতিবিন্দ্র। তবে আবার সেই ব্রহমুর্পী জীবকেই মারতে উঠেছ? তাই হাসছি, মায়ার কী প্রভাব!'

তোতাপ্ররী গশ্ভীর হয়ে গেল। ভেবে দেখল, কাম ত্যাগ করলেও ক্রোধ ত্যাগ হয়নি। তাই বললে, 'তুমি ঠিক বলেছ। ক্রোধ ত্যাগ হয়নি। আজ থেকে ত্যাগ করল ফ্রেম ক্রোধ।'

গ্রের মিলে তো লাখ, চেলা মিলে এক—ঠিকই বলেছে তোতাপ্রেরী। সকল গ্রের্র গ্রের এই রামকৃষ্ণ।

একটা ফড়িঙের পাখায় কে একটা কাঠি ফঃড়ে দিয়েছে। নিশ্চয়ই কোনো দুল্ট্রছেলের কাজ। রামকৃষ্ণের মন ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল। পরক্ষণেই সে হাসির রোল তুললে। বললে, 'তুমিই তোমার দুদ্শা করেছ। তুমিই ফড়িং, তুমিই সেই দুল্ট্রছেল।'

কালীবাড়ির বাগানে নতুন ঘাস উঠেছে। রামকৃষ্ণ অনুভব করলে ও যেন তার

নিজের অঙ্গ। কে-একটা লোক হে°টে যাচ্ছিল ওখান দিয়ে, যন্ত্রণায় চে°চিয়ে উঠল রামকৃষ্ণঃ 'ওরে যাসনি, যাসনি, আমার ব্রক ফেটে যাচ্ছে, সইতে পারছি না—'

গণগার ঘাটে ঝগড়া করছে মাঝিরা। ঝগড়া থেকে হাতাহাতি। এক জন আরেক জনের পিঠে সজোরে চড় মেরে বসল। রামকৃষ্ণ দাঁড়িয়েছিল ঘাটে, চেণ্চিয়ে কেণ্দে উঠল হঠাং। ভয়ের কামা নয়, যন্ত্রণার কামা।

কালীঘর থেকে শ্নুনতে পেল হৃদয়। কি হয়েছে? ছ্বুটে এল ঘাটের চাঁদনীতে। দেখল রামকুঞ্চের পিঠ ফ্বুলে লাল।

'এ কি, কে তোমাকে মেরেছে? বলো, তাকে একবার আমি দেখে নিই।'

কিছু বলে না, রামকৃষ্ণ শ্বান কাঁদে। অনেক পরে শান্ত হয়ে বললে, 'এক মাঝি আরেক মাঝিকে মেরেছে, আমাকে নয়। কিন্তু সেও তো আমাকেই মারা। নইলে আমার লাগল কেন? কাঁদলাম কেন এতক্ষণ?'

এই অশ্বৈত ভাব। সে ভাবে তুমিও নেই আমিও নেই। একও নেই দুইও নেই। অর্থাৎ সীমাও নেই সংখ্যাও নেই। শুধু একটি বিমল বোধের ঘনতা। এইটিই আত্মবোধ। নিরবধি গগন থেকে ক্ষুদ্র ধ্লিকণা পর্যন্ত পরিব্যাপী আত্মময়তা। এই ভাবনাতীত ভাবসমন্দ্র দুর থেকে দেখেই কেউ ফিরে আসে, কেউ ছোঁর কিনা-ছোঁর, আর কেউ যদি তার জল খেতে পায় এক চুমুক তার যে কী হয় তা সে নিজেও জানে না।

নারদ দ্রে থেকে দেখেই ফিরেছিল। শ্রুকদেব শ্ব্রু ছুরেছিল। আর শিব তিন গণ্ডুষ জল খেরেছিল সাহস করে। খেয়ে অবিধি কি হয়েছে কে জানে। শব হয়ে পড়ে আছে।

সেই অন্বৈত ভাবের ভূমিতে যদি এক মুহ্তের জন্যেও কেউ পেণছ্ত্তে পারে তবেই তার নিবিকিল্প সমাধি।

এক-আধ দিন নয়, একটানা ছ'মাস রামকৃষ্ণ ছিল এই নির্বিকল্প অবস্থায়। খুব-বেশি একুশ দিন থাকলেই শরীর নস্যাৎ হয়ে যায়—সেখানে ছয় মাস! কি দেখছে কি শ্বনছে কেউ জানে না। ন্বনের প্রতুল যেন সম্দ্র মাপতে নেমেছে। যাই নামা অমনি গলে যাওয়া!

বিচার যেখানে এসে থেমে যায় তাই ব্রহা। যাকে দেখে আর দেখবার নেই, যাকে জেনে আর জানবার নেই, যা হয়ে আর হবার নেই। কিন্তু কী তুমি দেখলে কী তুমি জানলে কী তুমি হলে বোঝাও তোমার সাধ্য কি। সংসারে আর সব জেয় বন্তু এটো হয়ে গেছে। বেদই বলো আর প্রাণই বলো, কত পঠন-পাঠন কত বিচার-বিতর্ক হয়ে গেছে ম্থে-ম্থে। কত উচ্চারণ, কত বিশেলষণ। কিন্তু বহা? বহাই একমাত্র অন্কারিত। বহাই একমাত্র অন্কিছণ্ট।

কখন কোন দিক দিয়ে দিন আসছে, কোন পথ দিয়ে চলে যাচ্ছে রাত, খেয়াল থাকছে না রামকৃষ্ণের। আগে-আগে সমাধিতে 'মা'-'মা' বলে কাঁদত, এখন বাক্যমনের পরপারে চলে এসেছে। জাগরণও নয়, স্বশ্নও নয়, সনুষ্কিতও নয়—চলে এসেছে স্বর্পবোধের স্তশ্ধতায়। নাকে-মনুখে মাছি চনুকছে, তব্ সাড় আসছে না ১২৮

শরীরে। ধ্বলোয়-ধ্বলোয় চুলে জট পাকিয়ে যাচ্ছে। অসাড়ে শোচাদি হয়ে যাচ্ছে তব্ব চেতনা নেই। শ্ন্যেও নয়, অশ্ন্যও নয়, সর্ব জগতে চিন্মান্নবিস্তার। আর সেই চেতনায় শিব শবীভূত।

শরীর ভেঙে গ্রিড়য়ে যাচ্ছিল রামকৃষ্ণের। কিন্তু কোখেকে এক সাধ্ব এসে হাজির তখন দক্ষিণেশ্বরে। হাতে একগাছা মোটা লাঠি, তাই দিয়ে থেকে-থেকে মারতে শুরু করল রামকৃষ্ণকে।

'কি, খাবি না কি? একশো বার খেতে হবে।' মারে আর শাসায় সেই সাধ্। বলে, 'ওই দেহ অর্মান করে নণ্ট করতে দেব না। ওই দেহে মা'র এখনো অনেক কাজ আছে। বাকি আছে অনেক লোক-কল্যাণ। নে, ওঠা, খা—' বলে আবার মার। এমনি করে হ'ন আনবার চেণ্টা করছে। মারের চোটে যেই একট্ব হ'ন আনছে, অর্মান খাবার গংজে দিচ্ছে মুখের মধ্যে। এমনি করে বাঁচিয়ে রাখছে। এমনি করে এক-আধ দিন নয়, ছয় মাস।

তার পর এক দিন জগদম্বা দেখা দিলেন। বললেন, 'এবার নেমে আয়। এখন থেকে ভাবমুখে থাক। লোকশিক্ষার জন্যে ভাবৈশ্বর্য ধারণ কর।'

রামকৃষ্ণের রক্ত-আমাশা হল। সেই রোগে ভূগে-ভূগে ক্রমে-ক্রমে দেহে মন নামল।
'ছাদে কতক্ষণ লোক থাকতে পারে? তার পর আবার নেমে আসে।
সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি—নি-তে কতক্ষণ থাকা যায়? আবার সা-তে নেমে আসে।
সমাধিস্থ হয়ে যে রহ্মকে দেখে, নেমে এসে সে আবার দেখে জীব-জগৎ সব
তিনিই হয়েছেন। যিনি রহ্ম তিনিই ভগবান। রহ্ম গ্র্ণাতীত, ভগবান
ষড়েশ্বর্যপ্রণ। এই জীব জগৎ মন ব্রন্ধি ভক্তি জ্ঞান ত্যাগ বৈরাগ্য সব তাঁরই
ঐশ্বর্য। রহ্ম জ্ঞান-ম্থে, ভগবান ভাব-ম্থে। আমাদের ভাব-ম্থের ভগবানিটিই
ভালো। তার ঘর-দ্রার আছে, ধন-দৌলত আছে—তাই তার এত নাম-ভাক।
আর রহ্মিট দেউলে, বাউণ্ডুলে। যে বাব্র ঘর-দ্রার নেই সে বাব্র আবার
কিসের বাব্র!'

বাবনুরাম ঘোষ, পরে যিনি স্বামী প্রেমানন্দ নামে প্রসিদ্ধ, এক রাতে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সংগ্য এক ঘরে শনুরে আছে। হঠাৎ কিসের শব্দে বাবনুরামের ঘন্ম ভেঙে গেল। কান খাড়া রেখে শনুনল কে যেন হাঁটছে ঘরের মধ্যে। আর কে? ঠাকুরই অস্থির হয়ে ঘরের মধ্যে পাইচারি করে বেড়াচ্ছেন। পরনের কাপড় বগলের নিচে গন্টানো। পাইচারি করছেন আর বলছেন উত্তেজিত হয়েঃ 'ও সব আমি চাই না। ও সব তুই ফিরিয়ে নিয়ে যা। ছিঃ, ও দিয়ে আমার কী হবে?'

তর্ণ শিষ্য বাব্রাম বিষ্ময়ে কাঠ হয়ে আছে। আবার পাইচারি। আবার সেই সঘ্ণ প্রত্যাখ্যান।

কতক্ষণ পরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল রামকৃষণ। বাব্রাম জিগগেস করলে, 'তখন ও রকম করছিলেন কেন?'

'ও! তুই দেখে ফেলেছিস না কি? মাঝ রাতে ঘ্রম ভেঙে ষেতে দেখি, ঘরে মা এসেছেন। হাতে একটা থলে। বললেন, থলের মধ্যে যা-কিছ্র আছে, সব তোর, তোর জন্যে এনেছি। নে, হাত পাত। কি এনেছিস? তাকিয়ে দেখি, ৯(৬০) থলের মধ্যে নাম-যশ, লোকমান্য। থলের থেকে মুখ বার করে রয়েছে। উঃ, সে কী বীভংস দেখতে! চে চিয়ে উঠলাম, তুই ৳ সব ফিরিয়ে নিয়ে যা, ফিরিয়ে নিয়ে যা। আমি ও-সব চাইনে আমাকে লোভ দেখাসনে, তোর পায়ে পড়ি—' 'তার পর?'

'তার পর আর কি। মা একট্র হাসলেন। চলে গেলেন থলে নিয়ে।'



'আরে, কে'ও রোটি ঠোকতে হো?'

হাততালি দিতে-দিতে হরিনাম করছে রামকৃষ্ণ। সকাল সন্ধ্যের যেমন চিরকালের অভ্যাস। হয় হরিবোল, হরিবোল, নয় তো হরি গ্রে, গ্রে, হরি। হয় আমি যক্ষ তুমি যক্ষী, নয় তো মন কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ।

নিবিকলপ সমাধি লাভ করে এ সব আবার কী ছেলেমান্যি!

বিরম্ভ হল তোতাপ্ররী। ঠাট্টা করে বললে, 'হাত চাপড়ে-চাপড়ে রুটি তৈরি করছ না কি?'

'দ্রে শালা! আমি ঈশ্বরের নাম করছি—শ্নতে পাচ্ছ না?'

'ঈশ্বরের নাম করছ তো তালি দিচ্ছ কেন?'

কেন দিচ্ছে কে জানে। বেশি ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। ও-সব ভাবের ব্যাপার কিছুই ব্রুববে না তোতাপ্ররী।

সে ব্রহম নিয়েই মশগন্ব। তার সিজ্গিনী যে মায়া, যে ভাবর্ পিনী শক্তি, তার সে খবর রাখে না। বিচারে-বিতর্কে ঈশ্বরকে শ্ব্দ্ সন্ধানই করা যায়, তাকে যে ভালোবাসা যায়, তার জন্যে যে কেউ কাঁদতে পারে, নাচতে পারে—এ তার ধারণার অতীত। সে মনন-চিন্তন বোঝে, কীর্তন-ভজন বোঝে না। শম-দম বোঝে, বোঝে না বাৎসল্য-মাধ্যে। ভক্তি তার কাছে নিছক প্রলাপোচ্ছনাস। ব্নিশ্বর বিক্লিম্ন বিকার।

সে অভীঃ। তার ধর্নির আগরনের মত সে মায়াশ্না, নিষ্কলংক।

গভীর রাত্রে ধ্যানে বসবার উদ্যোগ করছে তোতাপ<sup>্</sup>রী। মন্দিরচ্ডায় একটা পে<sup>\*</sup>চা ডাকছে। থমথম করছে চার পাশ।

হঠাৎ দীর্ঘাকার একটা লোক গাছ বেয়ে নিচে নেমে এল। দাঁড়াল এসে সামনে। এ কি, এ যে তারই মত উলঙ্গ। 'কে তুমি?' জিগগেস করল তোতাপ্রী।

'আমি ভূত—ভৈরব। গাছের উপর থাকি। এই দেবস্থান রক্ষা করি। কিন্তু তুমি কে?'

বিন্দ্ৰমাত্ৰ বিচলিত হল না তোতা। বললে, 'তুমিও যা, আমিও তা।' 'আমি তো ভত।'

'হলেই বা। তুমিও রহেন্নর প্রকাশ, আর্মিও রহেন্নর প্রকাশ। আমাতে-তোমাতে কোনো তফাৎ নেই। বোসো এসে পাশে। ধ্যান করো।'

নিমেষে মিলিয়ে গেল ভত।

পর্রাদন তোতা বলল সব রামকৃষ্ণকে।

'জানি। অনেক বার দেখেছি তাকে।' রামকৃষ্ণ উদাসীনের মত বললে। 'বলো কি? দেখেছ? ভয় পার্তান?'

'ভয় পাব কেন? আমাকে কত সে ভবিষ্যাৎ বলে দিয়েছে। সে বার কি হয়েছিল জানো না বুঝি—?'

বার্দ-ঘর করবার জন্যে কোম্পানি পশুবটীর জমি নেবে ঠিক করেছিল। একট্ব নির্জনে বসে মাকে ডাকি, তাও উঠে যাবে? কোম্পানির বির্দেধ মথ্র খ্ব লড়লে একটোট। মামলায় কে হারে কে জেতে তখন সেটা একটা সন্তিন অবস্থা। এমন সময় একদিন রাত্রে দেখি ভৈরবটি পা ঝ্রিলয়ে বসে আছেন গাছে। কি খবর?' ইশারায় বলুলে, ভয় নেই। মামলায় হেরে যাবে কোম্পানি।

হলও তাই। কোম্পানি ডিসমিস খেয়ে গেল।

তুমি জ্ঞানে নির্ভার, আমি ভালোবাসায় নির্ভার। তুমি রহার পেয়ে রহার নিরেই থাকো। আমি রহার পেয়ে জীব নিয়ে থাকব। তোমার আগেও জ্ঞান পরেও জ্ঞান। আমার ভিত্তি থেকে জ্ঞান। আবার জ্ঞান থেকে ভালোবাসা। আমার কখনো প্রজাকখনো জপ কখনো ধ্যান কখনো শৃধ্ব নামগ্রণগান। কখনো বা দৃংহাত তুলে নৃত্য। আমি শান্তদেরও মানি, বৈষ্ণবদেরও মানি, আবার বেদান্তবাদীদেরও মানি। আজকালকার রহারজ্ঞানীদেরও মানি। তুমি একরোখা, একঘেয়ে। আমি বিচিত্র। আমি বহুল। আমার সর্বসমন্বয়।

ভক্তি-ভালবাসা না মানলে কি হয়, তোতাপরী যখন রামকৃষ্ণের গান শোনে, কে'দে ফেলে।

ভক্তির বীজ আর যায় না। যতই জ্ঞান-চাপা দাও, আঁকুর থেকে ফ্ল-ফল হবেই। হাজার জ্ঞান বিচার করো, আবার ঘ্ররে-ফিরে 'মা'-'মা', আবার ঘ্ররে-ফিরে হরি-বোল, হরিবোল!

তুমি অশ্বৈতজ্ঞান নিয়ে নিশ্চল হয়ে বসে থাকো। আমি অশ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বে'ধে কাজ করি। আমার কত কাজ, কত কথা। আমি না বললে শ্বনবে কে? আমি না করলে করবে কেন? আর এই আমিটি আমি নয়, কেউ নয়। সকলই তিনি, সকলই তুমি।

তিনিটি জ্ঞান। আর তুমিটি ভালোবাসা।

'অন্বৈতভাব কেমন জানিস? বেমন, ধরো, অনেক দিনের প্রুরোনো চাকর।

মনিব তার উপর খ্ব খ্নি। তাকে সকল কথায় বিশ্বাস করে, সব বিষয়ে পরামশ করে। একদিন করলে কি—তার হাত ধরে নিজের গদিতেই বসাতে গেল। কি কর, কি কর—চাকর তো সঙ্গোচে এতট্কু। আঃ, বোস না—মনিব তাকে জোর করে টেনে বসিয়ে দিল। বললে, তুইও যে, আমিও সে। অন্বৈতভাব এই রকম।

পশ্মলোচন প্রকাণ্ড বৈদান্তিক। দেশজোড়া প্রাসিশ্ব। বর্ধমান-রাজার সভাপণিডত হয়ে আছে। রামকৃষ্ণ ধরল মথ্ববাব্বকে। বললে, আমাকে একবার বর্ধমান নিয়ে চলো। পণিডতকে একবার দেখে আসি।

যেখানে পাণ্ডিত্য আর ভত্তি একসঙ্গে মিশেছে, সেখানে তো ভগবানের অধিষ্ঠান। সেই তো তীর্থ ক্ষেত্র। সেইখানেই তো হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।

যেতে হল না রামকৃষ্ণকে। পদ্মলোচনই চলে এল কামারহাটি। দক্ষিণেশ্বরের কাছে। শরীর সারাবার জন্যে রয়েছে গণগাতীরে।

'একবার গিয়ে পশ্ডিতের খোঁজ নিয়ে আয় তো।' হ্দয়কে বললে রামকৃষ্ণ। 'সে আবার কে?'

জানিস না ব্রিঝ? প্রকাণ্ড সাধক। ঈশ্বরপ্রেমিক। বিদ্যেব্রিশ্বতে প্রচণ্ড, আবার ভান্ততে মেদ্রর। যেমন সদাচার ইণ্টানিণ্ঠা তেমনি আবার ঔদাসীন্য আর ঔদার্য। যেমন সরল তেমনি স্পণ্টবাদী। একবার রাজসভায় তর্ক উঠল, শিব বড় না বিষ্ণু বড়? মীমাংসা হচ্ছে না, ডাকো পদ্মলোচনকে। পদ্মলোচন এসে বললে, তার আমি কি জানি! আমার চৌদ্দ প্রের্ষে কেউ শিবও দেখেনি বিষ্ণুও দেখেনি। বড়-ছোট বলব কি করে? যার কাছে যে বড় তার কাছে সেই বড়।

'গিয়ে কি করতে হবে?' জিগগেস করল হৃদয়।

'গিয়ে দেখে আয় তার মধ্যে অভিমান আছে কি না।'

হৃদয় গিয়ে দেখে এল পশ্মলোচনকে। বললে, 'সে তোমার জন্যে বসে আছে। আমাকে তোমার ভাশেন জেনে কত খাতির।'

তক্ষ্মনি চলল রামকৃষ্ণ। জীবন ফ্রারিয়ে যাচ্ছে, যা কিছ্ম সংস্থা করবার করে নাও। দিন থাকতে-থাকতে দেখে নাও দিন্মাণকে।

পদ্মলোচন দেখল তার দুয়ারে পদ্মপলাশলোচন এসেছে।

পরস্পরকে দেখে গলে গেল দ্'জনে। শ্রুর্ হল কথার হোলিখেলা। রামকৃষ্ণ গান করলে। পদ্মলোচন কে'দে আকুল।

'এত জ্ঞানী আর পশ্ডিত,' বললেন একদিন ঠাকুর, 'তব্ব আমার মুখে রামপ্রসাদের গান শুনে কাল্লা! জানিস, কথা কয়ে এমন সূখ আর পাইনি কোথাও।'

আর পদ্মলোচন বললে, 'ঝ্রিড়-ঝ্রিড় বই পড়ে যা জেনেছি ও এক প্তঠা না উলটিয়েও তার চেয়ে বেশি জেনেছে।'

বেদান্তবাদী হলে কি হয়, পশ্মলোচন তন্মসাধনায় সিম্প। ইন্টদেবীর শক্তিবলে তকে সৈ সর্বজয়ী। কিন্তু এর মধ্যে প্রচ্ছম একট্ব রহস্য ছিল। সব সময়েই তার কাছে থাকত একটি জলে-ভার্ত গাড়্ব আর একখানি গামছা। তকে প্রবৃত্ত ১৩২

হবার আগে সেই জলে সে মূখ ধ্রের নিত। বাস, একবার মূখ ধ্রের নিতে পারলেই সে কেল্লা মেরে দিয়েছে। কেউ আর হারাতে পারবে না তাকে। তার প্রাধান্যই অক্ষরে থাকবে।

একটা অত্যন্ত সাধারণ আচরণ। বাগদেবীকে জিহ্বাগ্রে আনবার আগে এই একট্ মুখ-ধোওয়া।

কিন্তু বিষয়টা কি, রামকৃষ্ণ ব্রুবতে পারল। জগদন্বা বলে দিলে।

সেদিন তর্কে প্রবৃত্ত হবার আগে পদ্মলোচন যথারীতি মুখ ধুতে উঠেছে। কিন্তু কোথায় গাড়া নামছা? বা, তার গাড়া নামছা কি হল? মুখ না ধুয়ে সে শাস্ত্রা-লোচনা শার্র করে কি করে? সে কি কথা? তার গাড়া নামছা কে নিল? এইখানেই তো ছিল—

আর কে নেবে! রামকৃষ্ণই ল্রেকিয়েছে।

কি, আরম্ভ করো মীমাংসা!' রামকৃষ্ণ হাসতে লাগল মৃদ্ব-মৃদ্ব।

কি আশ্চর্য !' পদ্মলোচন তো হতবাকঃ 'তুমি জানলে কি করে? তবে তুমি কি অন্তর্যামী ?'

পদ্মলোচনের দুই চোখ জলে প্লাবিত হয়ে গেল। করজোড়ে স্তব করতে লাগল রামকৃষ্ণকে। পরে বললে, 'আমি নিজে এক সভা বসাব। ডাকাব সব পশ্ডিতদের। বলব তুমি ঈশ্বরাবতার—দেখি কে কাটতে পারে আমার কথা।'

সে-সভা আর বসাতে পারেনি পদ্মলোচন। তার অস্থ ক্রমশই ব্দিধর ম্থে। একদিন বললে রামকৃষ্ণকে, 'ভক্তির সংগ করব এ কামনা ত্যাগ কোরো, নইলে নানা রকমের লোক এসে তোমায় পতিত করবে।'

রামকৃষ্ণ হাসল। বললে, 'পতিত-অভাজনদের মধ্যেই তো এখন ঠাঁই নেব। আমাকে আবার পতিত করবে কে?'

দক্ষিণেশ্বরে মথ্বরবাব্ বিরাট ব্রাহ্মণ-বিদায়ের আয়োজন করেছেন। এক হাজার মণ চাল বিলোনো হবে, সঙ্গে বহু বিচিত্র খাদ্যসম্ভার, সোনা-র্পোও যথেষ্ট। গাইয়েও নিমন্ত্রিত হয়েছে অনেক, যার গানে যত বেশি ভাব হবে রামকৃষ্ণের তাকে তত বেশি টাকা দেবেন—শয়ে-শয়ে টাকা, সঙ্গে শাল, ক্ষোমবন্দ্র। মথ্বরবাব্রর ইচ্ছে পণ্ডিত পশ্মলোচনকে নিমন্ত্রণ করে। কিন্তু সে যেমন গোঁড়া, হয়তো নেবে না নিমন্ত্রণ। রামকৃষ্ণকে বললে, 'তুমি একবার দেখ না বলে।'

'হাাঁ গা, তুমি যাবে না দক্ষিণেশ্বর?' পদ্মলোচনকে জিগগেস করল রামকৃষ্ণ। পরম নিষ্ঠাচারী ব্রাহমণ। অশ্দ্রপ্রতিগ্রাহী। বললে, 'তোমার সঙ্গে হাড়ির বাড়িতে গিয়ে খেয়ে আসতে পারি। কৈবতের বাড়িতে সভায় যাব, এ আর কি বড় কথা!'

কিন্তু শরীরে শেষ পর্যন্ত কুলোল না। রামকৃষ্ণের থেকে বিদায় নিয়ে কাশী চলে গেল। আর ফিরল না।

সি<sup>\*</sup>তির বাগানে আরেক পশ্ডিত এসেছে। নাম দয়ানন্দ সর<del>স্</del>বতী। আর্ষ-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা।

রামকৃষ্ণ গেল তার সঙ্গে দেখা করতে। যেখানে প্রসিদ্ধ সেখানেই ঈশ্বরের

বিভূতি। আর ষেখানেই ঈশ্বরের বিভূতি সেখানেই রামকৃষ্ণের স্বীকৃতি। 'কেমন দেখলেন সরস্বতীকে?'

'দেখলাম শক্তি হয়েছে—ব্রুক লাল। কথা কইছে খ্রুব, যাকে বলে বৈখরী অবস্থা। ব্যাকরণ লাগিয়ে শাস্ত্রবাক্যের ব্যাখ্যা করছে। নিজে একটা কিছু করব, একটা মত চালাব, এই অহঙ্কার ষোলো আনা।'

'আর জয়নারাণ পণিডত ?'

'আহা, তার কথা বোলো না। এত বড় বিশ্বান, এক বিন্দর্ অহৎকার নেই। নিজের মৃত্যুর কথা টের পেয়েছিল আগে থেকে। টের পেয়ে বললে, কাশী চলল্বেম।'

আর এ'ড়েদার কৃষ্ণকিশোর বিশ্বাসে একেবারে আগন্ন। কি? একবার তাঁর নাম করেছি, আমার আবার পাপ? অসম্ভব।

'যে গর্বাচকোচ করে খায় সে ছিড়িক-ছিড়িক করে দ্বধ দেয়। আর যে গর্, শাক-পাতা খোসা-ভূষি যা দাও গব-গব করে খায়, সে হ্রড়হর্ড় করে দ্বধ দেয়।'

কৃষ্ণকিশোরের ডাকাতে বিশ্বাস। তেণ্টা পেয়েছে, পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত। কুয়োর কাছে কে একজন দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে বললে একট্র জল তুলে দিতে। সে বললে, আমি মর্কি, ছোট জাত। হলেই বা। একবার শিব নাম নাও, অমনি শর্কি হয়ে যাবে। একবার নাম নিলেই হবে? হ্যাঁ, বলছি কি, একবার নিলেই হবে। একবারই যথেণ্ট। লোকটা তাই একবার শিব' বললে। জল তুলে দিল কৃষ্ণ-কিশোরকে। কৃষ্ণকিশোর প্রম তিশ্তিতে জল খেল।

কৃষ্ণকিশোর বলে, তোমরা রাম নাম করো, আমি বলি 'মরা'-'মরা'। রামের চেয়েও 'মরা' বেশি শক্তিশালী। মরাতেই রত্নাকরের উদ্ধার, মৃতের প্রনজীবিন। তোমাদের কী মন্ত জানি না, আমার এই মরা মন্ত।

বিষয়ীসঙ্গ সহ্য হত না, রামকৃষ্ণ প্রায়ই আসত কৃষ্ণকিশোরের কাছে। কৃষ্ণকিশোরের ঈশ্বর ছাড়া বাক্য নেই, ঈশ্বর ছাড়া স্তব্ধতাও নেই। কৃষ্ণকিশোর সচল তীর্থ, উম্বাটিত শাস্ত্র।

হলধারীকে দেখতে পারত না দ্ব'চোখে।

একবার রামকৃষ্ণ আর কৃষ্ণকিশোর এক সাধ্দেশনে চলেছে। তুমি যাবে? জিগগেস করল হলধারীকে। হলধারী বললে, 'পণ্ডভূতের একটা খাঁচাকে দেখে লাভ কি?'

খেপে উঠল কৃষ্ণকিশোর। 'যে লোক ঈশ্বরের নাম করে, ঈশ্বরের ধ্যান করে, ঈশ্বরের জন্যে সর্বস্ব বিসর্জান দিয়ে এসেছে, সে খাঁচা? সে জানে না যে ভক্তের হৃদয় চিন্ময়?'

কচু! তা হলে অজামিলকে আর দ্বশ্চর তপস্যা করতে হত না। একবার 'নারায়ণ' উচ্চারণ করেই তরে যেত।

কিন্তু কিছ্,তেই মানবে না কৃষ্ণকিশোর। তার ভক্তির তমঃ—মারো-কাটো-বাঁধো— জবরদস্ত ভক্তি। আবার কতবার বলবে? একবার বলেছি, এতেই হয়েছে। এতেই ছিনিয়ে নেব জোর করে। আমি কি ভিখিরি? আমি ডাকাত। দক্ষিণেশ্বরে ফ্রল তুলতে আসত, হলধারীর সঙ্গে দেখা হলেই ফিরিয়ে নিত মুখ। অমন ক্ষ্মুদ্র যার বিশ্বাস, যে ছিড়িক-ছিড়িক করে দুর্ধ দেয়, তার সে মুখ দর্শন করবে না।

একদিন রামকৃষ্ণ গিয়ে দেখে, কৃষ্ণকিশোর কি ভাবছে বসে-বসে। কি হয়েছে? আনমনা কেন?

'छाञ्जख्याना এम्हिन। वनतन, छोका ना मितन घिछ-वाछि त्वरह नत्व।'

'তাই ভাবছ?' রামকৃষ্ণ হেসে উঠলঃ 'লিক না ঘটি-বাটি। চাই কি, বে'ধে লয়েই যাক না। কিন্তু তোমাকে তো লয়ে যেতে পারবে না। তুমি তো 'খ' গো। তুমি তো আকাশবং।'

ঠিকই তো। আমাকে কে নেয়! আমাকে কে বাঁধে! কিন্তু তুমি যে এ-কথা বললে, তুমি কে?

তুমি 'অ'। "অক্ষরাণাং অকারোহিস্মি"। তুমি সেই অ-কার। তুমি প্রণবের আদ্য অক্ষর।

এ হেন কৃষ্ণকিশোরের প্রশোক হল। দ্-দ্ উপয্ত্ত প্র মারা গেল পর-পর। কোন জ্ঞানেই কিছু কুলোল না। শোকে উদ্দ্রান্ত হয়ে গেল।

তা অর্জুনই অধীর, এ তো কৃষ্ণকিশোর। যার জন্যে এত গীতা, যার জন্যে এত আত্মার বিশেলষণ সে-ই কি না অভিমন্য শোকে ম্ছিত। সংগে কৃষ্ণ, কৃষ্ণের এত সব শিক্ষা-দীক্ষা। কিছুতেই কিছু হল না। চোখের জলে সব ভেসে গেল।

বশিষ্ঠ যে এত বড় জ্ঞানী, সেও প্রশোকে অস্থির। তখন লক্ষ্মণ বললে, এ কি আশ্চর্য! ইনিও এত শোকার্ত। রাম বললে, 'ভাই, যার জ্ঞান আছে তার অজ্ঞানও আছে। যার সম্খবোধ আছে তার দ্বঃখবোধও আছে। তাই তোকে বলি, তুই দুইয়ের পার হ। সম্খ-দুঃখের জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যা।'

রাবণ যখন বধ হল, লক্ষ্মণ দোড়িয়ে গেল দেখতে। দেখে হাড় শতশ্ছিদ্র হয়ে গেছে। এমন জায়গা নেই যেখানে ছিদ্র নেই। রামকে বললে, রাম! তোমার বাণের কি মহিমা! রাবণের দেহে এমন জায়গা নেই যেখানে ছিদ্র না হয়েছে। রাম বললে, ও সব ছিদ্র বাণের জন্যে নয়। শোকে তার হাড় জর-জর করেছে। ও সব ছিদ্র শোকের চিহ্ন।

তেলির ছেলে গোবিন্দ, থাকে বরানগর। ছোকরা বয়স, প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আসে। আর রামকৃষ্ণর কথামৃত শোনে।

একদিন বললে, 'গোপালকে আনব এখানে?'

'কে গোপাল?'

'আমার এক বন্ধ্। আমারই সমবয়সী।'

'বেশ তো। নিয়ে আসিস একদিন।'

গোপাল এল গোবিন্দর সঙ্গে। রামকৃষ্ণের মুখে কথা শানেই কেমন বেহাস হয়ে গোল। রামকৃষ্ণের যেমন সমাধি হয়, প্রায় তেমনি।

একদিন গোপাল এসে রামকৃষ্ণের পায়ের ধ্লো নিলে। বললে, 'চলে যাচ্ছি।' 'সে কি? কোথায় যাচ্ছিস?' জিগগেস করল রামকৃষ্ণ। 'জানি না। এ সংসার আর ভালো লাগছে না তাই আর থাকছি না এখানে।' কত দিন আর ছেলে দ্বটোর কোনো খবর নেই। এদিকে আর আসে না। কি হল কে জানে।

এক দিন গোবিন্দ এসে হাজির।

'আরে! কি খবর?'

'গোপাল মারা গেছে।'

মারা গেছে? রামকৃষ্ণ কাতর হয়ে পড়ল।

ক'দিন পরে খবর এল গোবিন্দও চলে গিয়েছে ওপারে।

ভাগ্যিস ওরা আমার কেউ নয়। ওরা আমার কে। রামকৃষ্ণ বলে আর চোখ মোছে।



তোতাপ্রী জগদন্বাকে মানে না, কিন্তু তোতাপ্রীর উপর জগদন্বার অপার কর্ণা। কর্ণাবলেই তার সাধনার পথ সহজ করে দিয়েছেন। দেখাননি তাকে তাঁর রিঙগণী মায়ার খেলা। অবিদ্যার্পিণী মোহিনী মায়ার ইন্দ্রজাল। দেখাননি তাকে তাঁর সর্বপ্রাসিনী করালী ম্তি। প্রকটিতরদনা বিভীষিকা। বরং তাকে দিয়েছেন স্কৃত্ স্বাস্থ্য, সরল মন আর বিশহ্দ সংস্কার। তাই নিজের প্রব্যব্দারের প্রয়োগে সহজ পথে উঠে গিয়েছে শিখরে। আত্মজ্ঞানে, ঈশ্বরদর্শনে, নির্বিকল্প সমাধিভূমিতে। এখন মহামায়া ভাবলেন, ওকে এবার বোঝাই আসল অবস্থাটা কী!

লোহার মত শরীর, লোহা চিবিয়ে হজম করতে পারে তোতাপ্রবী—হঠাৎ তার রম্ভ আমাশা হয়ে গেল।

সব সময়ে পেটে অসহ্য যন্ত্রণা। কি করে মন আর ধ্যানে বসে! ব্রহা ছেড়ে মন এখন শাধ্য শরীরে লেগে থাকে। মনের সেই শান্তির মৌন চলে গিয়ে দেখা দেয় শারীরিক আর্তনাদ।

রহা এবার পণ্ডভূতের ফাঁদে পড়েছেন। এবার মহামায়ার কৃপা না হলে আর রক্ষে নেই।

তোতাপর্রী ভাবলে এবার পালাই বাঙলা দেশ থেকে। কিন্তু শরীর ভালো থাকছে না এই ওজ্বাতে পালিয়ে যাব? হাড়-মাসের খাঁচা এই শরীর, তাকে এত প্রাধান্য দেব? তার জন্যে ছেড়ে যাব এই ঈশ্বর-সংগ? যেখানে যাব সেখানেই ১৩৬

তো শরীর বাবে, শরীরের সংগ-সংগ রোগও যাবে। আর, রোগকে ভরই বা কিসের? শরীর যখন আছে তখন তো তা ভুগবেই, শেষও হয়ে যাবে এক দিন। সেই শরীরের প্রতি মমতা কেন? যাক না তা ধ্লায় নস্যাৎ হয়ে। ক্ষয়হীন আত্মা রয়েছে অনির্বাণ। রোগ বা জরা বা মৃত্যু তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। সে প্রদীপত চৈতন্য শরীর-বহিভাত।

নানা তক করে মনকে স্তব্ধ করলে তোতাপ্রী।

কিন্তু রোগ না শোনে ধর্মের কাহিনী। ক্রমেই তা শিখা বিস্তার করতে লাগল—
যন্ত্রণার শিখা। ঠিক করল, আর থাকা চলবে না দক্ষিণেশ্বরে—রামকৃষ্ণর থেকে
শেষ বিদায় নিতেই হবে। কিন্তু মুখ ফুটে রামকৃষ্ণকে তা বলে এমন তার
সাধ্য নেই। কে যেন তার মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে কথা কইতে বাধা দিছে।
আজ থাক, কাল বলব—বারে-বারে এই ভাব এসে তাকে নিরুত্ত করছে। আজ
গেল, কালও সে পণ্ডবটীতে বসে রামকৃষ্ণের সঙ্গো বেদান্ত নিয়েই আলোচনা
করলে, অসুখের কথা দন্তস্ফুট করতে পারল না।

কিন্তু ব্রতে পারল রামকৃষ্ণ। মথ্রবাব্রকে বলে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করালে। মনকে সমাধিস্থ করে যল্পা থেকে গ্রাণ খ্রুজছে তোতাপ্রী। আমি দেহ নই আমি আত্মা, আমি জীব নই আমি রহা এই দিব্যবোধে নিমণন হয়ে থাকছে। শরণ নিচ্ছে যোগজ প্রজ্ঞার।

কিন্তু কত দিন?

এক দিন রাতে শ্রেছে, পেটে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হল। উঠে বসল তোতাপ্রী।
এ যন্ত্রণার কিসে নিবারণ হবে? মনকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পাঠাতে চাইল
সেই অন্বৈতভূমিতে। কিন্তু মন আর যেতে চায় না। একট্র ওঠে আবার পেটের
যন্ত্রণায় নেমে পড়ে। শরীরবোধের আর বিচ্যুতি ঘটে না। ভীষণ বিরক্ত হল
তোতাপ্রী। যে অপদার্থ শরীরটার জন্যে মনকে বশে আনতে পার্রছি না সে
শরীর রেখে আর লাভ কী? তার জন্যে কেন এত নির্যাতন? সেটাকে বিসর্জন
দিয়ে ম্রুড, শ্রুষ, অসংগ হয়ে যাই।

তোতাপ্রবী স্থির করল ভরা গণগায় ডুবে মরবে।

গণ্গার ঘাটে চলে এল তোতা। সি<sup>4</sup>ড়ি পেরিয়ে ধীরে-ধীরে জলে নামতে লাগল। ক্রমে-ক্রমে এগতে লাগল গভীরের দিকে, মাঝ-নদীতে।

কিন্তু এ কি! গণ্গা কি আজ শ্বিকয়ে গেছে? আন্ধেক প্রায় হে'টে চলে এল, তব্ব এখনো কি না ডুব-জল পেল না? এ কি গণ্গা, না, একটা শিশে খাল? প্রায় ও-পারের কাছাকাছি এসে পড়ল, এখন কি না ফের হাঁট্-জলে এসে ঠেকেছে। এ কি পরমান্চর্য! ডুবে মরবার জল পর্যন্ত আজ গণ্গায় নেই।

'এ ক্যা দৈবী মায়া!' অসহায়ের মত চীংকার করে উঠল তোতাপরে ।।

হঠাৎ তার চোখের ঠালি যেন খসে পড়ল। যে অবায়-অন্বৈত রহাকে সে ধ্যান করে এসেছে তাকে সে এখন দেখলে মায়ার্পিণী শক্তির্পে। যা রহা তাই রহাশক্তি। রহা নিলিপ্ত, কিন্তু শক্তিতেই জীব-জগং। রহা নিত্য, শক্তি লীলা। যেমন সাপ আর তির্যাক গতি। যেমন মণি আর বিভা। সেই বিভাবতী জ্যোতির্মায়ীকে দেখল এখন তোতাপ্রী। দেখল জগঙ্জননী সমস্ত চরাচর আবৃত করে রয়েছেন। যা কিছ্ব দৃশ্য দর্শন ও দুটা সব তিনি। শরীর-মন রোগ-স্বাস্থ্য জ্ঞান-অজ্ঞান জীবন-মৃত্যু—সব তাঁর র্পচ্ছটা! "একৈব সামহাশক্তিস্তয়া সর্বামিদং তত্ম।"

মা'র এই বিরাট বিশ্বব্যাপত রূপ দেখে তোতা অভিভূত হয়ে গেল।
লুক্ত হয়ে গেল ব্যাধিবোধ। নদী ভেঙে ফের সে ফিরে চলল দক্ষিণেশ্বরে।
পশুবটীতে ধ্রনির ধারে বসল গিয়ে সে চুপচাপ। ধ্যানে চোখ বোজে আর দেখে
সে জগদন্বাকে। চিৎসত্তাস্বর্গিণী পরমানন্দময়ীকে।

সকাল বেলা তোতাকে দেখে রামকৃষ্ণ তো অবাক। শরীরে রোগের আভাসলেশ নেই। সর্বত্র প্রহর্ষ-প্রকাশ।

'এ কি হল তোমার? কেমন আছ?'

'রোগ সেরে গেছে।'

'সেরে গেছে? কি করে?'

'কাল তোমার মাকে দেখেছি।' তোতার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। 'আমার মাকে?'

'হ্যাঁ, আমারো মাকে। জগতের মাকে। সর্বত্র তাঁর আত্মলীলার স্ফ্রতি´— চিদৈশ্বর্যের বিস্তার—'

'কেন, বলেছিলাম না?' রামকৃষ্ণ উল্লাসিত হয়ে উঠলঃ 'তখন না বলেছিলে, আমার কথা সব দ্রান্তি? তোমায় কী বলব, আমার মা যে দ্রান্তির্পেও সংস্থিতা—'

'দেখলাম যা রহা তাই শক্তি। যা অণ্নি তাই দাহিকা, যা প্রদীপ তাই প্রভা, যা বিন্দা, তাই সিন্ধা,। ক্রিয়াহীনে রহাবাচা, ক্রিয়ায়(ক্তেই মহামায়া।'

'দেখলে তো, দেখলে তো?' রামকৃষ্ণের খামি আর ধরে না। 'আমার মাকে না দেখে কি তুমি যেতে পারো? যোগে বসে এত দেখছ আর আমার মহাযোগিনী মাকে দেখবে না?'

ষা মন্ত্র তাই ম্তি। এক বিন্দ্র বীর্ষ থেকে এই অপ্রেস্ক্রন দেহ, এক ক্ষরে বীজ থেকে বৃহৎ বনস্পতি, এক তুচ্ছ স্ফ্রলিঙ্গ থেকে বিস্তীর্ণ দাবানল। তেমনি বহা থেকে এই শক্তির আত্মলীলা।

'এবার তোমার মাকে বলে আমাকে ছর্টি পাইয়ে দাও।'

'আমি কেন? তোমার মা, তুমি বলো না।' হাসতে লাগল রামকৃষ্ণ।

তোতা চলে এল ভবতারিণীর মন্দিরে। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে মাকে। প্রসন্ন মনে মা তাকে যাবার অনুমতি দিলেন। রামকৃষ্ণকে বিদায় জানিয়ে কালীবাড়ি ছেড়ে চলে গেল কোন দিকে।

कात पिरक राज कि जात ना।



তোতাপুরী গেল, এল গোবিন্দ রায়।

গোবিন্দ রার জাতে ক্ষরিয়, কিন্তু আরবি-ফার্সিতে পণ্ডিত। ইসলামের এক-দ্রাতৃত্বের আদর্শে মুশ্ধ হয়ে মুসলমান হয়েছে।

ঘ্রতে-ঘ্রতে চলে এসেছে দক্ষিণেশ্বর। আশ্তানা গেড়েছে কালীবাড়ির বাগানে।
তখন এমনি উদার ব্যবস্থা। রানি রাসমণির প্রণ্যের আকর্ষণে হিন্দ্র সম্মোসর
মত ম্সলমান ফকিররা এসেও জমায়েত হচ্ছে। যেখানে ভক্তির রাজ্য, ভাবের
রাজ্য, সেখানে আবার জাত বিচার কি! তা ছাড়া রানি যেখানে অল্লপ্র্ণা।
গোবিন্দ রায় দরবেশ। স্ফী-পন্থী। প্রেমভাবে মাতোয়ারা। ভাবের পশরা
মাথায় নিয়ে ভবের হাটে কেনা-বেচা করে।

রামকৃষ্ণর চোখ পড়ল গোবিন্দর উপর। ভাবেশ্বরীই তাকে পথ দেখালেন। 'কি হে, এসেছ?' ছুটে গেল রামকৃষ্ণ।

'তুমি ডাকলে যে! না এসে কি পারি?' গোবিন্দ রায় মহানন্দে হাসল। চুন্বকের ডাকে লোহা চলে এসেছে।

যেখানেই অন্বভূতির গভীরতা সেখানেই স্বচ্ছ সারল্য। যেখানে জ্ঞানের বিস্তৃতি সেখানেই প্রেমের সদানন্দ।

গোবিন্দ রায়ের বিতর্ক হীন বিশ্বাস আর প্রশ্নহীন প্রেমে মন্প্র হয়ে গেল রামকৃষ্ণ। দেখল, এও তো একটা পথ ঈশ্বরের কাছে পেশছন্বার। এই পথেই তো মা লোককে টেনে নিয়ে চলেছেন, পেশছে দিচ্ছেন বিশ্বনিয়ন্তার পাদপদ্মে। এই পথটা একবার দেখে এলে কেমন হয়? পথ যখন আরেকটা আছে তখন সেটাই বা তার কাছে রন্ধ থাকবে কেন? সমস্ত রসের রসিক সে। সমস্ত পথের সে পর্যটক।

যত মত তত পথ। নদী নানা দিক দিয়ে আসে, কিন্তু পড়ে গিয়ে সেই সমন্দ্র। তেমনি ছাদে নানা উপায়ে ওঠা যায়। পাকা সি'ড়ি, কাঠের সি'ড়ি, বাঁকা সি'ড়ি, ঘোরানো সি'ড়ি। ইচ্ছে করলে শ্ব্ধ একটা দড়ি দিয়েও উঠতে পারো। তবে ষে ভাবেই ওঠো, একটা কিছ্ব ধরে উঠতে হবে। দ্ব' সি'ড়িতে পা দিলে পড়ে যাবে মৃথ্ থ্বড়ে। যখন যেটা ধরেছ সেটা ধরেই উঠে যাও। দেখ ঠিক উঠছ কি না।

ধর্ম তো আর ঈশ্বর নয়। ধর্ম হচ্ছে শ্বধ্ব একটা কিছ্ব ধরবার জন্যে। যেটা ধরে উঠতে পারবে উপরে, পর্বতচ্ড়ায়, যেখানে ঈশ্বর বিরাজ করছেন। যা তুমি ধরবে, তা বাপ্ব, একট্ব শক্ত করে ধোরো। পা পিছলে পড়ে না যাও। কালীঘাটে যাবার নানান রাস্তা। নানান বাহন। তোমার গাড়ি-ঘোড়া না জোটে, না জাটাক, তোমার খাব দারের পাড়ি হয়, হোক যত দার খাদি। তুমি পায়ে হেণ্টেই চলে এস মন্দিরে। সোজা ভক্তি-বিশ্বাসের পথ দিয়ে।

রামকৃষ্ণ ধরল গিয়ে গোবিন্দ রায়কে। বললে, 'আমি মুসলমান হব।'

চিত্রাপি তের মত তাকিয়ে রইল গোবিন্দ রায়। দেখল সে কী মহাভাববিদ্যুতি রামকৃষ্ণের চোখে-মুখে খেলে যাছে। দেখল ভক্তি-ভালোবাসার বিশাল ঝঞ্জা-বাতে উড়ে গেছে সব বিধি-নিষেধ, সব সংস্কার-সংকীর্ণতা। অভিমানের জ্ঞালস্ত্রপ।

তব্ নিজের কানকে যেন বিশ্বাস হল না গোবিন্দর। জিজ্ঞাসা করলে, 'কি হবে?' 'ম্সলমান হব। ইসলামের পথও তো একটা পথ। এই পথে কত সাধকই তো বাঞ্ছিত ধামে গিয়ে পেণছ্লছেন। আমি সে পথটাই বা বাদ দেব কেন?'

'সত্যি বলছ মুসলমান হবে?'

'হ্যাঁ, তুমি আমাকে দীক্ষা দাও। আমার আর দেরি সইছে না—খিদের মুখেই আমার আম্বাদন চাই।'

গোবিন্দ রায় যথাবিধি দীক্ষা দিল রামকৃষ্ণকে।

রামকৃষ্ণ কাছা খুলে ফেলল। ল্বভিগর মতন করে পরল দ্ব'গজি কাপড়। মুখে আর 'মা' 'মা' নেই, শুখু 'আল্লা', 'আল্লা'। মিল্বের ধারে-কাছেও যায় না। যে শ্যামা তার চক্ষ্বর চক্ষ্ব ছিল তাকে দেখবার জন্যে আর এক বিন্দ্ব ব্যাকুলতা নেই। বরং দেবদেবীর নাম শ্বনলে জবলে ওঠে। সেই একেশ্বর খোদাতাল্লার ভজনা করে।

থাকে মথ্বরবাব্বর কুঠির এক পাশে। চোখের উপর এত বড় যে একটা মন্দির সেটা চোখে পড়ে না। শোনে না সকাল-সন্ধ্যার ঘণ্টার আওয়াজ। পাঁচ বেলা নামাজ পড়ে তশ্গত মনে। নামাজের আগে প্রকুরে ওজ্ব করে নেয়।

এক দিন বললেন মথ্ববাব্বেক, 'ম্সলমানের রাক্ষা খাব।'

'সে কি কথা?'

'হ্যাঁ, খ্ব ঝাল-পে'য়াজ-রশ্বন দেওয়া উগ্র রাহ্মা। রাহ্মার গন্ধ বাতাসে টের পাওয়া যাবে।'

মথ্রবাব্র রাজি হন না। কিন্তু রামকৃষ্ণের দাবি দ্ঢ়তর।

বেশ, মুসলমান বাব্রচি দেখিয়ে দেবে, রাঁধবে হিন্দু বামুন। তাই সই। শিগ্যাগ্র-শিগ্যাগ্র চাপিয়ে দাও রাহা। খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে।

আমাশায় ভোগা রুগী, আঝাল ঝোল-ভাত যার পথ্য, তার জন্যে ঐ উগ্রচণ্ড রামা। কিন্তু উপায় নেই। রামকৃষ্ণ যখন গোঁ ধরেছে তখন মানতেই হবে। মুসলমান-বাব্বচি বলে দিচ্ছে, আর তার কথামত রাঁধছে হিন্দ্ব বাম্বন। কাছে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাই দেখছে রামকৃষ্ণ। বাতাসে দ্বাণ নিচ্ছে।

হঠাৎ ডাকিয়ে আনলেন মথ্ববাব্কে। বললেন, 'এ ঠিক হচ্ছে না। বাম্নকে বলো কাছা খ্লে ফেলতে। ওতে আর ঐ বাব্রিচিতে কিছ্ব তফাৎ নেই আমাকে ভাবতে দাও সেই কথা।'

मथ्रतवात्रत निर्पारण वाम्न काष्टा थ्राल रक्नल।

সানকিতে করে ভাত খেল রামকৃষ্ণ। জল খেল বদনাতে করে।

এ কি ভাব হল রামকৃষ্ণের—মথ্রবাব, ভাবনায় পড়লেন। কিন্তু হৃদয় এল তেড়েফ্ইড়ে, ভীষণ চোটপাটের সঙ্গে।

'এ সব কী হচ্ছে পাগলামি? নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে এ কী ব্যবহার? পৈতে ফেলে দিয়েছ বলে কাছাও ফেলে দেবে? কাছা ফেলে দিয়েছ বলে নামাজ পড়বে ওঠ-বোস করতে-করতে? পাগলামি ছাড়ো। যাও, মন্দিরে যাও। মন্দিরে গিয়ে মা'র কাছে বোসো। তাকে ভজনা করো।'

ধরে টেনে ঠেলে রামকৃষ্ণকে পাঠিয়ে দিল মন্দিরের দিকে। কতক্ষণ পরে হৃদয় र्मान्मत्त এमে দেখে রামকৃষ্ণের চিকিটিও কোথাও নেই। কোথায় গেল মামা? ব্যুস্ত হয়ে ছনুটোছনুটি করতে লাগল হৃদয়। মথ্বরবাবনুর কুঠির বারান্দাতেও নেই, নেই বা গণ্গার ধারে-কাছে। বাগান-পণ্ডবটীও শ্না। তবে কোথায় অদৃশ্য হল? খ্বজতে-খ্বজতে চলে এল রাস্তায়। রাস্তা ছেড়ে সামনের মসজিদে।

দেখল মসজিদে নামাজ পড়ছে রামকৃষ্ণ।

দ্বুল্ট্বুমি করার সময় ছোট ছেলে যেন ধরা পড়েছে অভিভাবকের কাছে। যেন রুদ্রচক্ষর গরেরজন আর রামকৃষ্ণ অবোধ অপোগণ্ড শিশর।

वलल, 'আমি कि कतव वल्, আমার কোনো দোষ নেই। আমাকে কে যেন জোর करत्र अथारन एंग्टन अरनरह ।'

সক্কাল বেলা। আজান দিয়েছে মসজিদ থেকে। রামকৃষ্ণ দে-ছুট। 'এ কি, তুমি কে?' প্রথম দিন জিগগেস করেছিল মুসলমানেরা।

ওদের থেকেই কে একজন বললে, 'ওকে চেন না? ও মন্দিরে থাকে, প**ু**জো-টুুজো করে—'

'করে না করত। আমি এখন ইসলামের দীক্ষা নিয়েছি। আমার ভাইদের সংগ একত্র উপাসনা করব।'

সকলে ভাবলে পাগল হবে বা। কিন্তু সাধ্য নেই তাকে কেউ তাড়িয়ে দেয়। নামাজের প্রত্যেকটি কৃত্য-করণ তার মূখন্থ। আর সব চেয়ে মর্মান্সশা হচ্ছে তার মুখস্থ ভাবটি। যে ভাবটি আসে শুধু সরলতা থেকে, ব্যাকুলতার সরলতা। তিন দিন ছিল এই ইসলামভাবে।

একদিন হঠাৎ এক জ্যোতিম্য় প্রেষ তার সামনে আবিভূতি হল। মসজিদে যখন নামাজ পড়তে এসেছে। বৃন্ধ ফকিরের বেশ, মাথার চুল সব শাদা, গোঁফদাড়িও তাই। গলায় কাঁচের মালা, হাতে লাঠি। বললে, 'তুমি এসেছ? বেশ—' বলে হাসল, হাত নেড়ে আশীর্বাদ করল। সেই প্রব্নুষ-প্রবর বিরাট ব্রহ্মেরই প্রতিভাস। পরে আরো এক দিন দেখেছিলেন তাকে ঠাকুর। বললেন, 'মা ভেদব্বন্ধি সব দ্রে করে দিলেন। বটতলায় বসে ধ্যান করছি, দেখালেন এক জন ব্রড়ো মুসলমান সানকি করে ভাত নিয়ে সামনে এল। সানকি থেকে দ্লেচ্ছদের খাইয়ে আমাকে দর্টি দিয়ে গেল। মা দেখালেন এক বই দরই নেই—'

মা'র মন্দিরে বসে তোরা চোখ বুজে কেন ধ্যান করিস বল তো? সাক্ষাৎ মা

চিন্ময়ী বিরাজ করছেন, আশ মিটিয়ে দেখে নে। দ্যাখ তাঁর আয়ত-শান্ত চোখ দর্নিট, দ্যাখ তার পাদপদ্ম দ্ব'খানি। যখন আপন মা'র কাছে যাস মাকে দেখতে, তখন কি চোখ বন্ধ করে মা'র কাছে বসিস, না, মালা ফেরাস বসে-বসে?

চেয়ে দ্যাথ দেখি—এ তোর আপনার মা নয়?

'শিখেরা বলেছিল, ঈশ্বর দয়ালা। আমি বললাম, তিনি আমাদের মা-বাপ, তিনি আবার দয়ালা, কি! ছেলের জন্ম দিয়ে বাপ-মা লালন-পালন করবে না, করবে কি বামন্ন-পাড়ার লোকেরা?'

কালীমন্দিরের চাতালে বসে স্তব করছে রামকৃষ্ণ:

'ও মা, ও মা ওঁকারর পিণী মা! এরা কত কি বলে মা, কিছ্ ব্রথতে পারিনি। কিছ্ জানি না, মা। শর্ধ শরণাগত! শরণাগত! কেবল এই কোরো মা তোমার শ্রীপাদপদেম যেন শর্মা ভিত্তি হয়। আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুক্ধ কোরো না। শরণাগত! শরণাগত!'



এই সেই যদ্ম মিল্লক।

তুমি বন্ধ হিসেবী লোক। অনেক হিসেব করে কাজ করো, তাই না? সেই বামনুনের গর, খাবে কম, নাদবে বেশি, আর হন্তহন্ত করে দৃংধ দেবে— কি বললেন?

তুমি বড় অন্যমনস্ক। ঈশ্বরচিল্তায় নয়, বিষয়চিল্তায়। কোন ব্যঞ্জনে ন্ন হয়েছে কোন ব্যঞ্জনে হয়নি এ তুমি ব্যক্তে পারো না। কেউ যদি বলে দেয়, এ ব্যঞ্জনে ন্ন হয়নি, তখন এগাঁ-এগাঁ করে বলো, হয়নি না কি? তখন তোমার হুম হয়। কেউ না বলে দিলে—

আপনি বলে দিন।

তুমি সেই রামজীবনপর্রের শিলের মত—আধখানা গরম, আধখানা ঠান্ডা। ঈশ্বরেও মন আছে, আবার সংসারেও মন আছে—

ষোলো আনা গরম করে দিন।

অসম্ভব। কথা দিয়ে কথা রাখো না কেন? বাড়িতে যে চণ্ডীর গান দেবে বলেছিলে, তা হল কই? কত দিন কেটে গেল—

जत्नक यक्षारे—नानान यात्रामा।

তুমি প্রব্য-মান্য তো বটে? তবে কথা রাখবে না কেন? প্রব্য-মান্যের এক কথা। কি, মানো?

তা মানি বৈ কি।

তা যদি মানো, সেই মান সম্বন্ধে যদি হ'স থাকে, তবে তো মান্ত্রই হয়ে ষেতে। মান-হ'্স—মান্ত্র। আর প্রত্রেষ কাকে বলে? প্রত্রের সম্পদ কোথায়?

যদ্ব মল্লিক তাকাতে লাগল এদিক-ওদিক।

কথায়। হাতির দাঁত, আর পর্রুষের? প্রুষের বাত। এক কথার মালিক যে সেই প্রুষ।

এই সেই যদ্ব মল্লিক।

এই যদ্ব মল্লিকের বাগান-বাড়িতে এক দিন বেড়াতে এসেছে রামকৃষণ। বৈঠক-খানায় বসে গল্প করছে যদ্বর সংখ্য। হঠাৎ দেয়ালে-টাঙানো একখানা ছবির দিকে তার নজর পড়ল। বড় মধ্বর ভাবের ছবিখানি।

মা আর ছেলে। মা'র নধর বাহ্বর বেণ্টনীতে পবিত্র একটি শিশ্ব, ঊষার আকাশে প্রথম উদয়ভান্ব। মা'র দ্বিট বড়-বড় বিভোর চোখে দ্রবীভূত স্নেহ, মুখে তৃশ্তিপ্রণ হাসি। আর শিশ্বর মুখে সে যে কি নিষ্পাপ সারল্য তা রামকৃষ্ণ যেমন ব্রুবছে তেমন কি কেউ ব্রুবরে?

'ওরা কারা হে?'

এক মেমসাহেব আর তার ছেলে।

তাই হবে বা। অন্য দিকে চোখ ফেরাতে চাইল রামকৃষ্ণ।

কিন্তু চোখ ফেরায় এমন সাধ্য নেই। বলো না সত্যি করে। ওরা কে? ও তো দেখছি জ্যোতিম'র দেবশিশন। আর ওর মা তো পন্ণ্যময়ী পবিত্রতা।

'মা মেরী আর তার ছেলে যীশ্ব্থ্ট।'

একদ্রেট চেয়ে রইল রামকৃষ। দেখল যশোদা আর তার কোলে বালগোপাল। সোজা শম্ভু মিল্লকের কাছে গিয়ে হাজির হল। বললে, 'যীশ্ব্র্টের গলপ শোনাও আমাকে।'

এই সেই শম্ভূ মল্লিক।

হাসপাতাল করা, ডিসপেনসারি করা, রাস্তা বানানো, কুয়ো কাটানো—এই সবে বড় ঝোঁক। এ সব কাজ অনাসক্ত হয়ে করতে পারো তো বর্নি। নইলে ও-সবের পিছনে তো শর্ধ্ব নামের পিপাসা, ঢাকের বাদ্যি। কালীঘাটে এসে যদি শর্ধ্ব দানই করতে থাকো তো কালীদর্শন হবে কখন? আগে যো-সো করে ধাক্কাধ্বক্তি খেয়েও কালীদর্শন করে নাও, তার পর দান যত করো আর না-করো। ঈশ্বর যদি তোমার কাছে এসে বলেন, কী বর চাও, তখন তুমি কী বলবে? বলবে, কতগর্বিল হাসপাতাল-ডিসপেনসারি করে দাও, না, স্থান দাও, আশ্রয় দাও, তোমার পাদপন্মে?

গৌরবর্ণ প্রবৃষ, মাথায় তাজ। ভাবে তাকে দেখেছিল রামকৃষ্ণ। দেখেছিল সেবায়েং বলে। সেজোবাব্র পরে রসদদার এই শম্ভু মল্লিক।

বাগবাজার থেকে হে'টে চলে আসে বাগানে। আসে সটান পায়ে হে'টে। কেউ

র্যাদ বলে, অত রাস্তা, গাড়ি করে আস না কেন? যদি কোনো বিপদ হর।
শম্ভু মুখ লাল করে বলে, মা'র নাম করে বেরিয়েছি, আমার আবার বিপদ!
'আমি বই-টই কিছু পড়িনি, কিন্তু দেখ দেখি মা'র নাম করি বলে আমায় সবাই

মানে।' শস্তু মল্লিককে বলেছিল এক দিন রামকৃষ্ণ।

'আহা, তা আর জানি না?' সহাস্য সারল্যে বললে শশ্ভু মল্লিক, 'ঢাল নাই তরোয়ালা নাই, শান্তিরাম সিং।'

জানোই তো আমার বিদ্যেব্দিধ। তবে এবার একট্র বাইবেল শোনাও দিকি। শম্ভু মল্লিক বাইবেল নিয়ে বসল। আবিষ্টের মত শ্রনতে লাগল রামকৃষ্ণ। ভূমাভিম্বুখী মন নামল অবগাহনে।

পরে এক দিন উন্মনার মত চলে এল যদ্ব মাল্লকের বাগান-বাড়িতে। যদ্ব মাল্লক বাড়ি নেই। বৈঠকখানা খবলে দিলে চাকররা। শিশব্যবতা মাত্চিত্রের কাছে বসল রামকৃষ্ণ।

'মা গো, তুই আমাকে এ কী দেখাচ্ছিস?'

রামকৃষ্ণ দেখল সেই ছবি যেন জীবনায়িত হয়ে উঠেছে। মা আর ছেলের দিব্য অঙগের জ্যোতিতে ভেসে যাচ্ছে দশ দিক। তার অন্তর-বাহির ধ্রেয়ে যাচ্ছে সেই জ্যোতিস্নানে। এত দিনের দৃঢ়মূল সংস্কার উন্মূলিত হয়ে যাচছে। বিশ্বসংসারে আর কেউ বিরাজমান নয়—শৃধ্ব পীয্যপ্রেমময় যীশ্ব। কৃষ্ণ নয়, খৃষ্ট। ঈশান নয়, ঈশা।

দেখল এ ঘর যেন গির্জা হয়ে গিয়েছে। নানা ধ্প দীপ মোমবাতি জেবলে ব্যাকুলতার ম্কম্তি হয়ে প্রার্থনা করছে পাদরিরা। সামনে ক্লেশভারক্লিণ্ট অথচ অক্লিণ্টকান্তি দেবতা।

কে তুমি পরম যোগী পরম প্রেমিক? কে তুমি 'আদিত্যবর্ণ'ং তমসঃ পরস্তাং?'
সংসারদ্বঃখগহন থেকে জীবের উন্ধারের জন্যে ব্বকের রক্ত ঢেলে দিলে। যাকে

ত্রাণ করতে এলে তারই হাতে প্রাণ দিলে হাসিম্বথে। এলে যে যক্ত্রণার নিবারণে
সেই যক্ত্রণাই ক্ষমা হয়ে প্রেম হয়ে শান্তি হয়ে উল্ভাসিত হল।

হাঁটতে-হাঁটতে চলে এল এক গির্জার সামনে। বড় রাস্তার পারে বড় গির্জা। সব বিদেশী-বিজাতীয়দের ভিড়। 'রাজার বেটা' না হোক, সব রাজার জাতের লোক। ভিতরে ঢ্বকতে সাহস পেল না রামকৃষ্ণ। কে জানে, হয়তো বা কালীঘরের খার্জাণ্ডি বসে আছে।

মা গো, খ্ন্টানরা গির্জেতে তোমাকে কি করে ডাকে একবার দেখিও। কিন্তু ভিতরে গেলে লোকে কি বলবে? যদি কিছ্ম হাণ্গামা হয়? আবার কালী-ঘরে দ্বনতে না দেয়! তবে মা, গির্জের দোরগোড়া থেকেই দেখিও।'

গিজার দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল রামকৃষ্ণ। চক্ষ্ম মেলে তাকাল একবার ভিতরে। সর্বতশ্চক্ষ্ম রামকৃষ্ণের চোখে এখন "পরম পশ্যানতী দ্বিট।" দেখল সত্যি-সত্যিই এ কালী-ঘর। ভিতরে, বেদীতে, মা বসে আছেন। মা জগদন্বা। মা ভবতারিলী। সব্যে খজাম্পুডকরা, অসব্যে বরাভয়দানী—সেই মা, যিনি করালী হয়েও কৈবল্যানারনী। আননদ্ধারায় দুই চোখ ভেসে গেল রামকৃষ্ণের।

সর্বাহ এই মা'র ভজন। সর্বাদ্থানই মাতৃস্থান। কাজলের ঘরে বাস করলে গায়ে কালি লাগবেই, কিন্তু কোথাও আর কাজলের ঘর নেই—সর্বাহ কালী-ঘর।
যিনি যীশ্ব্যুষ্ট তিনিই মোক্ষকরী শিবকরী মাহেশ্বরী।

তিন দিন থাকল এই খৃষ্টান ভাবে। চার দিনের দিন পঞ্চবটীতে বেড়াচ্ছে রামকৃষ্ণ, দেখল কে এক জন গোরবর্ণ সন্পার্য হঠাৎ তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বন্ধতে দেরি হল না, বিদেশী, বিজাতি। কিন্তু সোম্য আননে কী অপার সোন্দর্য, সর্বাঙ্গে দেবদ্যাতি। কে তুমি? তুমিই কি সেই পার্যযোজ্য যীশা? তুমিই কি সেই ত্যালশ্যামল বন্যালী?

সেই দেবমানব আলিৎগন করল রামকৃষ্ণকে। এক দেহে লীন হয়ে গেল দ্ব'জনে। লীন হয়ে গেল ব্রহ্মাত্মবাধে।

'আচ্ছা তোরা তো সবাই বাইবেল পড়েছিস—' এক দিন ভক্তদের জিজ্ঞাসা করলেন ঠাকুরঃ 'সেইখানে যীশরে চেহারার কোনো বর্ণনা আছে?'

না, বাইবেলে তার উল্লেখ নেই।

'আচ্ছা, যীশ্ব কেমন দেখতে ছিল বল তো?'

কে জানে! তবে ইহর্নি ছিলেন যখন তখন রং গোর চোখ টানা আর নাক টিকলো ছিল নিশ্চয়ই।

'কিন্তু আমি যখন দেখেছিলাম, দেখলাম নাক একট্ই চাপা। কেন দেখলাম কে জানে।'

ভাবে-দেখা ম্তি কি বাস্তব ম্তির অন্র্প হয়? কিন্তু যীশ্বখ্নেটর আকৃতির যে বর্ণনা পাওয়া গেছে তাতে তাঁর নাক চাপা বলেই লেখা আছে।

'মা গো, সবাই বলছে আমার ঘড়ি ঠিক চলছে। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রহা-জ্ঞানী সকলেই বলে আমার ধর্ম হি ঠিক। কিন্তু মা, কার্র ঘড়িই তো ঠিক চলছে না। তোমার ঘড়ির সঙ্গে কেউই তো মিলিয়ে নিচ্ছে না ঠিক-ঠিক। সবাই ঘড়ির কাঁটা দেখে, কেউই তোমাকে দেখে না।'

মিশ্র এসেছে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে। ধর্মে খৃষ্টান, বাড়ি পশ্চিমে। ভাই গিয়েছিল বিয়ে করতে, সেখানে বরের সভায় শামিয়ানা চাপা পড়ে মারা যায়। একা নয়, সঙ্গে আরো একটি ভাই—গিয়েছিল বর্ষান্তী। সেই থেকেই মিশ্রসম্যাসী। পরনে প্যাণ্ট কোট বটে, কিল্তু ভিতরে গের্ব্যার কৌপীন।

'ইনিই ঈশ্বর, ইনিই রাম, ইনিই কুঞ্জ—' বলতে লাগল মিশ্র।

ঠাকুর হাসছেন। বলছেন, 'প্রকুরে অনেকগর্বল ঘাট। এক ঘাটে হিন্দর্রা জল খাচ্ছে, বলছে জল। আরেক ঘাটে খৃষ্টানরা খাচ্ছে, বলছে ওয়াটার। ম্নুসলমানেরা আরেক ঘাটে খাচ্ছে, বলছে পানি।' মিশ্রের দিকে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'কিছ্যু দেখতে-টেকতে পাও?'

'শা্বধ্ব আপনাকে দেখি। আপনি আর যীশা্ব এক।'

ঠাকুরের বর্ঝি যীশরর ভাব হল। দাঁড়িয়ে পড়লেন। সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। ভাবাবেশে মিশ্রের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন। সেকহ্যাণ্ড করতে লাগলেন। সবাইর সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাবে। তার পরে আবার নিরালায় ফিরে যাও ১০(৬০) নিজের ঘরে। সেখানে গিয়ে ফের শান্তিতে থাকো। রাখালেরা এক-এক বাড়ি খেকে গর্ চরাতে নিয়ে যায়, কিন্তু মাঠে গিয়ে সব গর্ মিলে-মিশে একাকার। আবার সন্ধ্যের সময় ফিরে যায় নিজের-নিজের ঘরে, আপনাতে আপনি থাকে। গড়ের মাঠে বেড়াতে গিয়েছে রামকৃষ্ণ। বেল্বন উঠবে, বেজায় ভিড়। জায়গা নিয়েছে এক পাশে। হঠাং নজরে পড়ল, একটি সাহেবের ছেলে গাছে হেলান দিয়ে বিভংগ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যাই দেখা, শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন হয়ে গেল। সমাধি হয়ে গেল রামকৃষ্ণের।

উলোর বামনদাস ঠিকই বলে। বলে, 'বাবাঃ, বাঘ যেমন মান্ত্র ধরে তেমনি ঈশ্বরী। একে ধরে রয়েছেন।'

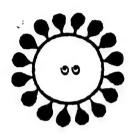

মধ্সদেন এসেছে দক্ষিণেশ্বরে—মাইকেল মধ্যস্দেন দত্ত।
এসেছে ব্যারিস্টার হিসাবে। মথ্রবাব্র বড় ছেলে দ্বারিক ডেকে এনেছে।
বার্দ-ঘরের সাহেবদের সঙ্গে যে মামলার যোগাড় হয়েছে সেই উপলক্ষ্যে।
দশ্তরখানার পাশে বড় ঘর। সেই ঘরে বসেছে মাইকেল। বললে, 'গ্রীরামকৃষ্ণকে
একবার দেখব।'

খবর গেল রামকৃষ্ণের কাছে। রামকৃষ্ণ যেতে চায় না। অত বড় গণ্যমান্য লোক, দুর্দান্ত সাহেব, তার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে কি! হৃদয়কে বললে, 'তুই যা!' হৃদয় গেলে হবে কেন? দ্বারিক বিশ্বাস আবার তাগিদ পাঠাল।

নারায়ণ শাস্ত্রী ছিল সামনে, রামকৃষ্ণ বললে, 'তুমিও সঙ্গে চল। ইংরিজি-টিংরিজি জানি না—কি বলতে কি বলব তার ঠিক নেই—'

দ্ব'জনে এসে দাঁড়াল মাইকেলের মুখোম্বি। রামকৃষ্ণ ঠেলে দিল নারায়ণ শাস্ত্রীকে। বললে, 'তুমিই কথা কও।'

নারায়ণ শাস্ত্রী সংস্কৃতে আলাপ চালাল।

भारेत्वन वनतन, 'वाःनार्टि कथा वन्न--'

नाताय़ भाष्टी वनत्न, 'जूमि निरक्षत धर्म किन ছाড़त्न?'

भारेकन (भर्षे प्रथान। वन्तन, 'भ्यापेत जना।'

পেটের জন্যে?' চটে উঠল নারায়ণ শাস্ত্রীঃ 'পেটের জন্যে তুমি ধর্ম ছাড়লে? তোমার বাপ-পিতেমোর ধর্ম? যে পেটের জন্যে ধর্ম ছাড়ে তার সঙ্গে কী কথা কইব!' ঘ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নিলে। 'কিন্তু আপনি কিছন বলনে—' মাইকেল মিনতি করলে রামকৃষ্ণকে। এক মনুহত্ত স্তব্ধ হয়ে রইল রামকৃষ্ণ। বললে, 'আশ্চর্য', আমি কিছনুই বলতে পারছি না। কে যেন আমার মন্থ চেপে ধরছে।'

রামকৃষ্ণের চাইতে মাইকেল বয়সে বারো বছর বড়। তা হলে কি হয়, করজোড় করল মাইকেল। বললে, 'আমাকে কেন আপনার কৃপা হবে না? আমি আপনার ভক্ত—'

'সে কথা নয়। আমি তো চাই কথা বলতে, কিন্তু বারে বারে কে যে আমার মুখ চেপে ধরছে, কথা কইতে দিচ্ছে না।'

মরমে মরে গেল মাইকেল। সে কি এত অভাজন? এত পরিত্যাজ্য?

বাজল বৃঝি রামকুষ্ণের। বললে, 'গান শোনো। গান শুনলে শান্তি পাবে।'

রামপ্রসাদী গান ধরল রামকৃষ্ণ। রক্তাক্ত ক্ষতে যেন প্রলেপ পড়ল। শান্তিতে চোখ ব্যক্তল মাইকেল।

কিন্তু নারায়ণ শাস্ত্রীর রাগ যাবার নয়। রামকৃষ্ণের ঘরের সামনেকার দেয়ালে কয়লা দিয়ে বড়-বড় অক্ষরে বাংলায় সে লিখলেঃ পেটের জন্যে ধর্ম ছাড়া ম্টুতা।

মথ্রকে বামনি বলত, প্রতাপর্দ্র। কত কি করলেন প্রাণ ঢেলে। আলাদা ভাঁড়ার করে দিলেন সাধ্বসেবার জন্যে। গাড়ি পালকি যাকে যা দিতে বলেছে রামকৃষ্ণ, দিয়ে দিলেন। একবার সাধ হল ভালো জরির সাজ পরবে, আর র্পোর গ্রুড়ার্ডিতে তামাক খাবে। সব কিনে পাঠিয়ে দিলেন মথ্রবাব্। জরির সাজ পরে গ্রুড়ার্ডিতে তামাক খাবে। সব কিনে পাঠিয়ে দিলেন মথ্রবাব্। জরির সাজ পরে গ্রুড়ার্ডিত তামাক খাবে। নানারকম করে টানতে লাগল রামকৃষ্ণ—একবার এ পাশ থেকে, একবার ও পাশ থেকে, উচু থেকে নিচু থেকে। মনকে বোঝাল, মন, এরই নাম সাজ আর এরই নাম র্পোর গ্রুড়ার্ডিতে তামাক খাওয়া। অমনি খ্লে ফেলল সাজ, ছারেড় ফেলল গ্রুড়ার্ডি।

'কামনা থাকতে, ভোগলালসা থাকতে মৃত্তি নেই। আমি তারি জন্যে যা-যা মনে উঠত অমনি করে নিতাম। বড়বাজারের রং-করা সন্দেশ খেতে ইচ্ছে হল। খ্ব খেল্ম। তার পর অস্থ। ধনেখালির খইচুর, কৃষ্ণনগরের সরভাজা—তাও খেতে সাধ হয়েছিল। ছাড়িনি একটাও—'

মথ্রবাব্ এসে বললেন, তাঁর স্মী জগদম্বার মরণাপন্ন অস্থ। ডাক্তার-কবরেজরা জবাব দিয়ে দিয়েছেন। স্মী তো চলেছেই, সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর এই বিষয়-আশয়ও শেষ হয়ে যাবে।

পাগলের মতো হয়ে গিয়েছেন। তাঁকে ধরে পাশে বসাল রামকৃষ্ণ। কি হয়েছে? এত উতলা হবার আছে কী!

রামকৃষ্ণের পায়ের উপর পড়লেন। বললেন, 'আমার যা হবার তা তো হবেই। কিন্তু, বাবা, তোমার সেবা আর করতে পাব না।' ঝরঝর করে কে'দে ফেললেন মথ্বরবাব্।

কর্ণায় মন ব্রিঝ ভরে গেল রামকৃষ্ণের। বললে, 'যাও, বাড়ি যাও। তোমার স্বী দিব্যি ভালো হয়ে উঠেছেন।'

ফর্ল্ল মনে বাড়ি ফিরলেন মথ্রবাব্। দেখলেন, এ কি ইন্দ্রজাল, স্মীর দেহে আর রোগ নেই।

'ইন্দ্রজাল নয়। ঐ রোগ এই দেহের মধ্যে টেনে এনেছি।' বললে রামকৃষ্ণ। ছয় মাস ভূগল এক নাগাড়ে।

বর্ষা আসতেই মথ্ববাব ভাবিত হলেন। গণগার জল এখন লোনা হয়ে উঠবে। আর, খাবার জল বলতে তো ঐ গণগাজলই। নির্দাণ তবে ফের পেটের অস্খ করবে রামকৃষ্ণের। এখানে থেকে তবে আর কাজ নেই। কয়েক দিন বরং দেশের বাড়িতে গিয়ে থেকে এস।

মন্দ কি। দেখে আসি একবার জন্মভূমি। আট বছর এই দেশ ছাড়া। দেখে আসি একবার সারদাকে।

'মা গো, তুমি যাবে কামারপাকুর?' চন্দ্রমণিকে শাধোল রামকৃষ্ণ।

'না বাবা, গণ্গাতীর আর ছাড়ব না। এইখানেই কাটিয়ে যাব বাকি জীবন। তুমি বামনিকে নিয়ে যাও।'

না-বলতেই প্রস্তৃত বার্মান।

আর কে যাবে সঙ্গে?

কেন, হৃদয়? দেশে-গাঁয়ে রটে গেছে, পাগল হয়ে গিয়েছে রামকৃষ্ণ। কাছা খ্রুলে ফেলে আল্লা-আল্লা করছে। স্ত্রীবেশ ধরে গয়না-গাটি পরে ঢপ গাইছে। একবার চোখে আঙ্কল দিয়ে স্বাইকে দেখিয়ে আসি।

মথ্রবাব্ আর তাঁর স্ত্রী দ্বজনে মিলে সব গোছগাছ করে দিচ্ছেন। যাতে দেশে গিয়ে রামকৃষ্ণের তৃণমাত্র না অস্কৃবিধে হয়। কামারপ্রকুরের সংসার তো শিবের সংসার। জানতেন তা দ্বজনে—তাই "ঘর-বসত" সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছেন। মেয়েকে শ্বশ্রবাড়ি পাঠাবার সময় বাপ-মা যেমনটি করে দেয় সাজিয়ে-গ্রছিয়ে। প্রদীপের সলতেটি থেকে দাঁতের খড়কে কাঠিটি পর্যন্ত।

গ্রামে আনন্দ-বাজার বসে গেল। ওরে, শ্বনেছিস, রামকৃষ্ণ এসেছে। সংগে কে এক ভৈরবী। হাতে মৃত্ত গ্রিশ্ল। চল দেখবি চল।

জররামবাটিতে সারদাকে খবর পাঠাল রামকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণী এসেছেন, তুমি এস।
তুমি নইলে কে ওঁর সেবা করবে? সঙ্গে মা আসেননি, কিন্তু উনিই তোমার
শবশ্রমাতা।

সত্যিকারের এই প্রথম স্বামিসন্দর্শন সারদার। চৌন্দ পেরিয়ে সে এখন পনেরোয় পা দিয়েছে। সে এখন স্বভাবস্কুদরাংগা কিশোরী। শ্বভাননা। সর্বকল্যাণকারিণী। "কীতি লক্ষ্মীধ্যতিমে ধাপ্মিন্টঃশ্রুদ্ধাক্ষমামতিঃ"-র সমাহার।

স্বামীকে প্রথম দেখেছে ছ-সাত বছর বয়সে। ভালো করে কিছ্ মনে পড়ে না। পা ধ্রের চুল দিয়ে মনুছে দিয়েছিল—এই একট্ মনে পড়ে ঝাপসা-ঝাপসা। বিয়ের সময় লোকে বলেছিল, পাগলা-জামাই হয়েছে। শিব গেল শ্বশন্ববাড়ি, সবাই বলতে লাগল, 'ও মা উমা, তোর এই ছিল কপালে! শেষে একটা ভাঙড়ের হাতে পড়াল?' এখন তো শন্নি আরো কত কি কথা! কে জানে এখন গিয়ে না-জানি কি রকম দেখব!

বাড়ির মধ্যে কোথার গিয়ে ল, কিয়েছে সারদা। কিন্তু হৃদয়ের চোখ এড়াবে এমন তার সাধ্য নেই। খ্রুজে বার করে ফেলেছে সারদাকে। বলছে, এই দেখ তোমার জন্যে কত পদ্মফ্ল যোগাড় করে এনেছি।' সারদা তো লজ্জায় এতট্বুকু। 'দাঁড়াও, পদ্মফ্ল দিয়ে তোমার পাদপদ্মদ্ব্যানি প্রজা করি।'

কিন্তু যাঁর পাদপন্মের লোভে সারদা ছুটে এসেছে তিনি কোথায়?

দ্র থেকে দেখল রামকৃষ্ণকে। কী র্প, কী রঙ! সৌন্দর্য যেন স্থির হয়ে বসে নেই, আনন্দে লীলা করে বেড়াচ্ছে।

ঘরের বার হলেই মেয়ে-পর্র্য হাঁ করে দেখে রামকৃষ্ণকে। সঙ্গে হ্দয়, ভূতির খালের দিকে বেড়াতে চলেছে এক দিন। মেয়েরা জল ভরছে খাল থেকে। আর জল-ভরা! চার পাশ থেকে দেখছে সবাই একদ্ছেট। বলাবলি করছে, ওরে, ঐ ঠাকুর—ঐ রামকৃষ্ণ। আঙ্বল তুলে দেখাছে পরস্পরকে।

'ও হৃদ্<sub>ৰ</sub>, আমায় ঘোমটা দিয়ে দে, আমায় ঘোমটা দিয়ে দে—'

হৃদয় তো অবাক।

'ওরে, ওরা আমার বাইরের রূপ দেখছে! কী সর্বনাশ! শিগগির আমার ঘোমটা দিয়ে দে। নইলে আমি এক্ষ্মণি ন্যাংটা হব।'

'ना भाभा, এখানে न्याश्णे रुरया ना।' र्मय शम्छीत रुरय वन्ताल, 'এখানে न्याश्णे रुरन रनारक की वन्तव!'

'নইলে যে পালাবে না মেয়েগ্বলো।'

'দাঁড়াও, আমি তোমার মুখ ঢেকে দিচ্ছি। কেউ আর তোমার রূপ দেখবে না।' খালি গায়ে চাদর ছিল রামকৃষ্ণের, তাই দিয়ে হৃদয় তার মুখ ঢেকে দিলে।

রাত থাকতেই ওঠে রামকৃষ্ণ। উঠেই ফরমাস করে সারদাকে আর লক্ষ্মীর মাকে: আজকে এই-এই সব খাব। এই-এই সব রে'ধা। সব যোগাড় করে রাঁধে দ্বজনে। এক দিন পাঁচফোড়ন ছিল না, লক্ষ্মীর মা বললে, 'তা অমনিই হোক, নেই তার কি হবে?' শ্বনতে পেয়েছে রামকৃষ্ণ। বললে, 'সে কি গো, পাঁচফোড়ন নেই, এক পয়সার আনিয়ে নাও না। যাতে যা লাগে তা বাদ দিলে হবে কেন? তোমাদের এই ফোড়নের গন্ধের বেন্নন খেতে দক্ষিণেশ্বরের মাছের মুড়ো আর পায়েসের বাটি ফেলে এল্ম, আর তাই তোমরা বাদ দিতে চাও?' দ্বই জা' তখন লম্জা রাখবার জায়গা পায় না।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার আরেক রকম স্র ধরে রামকৃষ্ণ। 'আঃ, আমার এ কি হল? সকাল থেকে উঠেই কি খাব! কি খাব! রাম রাম!'

এক দিন খেতে বসেছে দ্জনে—রামকৃষ্ণ আর হৃদয়। রেংধেছেও দ্জনে—লক্ষ্মীর মা আর সারদা।

লক্ষ্মীর মা পাকা রাঁধ্বনি, তার রান্নায় তার বেশি। আর সারদা ছেলেমান্য বউ, তার রান্না অখাদ্যি!

লক্ষ্মীর মা যেটা রে'ধেছে সেটা মৃথে তুলে রামকৃষ্ণ বললে, 'ও হৃদ্ম, এ যে রে'ধেছে সে রামদাস বিদ্য।' আর সারদা যেটা রে'ধেছে সেটা মৃথে ঠেকিয়ে বললে, 'আর এ যে রে'ধেছে সে ছিনাথ সেন।'

রামদাস ভালো চিকিৎসক আর শ্রীনাথ সেন হাতুড়ে। রামকৃষ্ণ বর্নিঝ একট্ব ঠেস দিলে সারদাকে!

হৃদের বললে, 'তা হোক। তবে তোমার এ হাতুড়ে তুমি সব সময়ে পাবে—গা টিপতে, পা টিপতে পর্য'ল্ড। ডাকলেই হল। এক পারে খাড়া। আর রামদাস বিদ্যি? তার অনেক টাকা ভিজিট, সব সময়ে পাবেও না তাকে। লোকে আগে হাতুড়েকেই ডাকে—সে তোমার সব সময়ের বান্ধব!'

'তা বটে, তা বটে।' হাসতে লাগল রামকৃষ্ণ। 'ও সব সময়ে আছে।'

বৃণ্টি হয়ে গেছে সেদিন, ভূতির খালের দিক থেকে একা-একা ফিরছে রামকৃষ। পায়ে কি যেন একটা ঠেকল। চেয়ে দেখল মদত একটা মাগ্র মাছ। পর্কুর থেকে রাদতায় কখন উঠে এসেছে। পায়ে করে ঠেলে-ঠেলে এনে মাছটাকে রামকৃষ্ণ পর্কুরে ছেড়ে দিলে। বললে, 'পালা, পালা! হ্দে দেখতে পেলে তোকে আর আদত রাখবে না।'

পরে বললে হ্দয়কে, 'ওরে এই এত বড় একটা মাগ্রর মাছ—হলদে রং—রাস্তায় উঠে এসেছিল প্রকুর থেকে—'

'কই? কী করলে?' চার দিকে তাকাতে লাগল হৃদয়।

'পর্কুরে ছেড়ে দিল্ম।'

'ও মামা, তুমি করলে কি গো! এত বড় মাছটা তুমি ছেড়ে দিলে! আঃ, আনলে কি রকম ঝোল হত—'

জয়রামবাটিতে এক দিন ভোর-রাতে একটা বাছ্বর খ্ব চে'চাচ্ছে। গর্ব দ্ইছে এ-সময়, মা'র কাছে বাছ্বরটাকে ঘে'ষতে দেওয়া হচ্ছে না। দ্বে বে'ধে রেখেছে খ্বিটিতে। প্রবোধ মানছে না বাছ্বর, মা'র স্তন্যের জন্যে আর্তনাদ করছে।

'যাই মা যাই,' ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে সারদা, কর্ব্ণার্পিণী কিশোরী, বলছে, 'আমি এক্ষ্বিন তোকে ছেড়ে দেব, এক্ষ্বিন তোকে ছেড়ে দেব—'

দ্রত পায়ে এসে বাছ্ররের বন্ধন মুক্ত করে দিলে সারদা।



ও মামি, ও কী হচ্ছে? সারদা হকচকিয়ে উঠল। সংগ-সংগে লক্ষ্মীও। বর্ণপরিচয় পড়ছিল দ্বজনে। পিছন থেকে হ্মকে উঠল হৃদয়ঃ 'বই পড়া হচ্ছে?' ১৫০ সারদার হাত থেকে কেড়ে নিল বই। বললে, 'মেয়েছেলের লেখাপড়া শিখতে নেই। শেষে কি নাটক নভেল পড়বে?'

লক্ষ্মীর বইও কাড়তে গেল, পারলে না। ঝিয়ারি মান্স, তার সঙ্গে আঁটবে কে! সটান গেল সে পাঠশালায় পড়ে আসতে।

ল্ক্কিয়ে সারদাও আরেকখানা কিনে আনাল বর্ণপরিচয়। লক্ষ্মী শিখে এসে পড়াতে লাগল সারদাকে।

'কী হবে লিখে-পড়ে? পাঁজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না। এক ফোঁটাই পড়া, তাও না।'

পড়ার চেয়ে শোনা ভালো। শোনার চেয়ে দেখা ভালো। গ্রন্ম থে বা সাধ্ম খে শ নলে ধারণা বিশি হয়। আর শাস্তের অসার ভাগ চিন্তা করতে হয় না।
শোনার চেয়ে দেখা আরো ভালো। দেখলে আর সন্দেহ থাকে না। শাস্তে
অনেক কথাই তো আছে। কিন্তু ঈশ্বরদর্শন না হলে, তাঁর পাদপশ্মে ভিঞ্চিনা হলে, চিগুশ শিধ না হলে—সবই বৃথা।

তোতাপর্বী বলে দিয়েছিল, স্মীকে কাছে-কাছে রাখবি। স্মী কাছে রেখেও যার ত্যাগ-বৈরাগ্য-বিবেক-বিজ্ঞান অক্ষান্ত্র থাকে, সেই আসল রহমুক্ত।

সারদাকে কাছে ডেকে নিল রামকৃষ। শোনাতে লাগল ঈশ্বরের কথা।

'চাঁদা মামা সকল শিশ্বর মামা। তেমনি ঈশ্বর সকলের আপনার। তুমি ডাকো তো তোমাকেও তিনি দেখা দেবেন।' কাছে বসিয়ে স্নেহস্বরে বলছে রামকৃষ্ণঃ 'বই-শাস্ত্র ঈশ্বরের কাছে পেণছ্বার পথ বলে দেয়। পথ জানা হয়ে গেলে আর বই-শাস্ত্রের দরকার কি? তখন নিজে কাজ করতে হয়।'

কুট্-শ্ববাড়ি তত্ত্ব করতে হবে। কি-কি জিনিস কিনবে তারই ফর্দ-সমেত চিঠি এসেছে। কিন্তু চিঠি খ্রুজে পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক পরে পাওয়া গেল চিঠি। তখন আনন্দ আর ধরে না। দেখ, দেখ, কি লিখেছে চিঠিতে। কি পাঠাতে হবে। পাঁচ সের সন্দেশ আর একখানা কাপড়। ব্যস, হয়ে গেল। এখন আর চিঠির কি দরকার! উড়েই যাক বা প্রড়েই যাক, কিছ্ব আসে-যায় না। আসল খবর জানা হয়ে গিয়েছে। চিঠির ততক্ষণই দরকার, যতক্ষণ তত্ত্বের খবরট্বকু জানা যায়নি। জানার পর শ্রুহ্ব পাবার চেটা।

কুপা হলেই পাবে। কিন্তু কুপা পাবে কি করে? কু আর পা, দ্রে মিলে কুপা। করলেই পাবে। স্তরাং কাজ করো। কর্তব্য করো। 'শরীরং কেবলং কর্ম।' 'তুমি হবে আমার বিদ্যার পিণী স্থী।' সারদাকে বললে রামকৃষ্ণ।

বিদ্যার পিণী স্থা ভগবানের দিকে নিয়ে যায়। আর অবিদ্যার পিণী স্থা ঈশ্বরকে ভূলিয়ে দেয়, সংসারে ডুবিয়ে রাখে। বিদ্যার সংসারে স্বামী-স্থা দন্জনেই ঈশ্বরের ভক্ত। ঈশ্বরই তাদের একমান্ত আপনার লোক, অনুষ্ঠ কালের আপনার। তারা পাশ্ডবদের মত। সন্থ হোক দন্ত্যথ হোক কথনো তাঁকে ভোলে না।

কিন্তু অবিদ্যাতে যদি অজ্ঞান, তবে ঈশ্বর অবিদ্যা করেছেন কেন?
তাঁর লীলা। মন্দটি না থাকলে ভালোটি ব্যুমবে কি করে? আবার খোসাটি

আছে বলেই আম বাড়ে আর পাকে। আমটি তৈরি হলেই তবে খোসা ফেলে দিতে হয়। মায়ার প ছালটা আছে বলেই ক্রমে-ক্রমে ব্রহমুস্বাদ।

কিন্তু বামনির মোটেই ইচ্ছা নয় সারদার সঙ্গে রামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠতা ঘটে। সেবলে এতে ভ্রম্ভেড্ডেন্ন হানি হবে।

সরলা সারদা ভয় পায়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ হাসে।

একদিন রামকৃষ্ণকে গোরাখ্য সাজাল বামনি। সাজাতেই ভাব হয়ে গেল রামকৃষ্ণের।

वार्यात मात्रमारक एएक जानन। वनला, 'रक्यन श्राह ?'

ভাবাবেশ দেখে ভর পেল সারদা। কোনো রকমে একটা প্রণাম সেরে ছনুটে পালাল।

বামনির এমন একটা ভাব, রামকৃষ্ণের যা কিছ্ম দিব্যচেতনা সমস্ত তার জন্যে। অন্ধজনকে সেই যেন দুফিদান করেছে!

মহামায়ার কি লীলা, বামনির মধ্যে অহঙ্কার ঢ্বকে গেল। কি থেকে কী ষে হয়ে গেল কেউ কিছু বুঝতে পারল না।

চিন্দ শাঁখারি তখনো বে°চে আছে। ব্বড়ো, অথর্ব। রামকৃষ্ণের কাছে এসেছে প্রসাদ নিতে। তার ভব্তি দেখে বার্মান বেজার খ্রাশ। প্রসাদ পাবার পর এ°টো পরিষ্কার করতে যাছে চিন্দ, বার্মান বললে, থাক, এ এ°টো আমি তুলব। চিন্দ তা মানতে রাজি নয়, কিন্তু বার্মানর রয়় নিষিধের কাছে তার আর হাত উঠল না। কিন্তু হদেয় এল চোটপাট করে। এ কী অনাচার!

গাঁরের বামন্নের মেরে যারা সেখানে ছিল তারাও বামনির বির্দেধ। এখানে চলবে না এ সব অনাস্থিত।

'চিন্ব ভক্ত লোক, তার এ°টো নেব, তাতে কি?' বামনিও ফণা বিস্তার করলে।

'শাঁখারির এ'টো নেবে, থাকবে কোথা?' হ্দয় এল মূখ খিচিয়েঃ 'বলি, কে ভোমাকে জায়গা দেবে? শোবে কোথা?'

বার্মান গর্জন করে উঠলঃ 'শীতলার ঘরে মনসা শোবে।'

এই থেকে লেগে গেল বিষম ঝগড়া। যেখানে যেমন সেখানে তেমন—এই নীতিবাক্যের ভূল হয়ে গেল বামনির। আর হৃদয়ও কাঠ-গোঁয়ার, দিশপাশের জ্ঞান নেই। মুখের ঝগড়া না মারামারিতে এসে পেশছয়। বামনি ব্রিঝ আসে এই বিশ্লে উচিয়ে।

কোথা থেকে কী হয়ে গেল, হ্দয় কি-একটা ছইড়ে মারলে বামনিকে। জ্ঞোরে ছইটে এসে লাগল ঠিক কানের কাছাকাছি। রক্ত পড়তে লাগল। কাঁদতে বসল বামনি।

রামকৃষ্ণ কাতর হয়ে পড়ল। 'ওরে হ্দ্র, তুই কেন এমন কর্রাল? ওরে, ও ষে ভক্তিমতী যশোদা। এমন হলে যে লোক জড় হবে, কেলেঙ্কারি হবে—'

এখন উপায় কি। রামকৃষ্ণই ঠিক করল উপায়। বামনিকে ভাব দিয়ে দিলে। ভয় পাবার ভাব। থেকে-থেকে উপরের দিকে তাকায় আর ভয় পায়। লাহাদের প্রসমময়ীকে সন্দোধন করে বলে, 'ওরে প্রসম্ন, আমার এ কী হল? আমি এখন কি করি, কোথা যাই! জগমাথ যাই না বৃন্দাবন যাই।'

এক দিন সত্যি-সত্যি কোথায় চলে গেল বামনি কেউ টের পেল না। ছ বংসরের নিরুত্তর-বাসের মায়া কেটে গেল এক মুহুতের ।

চাতুর্মাস্যের সময় প্রায়ই এখন কামারপর্কুরে আসে রামকৃষ্ণ। সেবার এসে অস্বথে পড়েছে। পেটের অস্বথ। পথ্যি সাব্ধ-বার্লি।

রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে পাট চুকিয়ে শত্তে গেছে মেয়েরা। ভাবে টলমল করতে-করতে দরজা খ্লে বাইরে হঠাং বেরিয়ে এল রামকৃষ্ণ। লক্ষ্মীর মাকে উদ্দেশ করে বললে, 'সে কি গো, তোমরা যে সব শত্তে গেলে! আমাকে খেতে বদবে না?'

সকলে তো হতবৃদ্ধ। লক্ষ্মীর মা বললে, 'সে কি কথা? এই যে তুমি খেলে দুধে-বালি—'

'কই খেল্ম! আমি তো এই দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি। কই খাওয়ালে!'

ব্রথতে কার্ বাকি রইল. না, ভাবাবেশ হয়েছে রামকৃষ্ণের। কিন্তু উপায়? ঘরে তো কিছ্রই তেমন খাবার নেই। কি দেব এই পেট-রোগা মান্রকে?

'ঘরে তো তেমন কিছন নেই। শন্ধন মন্ডি আছে।' বললে লক্ষ্মীর মা। 'তা, খাবে মন্ডি? তাই দন্টি খাও না। পেটের অসন্থ করবে না তাতে।'

খালায় করে মন্ডি আনল। কিন্তু মন্থ ফিরিয়ে রইল রামকৃষ্ণ। বললে, 'শাধনু মন্ডি আমি খাব না।'

কিন্তু ঘরে আর কিছ্ম নেই যে। তোমার এই পেটের অস্থে অন্য-কিছ্মই বা আর কি দেওয়া যায়? দোকান-পসার এখন বন্ধ। সাধ্য নেই সাব্ধ-বার্লি কিনে এনে তোমাকে এখন জনাল দিয়ে দি।

ও আমি খাব না। অভিমানে মুখ ভার করে রইল রামকৃষ্ণ।

ভাইপো রামলালকে তখন বের্তে হল বাজারে। ঝাঁপ ফেলে ঘ্রমিয়ে পড়েছে দোকানি, ডাকাডাকি করে তার ঘ্রম ভাঙালে। মিষ্টি কিনলে এক সের। বাড়িতে এসে ম্রাড়র থালার পাশে নামিয়ে রাখল মিষ্টির হাঁড়ি। রামকৃষ্ণের চোখ উজ্জবল হয়ে উঠল। বললে, আরো দ্বিটি ম্রিড় দাও।

থালায় আরো মন্ডি ঢেলে দিলে লক্ষ্মীর মা। আনন্দে খেতে লাগল রামকৃষ্ণ। কী সর্বনাশ যে হবে কল্পনা করতেও ভয় পেল সকলে। মাসের অর্ধেক দিন সাবন্-বালি খেয়ে যে কোনো-মতে বে'চে আছে তার এই রাক্ষ্মসে খাওয়া! এত রাত্রে, পেটের এই অবস্থায়! ডান্তার-বিদ্যিতে আর কুলোবে না।

ভয়ে-ভয়ে রাত কাটাল সারদা। সঙ্গে-সঙ্গে লক্ষ্মীর মা।

কিন্তু পর দিন দিব্যি স্কৃথ আছে রামকৃষ্ণ। দেহে কোনো রোগ-উদ্বেগ নেই। তার দেহে বসে ঐ খাওয়া কে থেয়েছে কে বলবে।

সেবারে এসে শ্বশ্রবাড়ি গেছে। কি একটা ক্রিয়াকর্ম ছিল সেদিন, অনেক লোক-খাওয়ানো হয়েছে। রাতের খাওয়া চুকে গিয়েছে অনেকক্ষণ, শ্বতে গিয়েছে সবাই। হঠাৎ রামকৃষ্ণ বিছানা থেকে উঠে পড়ল। বললে, 'আমি খাইনি না কি শ্রুষণ খিদে পেয়েছে যে। কিছু খেতে দাও—'

কি হবে! ঘরে যে এখন কিছুই নেই। মেয়েরা মাথায় হাত দিয়ে বসল। খুজে-পেতে দেখা গেল হাঁড়িতে কতগুলো পান্তা ভাত শুধু পড়ে আছে। ওমা, তাও কি দেওয়া যায় জামাইকে!

তব্ব, ভয়ে-ভয়ে, তাই বলতে গেল সারদা। বললে, 'হাঁড়িতে পাদতা ভাত ছাড়াঃ আর কিছ্ব নেই।'

'তাই নিয়ে এস।' হ, ধ্বার ছাড়ল রামকৃষ্ণ।

তব্ কুপ্টা যায় না সারদার। বললে, 'সঙ্গে তো আর কোনো তরকারি নেই।' 'আছে।' রামকৃষ্ণ আবার গর্জন করল। 'মাছ-চাট্রই যে করেছিলে দেখ এক-আধট্র পড়ে আছে কি না—'

সারদা ছনুটে গেল রামাঘরে। দেখল বাটির এক কোণে ছোট্ট একটি মৌরলা মাছ পড়ে আছে। আর তার আশে-পাশে একট্খানি কাই। তাই রাখলে ভাতের পাশে।

উল্লাস আর ধরে না রামকৃষ্ণের। ছোট্ট ঐ একটি মাছের সহযোগে এক রেক। চালের ভাত খেয়ে ফেলল।

माँ फिर् स-माँ फिर स रमथर वागन मातमा। व कि आहात ना आह्य ि!

এ নিছক পাগলামি। মনে-মনে আপশোষ করতে লাগল সারদার মা।

শ্ব্ধ্ব মনে-মনেই বা কেন? স্পণ্টাস্পণ্টিই দ্বঃখ করলে এক দিন। বললে, 'কী পাগল জামাইয়ের সংগ্যেই আমার সারদার বে দিল্ব্ম! আহা! ঘর-সংসারও করলে না, ছেলেপিলেও হল না, মা বলাও শ্ব্নলে না—'

শন্নতে পেল রামকৃষ্ণ।

বললে, 'শাশন্ড়ি ঠাকর্ণ, সে জন্যে দ্বংখ করবেন না। আপনার মেয়ের এত ছেলেমেয়ে হবে যে শেষে দেখবেন মা ডাকের জন্মলায় অস্থির হয়ে উঠেছে—' 'তা যা বলে গেছেন তাই ঠিক হয়েছে, মা।' শ্রীমা এক দিন তাই বললেন, স্মী-ভক্তদের। 'আমার নরেন, বাব্রাম, রাখাল, শরং। আমার দ্বর্গাচরণ নাগ—' ভক্ত মেয়েরা ঘিরে বসল শ্রীমাকে।

'মঠে যেবার প্রথম দ্বর্গাপ্জা করালে নরেন, আমাকে নিয়ে গেল। আমার হাত দিয়ে প'চিশ টাকা দক্ষিণা দেওয়ালে। মোট চৌদ্দশ টাকা খরচ করেছিল নরেন। চারদিকে লোকারণা, ছেলেদের খাটা-খাটনির অন্ত নেই। হঠাৎ নরেন এসে আমাকে বললে, 'মা, আমার জরুর করে দাও।' ওমা, খানিক বাদে সত্যি-সতিজ্ঞার হাড় কাঁপিয়ে জরুর এসে গেল। সে কি কথা? এখন কি হবে। 'সেখে জরুর নিল্ম, মা। ছেলেগ্লো প্রাণপণে খাটছে বটে, তব্ব কখন কি ভূলচুক করে বসবে আর আমি রেগে উঠে কখন থাপ্পড় মেরে বসব ঠিক নেই। তাই ভাবল্ম, কাজ কি, থাকি কিছ্কণ জরুরে পড়ে।' কাজকর্ম চুকে আসতেই বলল্ম, 'ও নরেন, এখন তা হলে ওঠো।' হাাঁ মা, এই উঠল্ম আর কি। ঝটকা মেরে যেমন তেমনি উঠে বসল নরেন।'



এক গলা ঘোমটা টেনে স্বামীর কাছে এসে দাঁড়ায় সারদা। যখন পাশে এসে বা বসে তখনো ঘোমটা খোলে না।

কি করে সলতেটি রাখতে হয় প্রদীপে—তা থেকে শ্রের্ করে—কি করে চলতে হয় ট্রেনে-নৌকায় সব তাকে শেখায় রামকৃষ্ণ। গৃহস্থালীর ছোটখাটো ব্যাপার, দৈনন্দিন খ্রিটনাটির কাঁটাখোঁচা। নেমন্তন্ম বাড়ির ভোজ থেকে শ্রের্ করে শাকপাতার কচুঘে চু। বাড়ির কে কেমন লোক, কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে তার ফিরিস্তি। শ্র্ধ্ নিজের বাড়িতেই বা কেন? ধরো আর কার্ব্ বাড়িতে বেড়াতে গেলে, তখন সেখানেই বা কেমনধারা চলবে-ফিরবে, জেনে রাখো। আমি না-হয় টাকা ছ্রুই না, কিন্তু তোমার হাতে তো টাকা আসবে, করতে হবে কত দেবতা-অতিথির সেবা, কত ভক্ত-বন্ধ্র পরিচর্যা—স্ক্রে করে হিসেব রাখবে মনে-মনে। গ্রমিল-গোঁজামিলের ধার ধারবে না।

শুধ্ তাই? তার পর ঈশ্বরসংবাদ আছে না? শুধ্ কি সংসারের রামা-ভাঁড়ারের খবর নিয়ে ক্ষান্ত হবে, নেবে না সেই সমস্তসাক্ষী ভগবানের সম্ভাষণ? কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায়, কিন্তু তার মন পড়ে আছে আড়ায়, যেখানে তার ডিম রয়েছে। বড়লোকের বাড়িতে ঝি কাজ করছে, কিন্তু তার মন পড়ে আছে নিজের দেশের বাড়িতে। মনিবের ছেলেদের বলে, আমার রাম, আমার হরি, কিন্তু মনে-মনে বেশ জানে, এরা আমার কেউ নয়। তেমনি সংসারে কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরে ফেলে রাখবে।

আর, ঈশ্বরও শৃর্ধ্ব এই মনটিই দেখেন। একলব্য মাটির দ্রোণ সামনে রেখে বাণ-চালনা শিখেছিল। তার মনের একাগ্রতায়ই সে-মাটির ম্তি গ্রের হয়ে উঠেছে।

কিন্তু মন বিষয়ে ফেলে রাখো, ভিজে-দেশলাই হয়ে উঠবে। যতই কেননা ঘষো, জবলবে না কিছুতেই।

পাড়াগাঁরে মাছ ধরবার জন্যে মাঠে ঘর্নন পাতে দেখনি? ঘর্নর ভেতর চিক-চিক করে জল যায় দেখে ছোট-ছোট মাছগর্বলার ভারি ফর্বর্তি, খেলতে-খেলতে তারাও দ্বকে যায় ভিতরে। যে পথে দ্বকেছে সেই পথেই বেরিয়ে আসতে পারে অনায়াসে, কিন্তু জলের মিন্টি শব্দ আর মাছের সঙ্গে খেলা তাদের ভুলিয়ে রাখে। আর বেরিয়ে আসবার চেন্টাও করে না, সেইখানেই আটকে থাকে। পরে মারা পড়ে। তেমনি সংসারের বাইরের চাকচিক্য দেখে লোকে সাধ করে ঢোকে আর

মায়া-মোহে জড়িয়ে পড়ে পথ খংজে পায় না। 'গতায়তের পথ আছে রে তব্ মীন পলাতে নারে।'

কিন্তু এমন মাছও আছে যে, ঘ্রনির কাছে গিয়ে ঐ দেখে লাফিয়ে অন্য দিকে বেরিয়ে যায়।

তাকাও এবার অন্য দিকে। আকাশের দিকে। "যঃ সর্বতঃ সর্বং জগৎ প্রকাশরতি স আকাশঃ।" যিনি সমস্ত দিক থেকে জগংকে প্রকাশিত করছেন তিনিই আকাশ।

যিনি সামর্থ্যবান তাঁরই নাম ঈশ্বর। সর্বদা ও সর্বন্ন আছেন তাই তিনি ভব। সর্বসংহারক বলে শর্ব। রোদন করান বলে র্দু। পরমেশ্বর্যনান বলে ঈশান। কল্যাণকর্তা বলে শিব। পশ্ব ও পাশের ঈশ্বর বলে পশ্বপতি। সমস্ত বিশেব প্রে আছেন বলে প্র্র্ষ। সর্ব্যাপক ও সর্বনিয়ামক বলে অন্তর্যামী। ভজনের যোগ্য বলে ভগবান। আর তিনি উৎপত্তি ও প্রলয়ের পরেও অবশিষ্ট থাকেন বলে তাঁর আরেক নাম বা আদি-নাম "শেষ।"

তাঁকে প্রণিপাত করো। নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করে দাও।

কিন্তু জানো তো, তিনি আমাদের কাছে কোনো দ্রের জিনিস বা দ্রুপ্রাপ্য জিনিস নন। তিনি আমাদের বাপ-মা। পালন করেন বলে তিনি আমাদের বাপ, আর সন্তানের সূত্র আর উন্নতি কামনা করেন বলে মা।

দ্বী-সংগে বসে এমনি সেই অসংগের আলাপ।

ঘ্তকুম্ভসমা নারী আর জন্লদ্বহিসমান প্রের্য—রাখবে না পাশাপাশি। কিন্তু নারী এখানে ঘৃত নয়, সম্ম,থে জন্লছে যে অচিম্মান অন্নি সে তারই দাহিকা। যে ভাস্বর স্থা সে তারই দীধিতি। "দেবতা সা ন মান্ষী।"

সেই কোপনি-ধারী সাধ্র গলপ জানো না?

গ্রুর বলেছে সাধ্বকে, নির্জনে গিয়ে সাধনা করো। বনের কোণে কুড়ে বেংধে সাধন-ভজনে মন দিয়েছে সাধ্য। কিন্তু কোখেকে জ্বটল এসে ই দুরের উৎপাত। ই দুর আর-কিছুই করে না, স্নান করে ভিজে কৌপীন যখন শুকোতে দেয় সাধ্ব, তখন এসে কেটে দেয়। ভিক্ষেয় বেরিয়ে সাধ্ব জনে-জনে নালিশ করে। আপনাকে রোজ-রোজ কে কোপীন দেবে? একটা বেডাল প্রয়ন। উপদেশ দিলে কেউ-কেউ। ভালো কথা—সাধ্ব তখর্বন এক বেড়ালের বাচ্চা যোগাড় করলে। বেড়ালের ভয়ে পালাল ই<sup>°</sup>দ<sup>্ধর</sup>। কিন্তু বেড়ালের জন্যে রোজ-রোজ দ্বধ ভিক্ষে করে আনা কঠিন হয়ে উঠল। বারো মাস কে আপনাকে দ্বধ দেবে? একটা গর্ম প্রম্ন। বেড়ালও খাবে নিজেও পরিতৃগত হবেন। তাই সই। দ্বালো গর আনলে সাধ। এখন থেকে ঘরে-ঘরে খড়-বিচালি ভিক্ষে করতে লাগল। নিত্যি-নিত্যি কে আপনাকে খড় জোগাবে? আপনার কুটিরের কাছে পতিত জমি পড়ে আছে, তাই চষে খড় লাগান। মন্দ কি, হাল-বলদ নিয়ে এসে পতিত জমিতে লাঙল চালাল সাধ্। এখন তবে গোলাবাড়ি করতে হয়, নইলে **कञन** ताथरव रकाथायः? সাধ্य ठाँरे निराय थ्यव वाञ्च रुराय উঠেছে, এমন সময় গ্রুর এসে উপস্থিত। চার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গ্রুর প্রশ্ন করলেন, ১৫৬

এ সব কী? সাধ্য অপ্রতিভ হয়ে গেল। বললে, 'এক কোপীনকা ওয়াস্তে।' এক কোপনির জন্যে এত কন্ট! আর সংসারী লোকের স্থা-পত্তা, চার্করি-বার্করি, ঘর-বাড়ি, জিনিস-পত্তা, টাকা-পয়সা, লোক-লোকিকতা—যন্ত্রণার কি অন্ত আছে? তাই তো চৈতন্যদেব বলেছেন, 'শত্তান শত্তানন্দ ভাই, সংসারী জীবের কভূ গতি নাই।'

তবে তাদের উপায়? হাসল রামকৃষ্ণ। বললে, উপায় তুমি।

হ্যাঁ, তুমি। তুমিই সমস্ত জীবের জননী। তুমি সংসারসারভূতা স্করেশ্বরী।

কিন্তু এ সব কথায় সারদার ষোলো আনা স্থ কই? তাকে যে পাড়ার সকলে 'পাগলার বউ' বলে খেপায়। স্বামিনিন্দা সহ্য করতে পারে না কিশোরী। পাছে বাড়িতে থাকলে পাড়া-বেড়ানো মেয়েদের মুখে স্বামিনিন্দা শ্বনতে হয়, সারদা চুপি-চুপি ভান্ব পিসির বাড়িতে চলে আসে। তার দাওয়ায় আঁচল বিছিয়ে শ্বয়ে থাকে নিরিবিলি।

জয়রামবাটির ক্ষেত্র বিশ্বাসের মেয়ে এই ভান্ব পিসি। কুড়ি বছর বয়সে বিধবা হয়ে চলে আসে বাপের বাড়িতে। সেই থেকেই আছে একটানা। সারদার উপরে বড় টান। তার পর রামকৃষ্ণ যখন আসে শ্বশ্ববাড়ি, তখন আর-আর মেয়েরা তাকে 'খ্যাপা জামাই' বলে খেপালেও সে কিছ্বই বলতে পারে না, ম্বশ্ধের মত চেয়ে থাকে দতন্থ হয়ে।

খ্যাপা যখন তখন মুখের আর আগল কি। এমন সব কথা বলে রামকৃষ্ণ, হাসতে-হাসতে মেয়েদের পেট ছি ড়ে যায়, লঙ্জায় পালাবার পথ পায় না।

'বেশ হল, আগড়াগ্নলো সব উড়ে গেল।' বললে রামকৃষ্ণ। 'এবার বোসো তবে তোমরা গোল হয়ে। কথা হবে।'

খ্যাপা বাতাস না এলে কি আর আতপের দিন স্নিণ্ধ হয়?

এক দিন ভান্ন পিসিকে জিগগেস করলে রামকৃষ্ণ, 'তোমার নাম কি?' 'মানগরবিণী।'

সারদাকে নির্দেশ করল রামকৃষ্ণ। 'এ তোমার কি হয়? কি বলে ডাকে?' 'পিসি বলে।'

'তবে আজ থেকে তোমার নাম হল ভান্ব পিসি।' বলেই গান ধরল রামকৃষ্ণঃ 'গরবিণী নাম ঘুচেছে।'

মন্খন্তেজদের পাগলা-জামাইয়ের কাছে ভান্ব পিসি যায়, এতে তার গোর-দাদার বড় আপত্তি। কথা বলছে কথা বলছে, হঠাং এক সময় চেচিয়ে ওঠে রামকৃষ্ণ— 'ঐ গোরদাদা এল!' অমনি ভয়ে প্র্টীল পাকিয়ে যায় ভান্ব পিসি; দেখে রামকৃষ্ণ হাসে আর বলে, 'লজ্জা ঘ্ণা ভয় তিন থাকতে নয়।'

'আপনার কাছে আসি বলে আমার অনেক সইতে হয়।' দ্লান মুখে বললে ভান্ পিসি।

'বেশ তো, যখন গোরদাদা শাসাতে আসবে তখন দ্ব'হাত তুলে লাচবি আর বলবি— ভজ মন গোর নিতাই। গোরদাদা ভাববে তুই পাগল হয়ে গিয়েছিস, আর তোকে কিছ্ব বলবে না।' জয়রামবাটি থেকে কামারপর্কুরে ফিরছে রামকৃষ্ণ। হঠাৎ ভানরে সঙ্গে দেখা। বললে, 'আমাকে খিলি তৈরি করে খাওয়াতে পারিস?'

অমনি পান সাজতে ছন্টল ভানন পিসি। পান নিয়ে ফিরে এসে দেখে, রামকৃষ্ণ অনেক দ্র চলে গিয়েছে। ভানন পিসি পিছন-পিছন ছন্টতে লাগল। কিন্তু মেয়েমানন্য কত দ্র ছন্টবে? তা ছাড়া রামকৃষ্ণ চলেছে জাের কদমে, যেমন তার অভ্যেস। পিছন থেকে নাম ধরে ডাকে এমনও সাহস নেই। তব্ থামছে না ভানন পিসি, গােঁ-ভরে ছন্টে চলেছে। দ্ব-একখানা গ্রাম ব্রিথ পার হয়ে গেল, তব্ নিব্তি নেই। হঠাৎ, কেন কে জানে, রামকৃষ্ণ পিছন ফিরে দাঁড়াল। ভানন পিসিকে দেখে চক্ষনিস্থর।

'এ কি. তুই এত দরে এসেছিস?'

'আপনি যে তখন পান খেতে চাইলেন, তাই নিয়ে এসেছি।' আনন্দে পরিপ্রে ভান, পিসি।

ততোধিক আনন্দ রামকৃষ্ণের। বললে, 'তোর হবে—তোর হবে।' বলে হাতে পান নিয়ে হাসিমুখে বললে, 'কী হবে বল দিকি?'

ভান্ব পিসি চোখ নামাল। তার সে কী জানে।

'তোর আজ ঠেগুনি হবে। মেয়েমান্য হয়ে এত দ্রে এলি, এখন বাড়ি ফিরে গেলে গোবেড়েন খাবি। এক কাজ কর। কুমোরবাড়ি থেকে একটা হাঁড়ি হাতে করে নিয়ে বাড়ি যা। তা হলে সবাই ভাববে কুমোরবাড়ি গিয়েছিলি।'

সেই থেকে ভন্তদের পান খাইয়ে এসেছে ভান্ম পিসি। বলেছে, ঠাকুরের প্রসাদী পান। ঠাকুর বলে গেছেন, তুমি আমাকে পান খাওয়াবে নিত্যি। ভন্তসেবাই আমার ঠাকুরসেবা।

শ্যামাস্ক্ররী, সারদার মা—সেও আস্তে-আস্তে ঘ্ররে দাঁড়াল। নির্জনে বসল গিয়ে ঠাকুরের আরাধনায়।

ভান্ব পিসি বিদ্রুপে ঝলসে উঠল ঃ 'কি গো, তখন না বলতে, খ্যাপা জামাই! কি আকাটের হাতে মেয়ে দিল্বম—সারদার কত কণ্ট! এখন কেন? এখন কেন সেই খ্যাপা জামাইয়ের পট পর্জো করছ?'

শ্যামাস্ক্রীর বাক্য স্তব্ধ। চক্ষ্ব নিম্পলক! মেনকাও এক দিন বসেছিল শিবের আরাধনায়।

কামারপর্কুর থেকে একবার শিওড়ে গিয়েছে রামকৃষ্ণ, হ্দের বাড়িতে। দিদি হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে গিয়ে এক মহা ফ্যাসাদ! দিদি কতগ্রেলাে ফ্রল যােগাড় করেছে, বলছে তােমার পাদপদ্ম বন্দনা করব।

কোনো বারণ শোনে না। ভোলে না ছদ্মবেশে। বলে, গরিবের ঘরে কাঙালের ঠাকুর এসেছ, তোমাকে ছাড়ব না কিছ্বতেই। জলে পা ধ্রেয় দিয়ে চুল দিয়ে মুছে দেব। একটা শুধ্ব বর দাও যেন কাশীতে গিয়ে প্রাণ যায়।

তথাস্তু। সজ্ঞানে কাশীতেই প্রাণত্যাগ করল হেমাঙ্গিনী।

কিন্তু আমার কেন ঘুম আসে না বলতে পারো?' মধ্যরাত্রের অন্ধকারে বায়্-রোগগ্রস্ত ভান্ব পিসি কেন্দে ওঠে। 'ঘ্রম আসে না, ঘ্রমের ওষ্ধ তো আছে।' কে যেন বলে ওঠে অন্ধকারে। 'কি ওষ্ধ?'

'সেই যে ভজ-মন-গোর্রানতাই।'

মনে পড়ে যায় ভান পিসির। অন্ধকারে উঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে। দ্ব'হাত তুলে নাচ শ্বর করে আর বলে, ভজ মন গোর্রনিতাই। বলে, 'ঠাকুর তুমি দেখ আর আমি নাচি।'

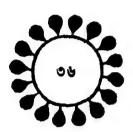

তুমি দেখ আর আমি নাচি।

তুমি করাও আমি করি। কর্ম না করলে দর্শন হবে কি করে? পানা না ঠেললে জল দেখব কি করে?

তুমি আছ, শ্ব্ব এ জেনে কি বসে থাকলে চলবে? কাঠে আগ্ন্ন আছে, শ্ব্ব এ তত্ত্বে কি ভাত রাম্না হবে? প্রকুরপাড়ে বসে থাকলেই কি মাছ পাব?

কর্ম করো। কর্মাই ফল। খেলাই আসল, হার-জিং কিছ্ন নয়। কর্মোই কৃপা। কর্মোই ভত্তি। কর্মা করতে-করতেই কর্মাত্যাগ। এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে আরেক হাতে কাজ করছ, শেষকালে এক দিন দ্বাহাতেই ঈশ্বরকে আঁকড়ে ধরবে।

যদি একবার ভব্তি লাভ হয় তবে বিষয়কম বিস্বাদ হয়ে যাবে। ওলা মিছরির পানা পেলে চিটে গুড়ের পানা কে খেতে চায়?

তাই তুমি দেখ আর আমি নাচি।

কামারপর্কুরে থেকে স্বাস্থ্য ফিরেছে রামকৃষ্ণের। এবার ফিরতে হয় দক্ষিণেশ্বরে। চল রে হৃদ্র, মা'র কাছে যাই।

বর্ধ মানের কাছাকাছি এসে এক মাঠের মধ্যে বসে পড়ল রামকৃষ্ণ। ওখানে কি?

দেখছিস না, মাঠময় কেমন কাঁটাফ্বল ফ্বটে আছে। জানিস না ঐ কাঁটাফ্বল মহাদেবের পছন্দ। ঐ কাঁটাফ্বলে প্রজো করলে শ্লেপাণি প্রসন্ন হন।

কিন্তু মাঠময় তো শ্বধ্ব বিষ্ঠা দেখতে পাচ্ছি। হ্দয় ধমকে উঠল।

বিষ্ঠা-চন্দনে ভেদ নেই রামকৃষ্ণের। সেই মাঠের মধ্যেই বসে পড়ল শিবপ্জায়। এ ভালো হচ্ছে না মামা। কলকাতায় যাবার এই একখানা মার আজ ট্রেন। সারা রাত আজ আর ট্রেন নেই। যদি ঐ দ্বস্বরের গাড়ি এখন ধরতে না পারি, তবে সারা দিন-রাত স্টেশনে পড়ে থাকতে হবে। কে শোনে কার কথা। রামকৃষ্ণ শিবধ্যানে সমাহিত হয়ে রইল।

শ্বচি-অশ্বচি জ্ঞান নেই—এ কেমনতরো উন্মাদ! ভীষণ বিরক্ত হল হৃদয়। এখন গাড়ি যদি ফসকে যায় উপায় কি হবে?

হঠাৎ হৃদয়ের সেই সাধ্র কথা মনে পড়ে গেল, সেই জ্ঞানোন্মাদ সাধ্। উলগ্য, গায়ে-মাথায় ধ্বলা, বড়-বড় নখচুলদাড়ি, কাঁধে মড়ার কাঁথার মত একটা ছে'ড়া কাঁথা। কালীঘরের সামনে দাঁড়িয়ে গমগমে গলায় এমন স্তব পড়লে যে মান্দরটা পর্যন্ত কাঁপতে লাগল থরথর করে। প্রসাদ পেতে কাঙালীরা যেখানে বসেছে পাত পেড়ে সেখানে গিয়ে বসলে। তাড়িয়ে দিলে কাঙালীরা, চেহারায়-পোশাকে সে কাঙালীদের চেয়েও অধম। তাড়িয়ে দিলে বটে কিন্তু উপবাসী রইল না। যেখানে উচ্ছিণ্ট পাতাগ্রলো ফেলেছে সেখান থেকে কুকুরদের সংখ্য ভাগ করে এ'টো ভাত খেতে লাগল—

भाभा वलल, उत्त र्म्, अ य-त्म উन्भाम नय्न, अ ब्हारनान्भाम।

তাই শ্বনে হ্দের দেখতে ছ্বটল। বাগান পোরিয়ে চলে যাচ্ছে সাধ্র, হ্দের তার পিছ্র নিলে। বললে, মহারাজ, ভগবানকে কেমন করে পাব কিছ্র বলে দিয়ে যান—

পাগলের দৃক্পাতও নেই। হৃদয়ও নাছোড়বান্দা। সংগ-সংগে চলেছে, আর মুখে সেই এক বৃলি। ভগবানকে কেমন করে পাব, কবে পাব, কোথায় পাব? হঠাৎ রুখে দাঁড়াল পাগল। পথের ধারে নদ্মা ছিল তারই জল দেখিয়ে বললে,

'এই নদ'মার জল আর ঐ গঙগার জল যখন এক বোধ হবে তখন পাবি।'

তখন? এ কি একটা মনের মতন কথা হল? নিশ্চয়ই আরো অনেক তর্ক-তত্ত্ব আছে। হৃদয় ফের পিছ্ব নিল। বললে, 'মহারাজ, আমাকে আপনার চেলা করে সঙ্গে নিন।'

তবে রে? মাটি থেকে একটা ইট তুলে নিল পাগল। হ্দয়কে মারতে তাড়া করলে। হ্দয় ছ্বটে পালাল, দেখতেও পেল না কোন দিকে চলে গেল সেই জ্ঞানোন্মাদ।

মামারও এখন দেখি সেই অবস্থা। নইলে মাঠময় বিষ্ঠার মধ্যে বসে শিবপ্জা। শ্রুচি-অশ্বুচি জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যেতে না পারলে ভগবানের স্পর্শ পাওয়া যাবে না। ঐ দ্বন্দ্ববোধের উধের্বই তো সেই ভূমা-ভূমি। 'শ্বুচি-অশ্বুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শ্বুবি। তাদের দ্বুই সতীনে পিরীত হলে তবে শ্যামা মারে পাবি।'

পরজা শেষ করে ইন্টিশানে পেণছে দেখে—যা ভেবেছিল হ্দয়—কলকাতার ট্রেন চলে গিয়েছে। দিনে-রাতে আর ট্রেন নেই।

'তখন বলেছিলাম না?' হ্দয় খি চিয়ে উঠল ঃ 'এখন কি করবে কোথায় থাকবে, দেখ। চেনাশোনা আত্মীয়বন্ধ্ব কেউ নেই এখানে যেখানে থাকা যায়, খাওয়া যায় দ্বটি পেট ভরে।'

রামকৃষ্ণ নির্ব্তর। আত্মন্যেবাত্মনা তুট্ট। স্থিতি-গতি উদ্যতি-বিরতি সব সমান। ইস্টিশানের অফিসে খোঁজ নিতে গেল হৃদয়। বাঁধাধরা ট্রেন আর নেই বটে তবে একটা ১৬০ সন্বিধে হতে পারে। বললে স্টেশন-মাস্টার। কাশী থেকে একটা স্পেশাল গাড়ি আসছে খামিক পরেই—উধর্বতন এক কর্মচারীর স্পেশাল—দেখি তার মধ্যে কোনো এক ফাঁকে জায়গা করে দিতে পারি কিনা। গাড়ি কলকাতায়ই যাচ্ছে, ভয় নেই। সাধারণ যাত্রীর অধিকার নেই সেই গাড়িতে কিন্তু স্টেশন-মাস্টারের মধ্যে কি ভাব চলে এল কে জানে, মামা-ভাশেনকে একটা নিরালা কামরায় চড়িয়ে দিলে নিভাবিনায়।

হদেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসল একবার রামকৃষ্ণ।

দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এসে শ্নল মথ্রবাব্ আর তাঁর স্ত্রী তীর্থে যাবেন বলে ধ্রয়ে। তুলেছেন। তাঁদের সাধ রামকৃষ্ণও তাঁদের সঙ্গে যাক। যাবে?

মন্দ কি। যেখানে অনেক লোক একত্র হয়ে অনেক দিন ধরে ঈশ্বরের জন্যে ব্যাকুল হয়ে জমায়েত হচ্ছে সেখানে ঈশ্বর নিশ্চয় প্রকাশিত। এত সাধ্ব ভক্ত যোগী সম্যাসী যেখানে গিয়ে ঈশ্বরভাবে উদ্দীপত হচ্ছে তার মাহাত্ম্য কে অস্বীকার করবে? মাটি খ্র্ডলে সব জায়গায়ই জল পাওয়া যায় বটে, কিন্তু যেখানে পাতকো-ডোবা প্রকুর-প্রকরিণী আছে সেখানে জল সহজে মেলে, সেখানে আর খ্র্ডেছে হয় না মেহনং করে। যেখানে-সেখানেই রাহ্মা করা যায় বটে কিন্তু রাহ্মাঘরে বেশি স্ক্রিধে।

আমি গেলে আমার সঙ্গে যাবে কিন্তু হ্দয়রাম।

নিশ্চয়ই যাবে। স-শো লোক চলেছে একসংগ—দস্ত্রমত একটা বাহিনী বলভে পারো। থার্ড ক্লাশ তিনখানি আর সেকেণ্ড ক্লাশ একখানি গাড়ি রিজার্ভ হয়েছে। যে কোনো স্টেশনে ইচ্ছেমত কাটিয়ে নেওয়া যাবে। গাড়ির শেষ গল্ভব্য কাশীধাম।

কা শীতলা গণ্গা? কাশীতলা গণ্গা। সেই কাশী।

মাঘ মাস, ১৮৬৮ সালের জান্রারি মাসে তীর্থ স্রমণে বের্ল রামকৃষ্ণ। বাবার আগে ভবতারিণীকে প্রণাম করলে। বললে, 'মা গো, তোকে আরেক বেশে আরেক দেশে দেখে আসি। বেদে যার কথা তল্তেও তার কথা প্রাণেও তারই কথা। সবই তুই। তোর শুধু ভোল ফিরিয়ে মন ভোলানো!'

হলধারী কবেই প্জকের পদ থেকে অবসর নিয়েছে, এখন অক্ষয় বসেছে মন্দিরে। যে খুনি তোর পুজো করুক, আমি এখন পরিতান্তকর্মা পরমাত্মা।

বৈদ্যনাথধামে নামল প্রথম তীর্থবাত্রীরা।

কিন্তু রামকৃষ্ণের চোখ পড়ল অনাথ-দরিদ্রের দিকে। কোন এক গ্রাম আঁতক্তম করে বাচ্ছে, দেখল গ্রামবাসীদের পরনে কাপড় নেই, মাথায় তেল নেই এক ফোঁটা। চলতে-চলতে থেমে পড়ল রামকৃষ্ণ। বললে, কোন ইবদ্যনাথকে দেখতে চলেছি? কত দ্রের?

বৈদ্যনাথকৈ তোরা চিনবি না। দেখে নে একবার এই অনাথের নাথকে।
'তুমি তো মা'র দেওয়ান।' রামকৃষ্ণ ধরল মথ্বরকে, 'এদের এক মাথা করে তেল আর একখানা করে কাপড় দাও। আর পেট ভরে খাইয়ে দাও এক দিন।' মথ্বরবাব্ব গাঁইগাঁই করতে লাগলেন। 'বাবা, তীথে' অনেক খরচ হবে। এতগা্লি ১১(৬০) লোক খাওয়াতে-দাওয়াতে গেলে টাকার টানাটানি পড়ে যাবে, সামলাতে পারবো না।'

কর্ণার কোমল রামকৃষ্ণ প্রচণ্ড নিষ্ঠ্র হয়ে উঠল। বললে, 'দ্রে শালা, তোর কাশী আমি যাব না। তুই যা তোর দলবল নিয়ে। আমি এদের কাছেই থাকব, এদের ছেড়ে যাব না কিছ্বতেই।'

সেই অটল প্রতিজ্ঞার কাছে নত হলেন মথ্ববাব্। কলকাতা থেকে কাপড় আনালেন, স্থানীয় বাজার থেকে তেল কেনালেন, পাঁটাও। মহাপ্রসাদের ভোগ লাগিয়ে দিলেন একদিন।

গ্রামবাসীর আনন্দেই রামকৃষ্ণের আনন্দ। যদি তুমি দারিদ্রামোচন না করো, তবে তুমি কিসের বৈদ্যনাথ?

সাতদিন দেরি হয়ে গেল কাশী য়েতে। তা হোক। তব্ব মা, তুই আমাকে শ্বকনো সন্ন্যাসী করিস নে। আমাকে কর্বণা-কোমলতা দে। আমাকে রসে-বশে রাখ। আমি চিনি খাব, চিনি হব কেন? একট্বখানি অহং আমার রেখে দে। সোনার একট্ব কণা, আগ্বনের একটি ফিনকি। ওট্বকু অহং না থাকলে বিলাস করব কি করে? তুমি-আমি আম্বাদন করব কি করে? কি করে ভত্তের রাজা হব?

দ্রে থেকে দেখা যাচ্ছে কাশী। 'কাশী সর্বপ্রকাশিকা।' 'যেষাং ক্রাপি গতিনাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ।'

নোকো করে ঢ্বকতে হল কাশীতে। ভাবনেত্রে রামকৃষ্ণ দেখল কাশী স্বর্ণময়ী। 

 টিকাঠমাটিপাথর কিছুই নেই। আগাগোড়া স্বর্ণমণ্ডিত। তার মানে অক্ষয় 
নিত্যধাম এই কাশীধাম—জ্যোতির্মায় সব ভাব আর ভক্তি একে কনকান্বিত করে 
রেখেছে।

কিন্তু ক'দিন পরেই বললে হ্দয়কে, 'ওরে এখানেও যা সেখানেও তাই। সেখানকার আমগাছ তে'তুলগাছ বাঁশঝাড়টি যেমন এখানকার সেগর্নলিও তেমনি। এখানে তবে আর কি দেখতে এলুম রে? সেখানেও যা এখানেও তাই।'

পরে ভন্তদের তাই বলতেন ঠাকুর, 'ওরে যার হেথায় আছে—তার সেথায় আছে। যার হেথায় নেই তার সেথায়ও নেই।'

"ষদেতেহ তদম্ব বদম্ব তদন্বিহ।" যা এখানে তাই সেখানে, যা সেখানে তাই এখানে। "তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।"

কেদারঘাটের পাশে দ্খানি বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন মথ্রবাব্। কাশীতে এসেও তাঁর রাজসিকতার অন্ত নেই। মাথায় র্পোর ছাতা, সঙ্গে আসাবরদার—চলেছেন যেন কোন রাজারাজড়া। বাইরে ঐশ্বর্যের জেল্লা কিন্তু অন্তরে দীনবন্ধ্র দাক্ষিণ্য। রোজ পানসিতে চেপে বিশ্বনাথ দর্শনে যায় রামকৃষ্ণ। সেদিনও তেমনি যাছে। মণিকণিকার পাশে শমশান। সেখান দিয়ে যাবার সময় দেখল চিতায় মড়া পোড়ানো হচ্ছে, ধোঁয়ায় দিক-পাশ আচ্ছম। দেখেই উৎফ্লে হয়ে নোকোর বাইরে চলে এল রামকৃষ্ণ, দিব্যভাবে সমাধিস্থ হয়ে গেল। টলে পড়ে যাচ্ছিল ব্রিথ, ধরতে এল সাঝি-মাল্লারা। কাউকে ধরতে হল না। রামকৃষ্ণ নিজেই নিশ্চেণ্টতার মধ্যে স্থির হয়ে আছে। মুখে দিব্য দীন্তির প্রসাদ।

কি দেখলাম জানিস? ধ্যান ভাগুবার পর বললে রামকৃষ্ণ। দেখলাম প্রকাণ্ড এক সিতগাত্র পরের শমশানে প্রত্যেক শবের পাশে এসে দাঁড়াচছে। প্রত্যেককে তুলে নিচ্ছে হাতে করে আর তার কানে তারকরহ্ম-মন্ত্র উচ্চারণ করছে। শবের অন্য পাশে বসে আছে শক্তিময়ী মহাকালী—একে-একে জীবের সকল সংস্কার-বন্ধন খ্লে দিছে। শর্ধ্ব তাই নয়, নির্বাণের দ্বার খ্লে দিয়ে অখণ্ডের ঘরে পাঠিয়ে দিছে তাকে। যা বহ্ব জন্মের যোগসাধনায় পাওয়া যায় তা শর্ধ্ব কাশীতে মরে বিশ্বনাথের থেকে আদায় করে নিচ্ছে।

কাশীতে মৃত্যু মানেই নির্বাণপদবী।

কাশীতে এক দিন ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে দেখা। সেই ত্রৈলঙ্গ স্বামী! মা'কে শ্মশানে পোড়াতে এসে যে আর ঘরে ফিরল না, সেই শ্মশানেই থেকে গেল।

কাশীতে একবার পদ্মাসনে গণ্গার উপর বসে ছিল ত্রৈলণ্গ স্বামী। নোকো করে এক ম্যাজিন্টেট যাচ্ছিল সেখান দিয়ে। দৃশ্য দেখে তার চোখ তো চড়ক গাছ। নোকোয় তুলে নিল সাধ্বকে। কত আলাপ-বিলাপ শ্রহ করল, কিন্তু সাধ্বমোনী।

কোমরে একটা তরোয়াল ঝুলছিল ম্যাজিন্টোটের। বৈলংগ স্বামী তা দেখতে চাইলে। কেন চাইলে কে জানে। হঠাৎ সাধ্বর হাত ফসকে জলের মধ্যে পড়ে গেল তরোয়াল। এখন উপায়? ভীষণ চটে উঠল ম্যাজিন্টোট। খ্ব বকতে লাগল সাধ্বকে। ঠিক করল পারে গিয়েই পুর্লিশে দেবে।

পারে এসে নৌকো লাগতেই জলের মধ্যে হাত ডোবাল সাধ্। একখানি নয় তিন-তিনখানি তরোয়াল উঠে এল জলের থেকে। তোমার কোনটা? ম্যাজিম্ট্রেট তো অবাক। এইটে তোমার। যেখানা তার ঠিক তা বেছে দিয়ে দিলে ম্যাজিম্ট্রেটকে। বাকি দ্ব'খানা ফেলে দিলে জলের মধ্যে।

আরেক বার উলঙ্গ হয়ে গঙ্গাতীরে বসে আছে ত্রৈলঙ্গ স্বামী। ম্যাজিন্ট্রেটের হ্রুমে প্রনিশ তাকে ধরে নিয়ে গেল। উলঙ্গ হয়ে থাকা অপরাধ। বারে-বারে আইন লঙ্ঘন করছে সাধ্র, একেবারে হাজতে ঢ্রকিয়ে দাও। কিন্তু কতক্ষণ পরে ম্যাজিন্ট্রেট দেখে গঙ্গাতীরে তেমনি উলঙ্গ হয়ে ত্রৈলঙ্গ স্বামী বসে আছে। এ কি, ঘ্রষ খেয়ে প্রনিশ তাকে ছেড়ে দিলে নাকি হাজত থেকে? ম্যাজিন্ট্রেট ছর্টল অমনি হাজত দেখতে। এ কি! হাজতের মধ্যেই তো বসে আছে ত্রেলঙ্গ স্বামী। অমনি আবার ছর্টল গঙ্গাতীরে। গঙ্গাতীরেই তো ত্রেলঙ্গ স্বামী বসে আছে উলঙ্গ হয়ে।

তাকে খালাস দিয়ে দিল। কারাগারের দেয়াল যাকে আবন্ধ করতে পারে না, বসন তাকে কি করে আবত করবে?

সেই ত্রৈলঙ্গ স্বামী।

রামকৃষ্ণ দেখল সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ। সাক্ষাৎ শ্বেতশিখা। সমস্ত কাশীধাম উজ্জ্বল করে আছে।

শরীরে কোনো হ'স নেই। তপত বালিতে পা রাখা যায় না, তারই উপর সুখে শুয়ে আছে। যদি বৃষ্টি পড়ে তেমনি শুয়ে থাকবে নিশ্চিন্ত হয়ে। এক দিন নিজ হাতে পায়েস রে'ধে খাইয়ে এল রামকৃষ্ণ। মৌনাবলন্বন করে রয়েছে, তাই কথা হল না। মুখের কথা না হোক, ইশারা-ইণ্গিতে আলাপ করতে লাগল দুজনে। যেন এক দেশের মানুষ। একই ভাষাভাষী। যেন কত আগের চেনা। রামকৃষ্ণ প্রশন করল ইশারায়ঃ 'ঈশ্বর এক না অনেক?'

ইশারায়ই উত্তর দিল গ্রৈল•গ স্বামীঃ 'যদি সমাধিতে দেখ তবে এক, আর যদি জ্ঞানদ্যিতিত দেখ তবে বহু। আমি তুমি জীব জগৎ সমসত।'

ন্বর এক। শর্ধর রাগরাগিণীর নানা নাম। সদ্বস্তু এক, তার বর্ণনা বিচিত্র। 'একং সদ্বিপ্রা বহর্ধা বদন্তি।'

'त्रविन?' श्रुपत्रात्क वलाल तामकृष्ण, 'এक्टि वल ठिक-ठिक প्रतमश्य अवस्था।'



কাশীর থেকে প্রয়াগ। প্রা সংগমে স্নান আর তিন রাত্রি বাস চাই প্রয়াগে।
মথ্রবাব্রা সেখানে মাথা ম্ড়লেন। রামকৃষ্ণ বললে, আমার দরকার নেই।
আমার শরীর কাশীক্ষেত্র। ত্রিভূবনজননী গংগা আমার জ্ঞানগংগা। ভক্তি-শ্রুদ্ধা
আমার গয়া। গ্রেন্চরণধ্যানযোগ আমার প্রয়াগ। আর যিনি সকলজনমনসাক্ষী
তিনি আমার অন্তরাত্মা। "দেহে সর্বাং মদীয়ে যদি বসতি প্রন্সতীর্থমিন্যং
কিমস্তি।" আমার দেহেই যখন সকলে বাস করছে তখন আমার আবার
তীর্থান্তর কী!

প্রয়াগ থেকে ফের সকলে ফিরল বারাণসী। 'বিরিণ্ডি-বিরচিতা বারাণসী'। এক দিন চৌষট্টি-যোগিনী পাড়া দিয়ে যাচ্ছে রামকৃষ্ণ, সঙ্গে হ্দয়, কাকে দেখে থমকে দাঁডাল।

'ওরে হ্দ্র, ও আমাদের সেই বামনি না?' সত্যিই তো, সেই যোগেশ্বরী ভৈরবী। কী আশ্চর্য, এখানে কোথায় আছ? আছি এ পাড়ায়, মোক্ষদার বাড়িতে। মোক্ষদা আমার ম্তিমতী প্রণতি। 'তুমি আমাদের সঙ্গে ব্দাবন চলো।'

'চলো।'

গণ্গাতীরে এসে দাঁড়াল রামকৃষ্ণ। বললে, মা, তোকে ছেড়ে এখন যমনুনায় চলেছি। সেই মনুরারিকায়কালিমাময়ী সদাসিতা যমনুনা। মা গো, তুই দনুর্গা, গণগা, গগন-বাসিনী। তুই পাষাণভেদিনী খঙ্গাহস্তা। জন্মপ্রবাহহরণী পারায়ণপ্রায়ণা। ১৬৪

আর যম্না মধ্বনচারিণী রাসেশ্বরী। অশেষনায়িকা কৃষ্ণকাশ্তা। দ্জনেই মা, মহানন্দা মোক্ষদারী। দ্বজনেই প্রাণদা প্রাণনীয়া।

নিধ্বনের কাছে বাড়ি ভাড়া করলেন মথ্র। কিন্তু চার দিকে চোখ চৈয়ে এ সব কী দেখছে রামকৃষ্ণ। দেখছে না কাঁদছে। চোখের জলে ব্রক ভেসে যাছে। বলছে, 'কৃষ্ণ রে, সবই তো রয়েছে, কেবল তোকে দেখতে পাছিছ না।'

বাঁকাবিহারীর মর্তি দেখে বিহ্বল হয়ে গেল। ছ্বটল আলিঙ্গন করতে। গোবর্ধন দেখে আবার ভাবাবেশ। ভাবাবেশে উঠল গিয়ে একেবারে গিরিচ্ডায়। আর নামে না। তখন ব্রজবাসীদের পাঠিয়ে নামিয়ে আনলেন মধ্বরবাব্ব।

সন্ধের দিকে যম্নাতীরে বেড়ায় আর কলিন্দর্নান্দনীর গ্র্ণগান করে। যম্নার চড়ার উপর দিয়ে গর্ নিয়ে বাড়ি ফিরছে রাখালেরা। দেখেই কৃষ্ণের উন্দীপনা উপস্থিত। 'কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ কই' বলতে-বলতে ছ্র্টল তাদের পিছ্র-পিছ্র। ওরে তোরাই আমার সেই লীলামানুষ্বিগ্রহ নারায়ণ।

কালীয়দমনের ঘাটে এসে আবার ভাবাবেশ। স্নান করবে কিন্তু শরীরে বশ নেই। ছোট ছেলেটিকৈ যেমন করে নাওয়ায় তেমনি করে নাইয়ে দিলে হৃদয়।

এইখানেই গণ্গাময়ীর সংগে দেখা।

ষাট বছর বয়স, নিধ্বনের কাছে কুটির বে ধ একলাটি থাকে গণগাময়ী। লালতা সখী হয়ে রাধিকার সেবাচর্যা করে। প্রেমর্পা যে ভক্তি করে তার সাধন-মোদন। দ্বজন দ্বজনকৈ চিনে ফেলল। রামকৃষ্ণ বললে, তুমি লালতা-সখী। গণগাময়ী বললে, তুমি রাসেশ্বরী রাধিকা। তুমি আমার দ্বলালী, রাজদ্বলালী। রামকৃষ্ণকে গণগাময়ী দ্বলালী বলে ডাকে। কৃষ্ণপ্রাণাধিকা বিশ্বমায়া!

গণগামরীকে পেয়ে সব ভূল হয়ে যায় রামকৃষ্ণের। কখন বা খাওয়া-দাওয়া, কখন বা বাড়ি ফিরে যাওয়া। কোথায় বাড়ি, কি বা আহার! ভোক্তাও নেই ভোজাও নেই ভোজাও নেই ভাজনের আস্বাদ।

এক-এক দিন বাসা থেকে খাবার নিয়ে এসে খাইয়ে যায় হৃদয়। কোনো-কোনো দিন গঙ্গাময়ীই খাইয়ে দেয় রাহ্রা করে।

থেকে-থেকে ভাব হয় গৎগাময়ীর। সে ভাব দেখবার জন্যে ভিড় জমে চার দিকে। এক দিন হল কি, ভাবাবেশে গৎগাময়ী হৃদয়ের কাঁধের উপর চড়ে বসল।

'এ তো বড় বিপদ হল দেখছি।' হৃদয় ঝটকা মারল, কড়া গলায় বললে রামকৃষ্ণকে,
'তুমি চলো এখান থেকে। একেবারে সটান দক্ষিণেশ্বর। বিশেবনে আর কাজ নেই।'

কিন্তু রামকৃষ্ণ ঠিক করল আর ফিরবে না। গণ্গাময়ীর আশ্রয়ে থেকে যাবে রজধামে। শ্রীমতী হয়ে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করবে।

মথ্রবাব, ভাবনায় পড়লেন। ডাকতে বসলেন মহামায়াকে। মা গো, আমার দক্ষিণেশ্বর কি দক্ষিণাহীন হয়ে যাবে?

হ্দয় ধমকে উঠল, 'তোমার এত পেটের অস্থে, তোমাকে এখানে দেখবে কে?' 'কেন, আমি দেখব। আমি সেবা করব।' বললে গণ্গাময়ী। কিন্তু খাবে কি? শোবে কোথায়? 'সেম্ধ চালের ভাত খাব। শোব এই গণগাময়ীর ঘরেই। গণগাময়ীর বিছানা ঘরের ওদিকে হবে, আমারটা এদিকে হবে। ভাবনা কি।'

'ওসব চলবে না চালাকি।' হ্দয় রামক্ষের হাত ধরে টানতে লাগলঃ 'ওঠো। চলো।'

আরেক হাত ধরে টানতে লাগল গ•গাময়ী। বললে, 'না, দেব না। কিছ্রতেই যেতে দেব না।'

দ্বজনের টানাটানিতে রামকৃষ্ণ নাজেহাল। এক দিকে রাধিকা অন্য দিকে কালী। এক দিকে মহাভাব অন্য দিকে মহামায়া।

সেই টানাটানিতে মা'র কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল রামকৃষ্ণের। মা'র কথা মানে চন্দ্রমণির কথা। মা সেই কালীবাড়ির নবতে বসে আছেন একলাটি। বসে আছেন রামকৃষ্ণের পথ চেয়ে।

মন স্থির করতে আর দেরি হল না রামকৃষ্ণের। বললে, 'না, আমার আর এখানে থাকা হবে না। আমাকে মা ডাকছেন।'

मा नकल তौर्थ्यंत छर्पर्य । मा न्यर्ग्यत रुद्धि गतीयनी ।

ওরে সংসারে বাপ-মা পরম গ্রন্থ, যথাসাধ্য ওঁদের সেবা করতে হয়। যে চরম দরিদ্র, যার শ্রাম্থ করবারও ক্ষমতা নেই সে অন্তত বনে গিয়ে তাঁদের কথা মনে করে কাঁদবে। কেবল ঈশ্বরের জন্যে বাপ-মা'র আদেশ লঙ্ঘন করা চলে—আর কিছ্বতে নয়। বাপের কথায় প্রহ্মাদ ছাড়েনি কৃষ্ণনাম। কৈকেয়ীর কথায় ভরত ছাড়েনি রামসেবা। মা বারণ করলেও ধ্রব বনে গিয়েছিল তপস্যা করতে। রামের জন্যে রাবণের কথা শোনেনি বিভীষণ। ভগবানের জন্যে বিল তার গ্রন্থ শ্রুচার্যকে অমান্য করেছে। আর কৃষ্ণকামিনী গোপিনীরা মার্নেনি তাদের পতির আধিপত্য। মা কি কম জিনিস গা? শচী বললেন, কেশব ভারতীকে কাটব। চৈতন্যদেব অনেক করে বোঝালেন। বললেন, 'মা, তুমি অনুমতি না দিলে আমি যাব না। তবে জানো তো, সংসারে আমি যদি থাকি, তবে আমার দেহ আর থাকবে না। তবে এট্রকু বলে দিছিছ মা, যখনই মনে করবে, আমাকে দেখতে পাবে। আমি তোমার কাছে-কাছেই থাকব।' তবে শচীমাতা অনুমতি দিলেন।

আর, নারদের কথা জানো না? মা তাঁর যত দিন বে'চে ছিল সে তপস্যায় যেতে পারেনি। সে নইলে মা'র সেবা করবে কে? মা'র দেহত্যাগ হল, তবে বের্ল হরিসাধনে।

'টানাটানিতে মা'র কথা মনে পড়ে গেল। অমনি বদলে গেল সমস্ত। ভাবলমে, মা ব্যুড়ো হয়েছেন, মা'র চিন্তা থাকলে ঈশ্বর-ফিশ্বর সব ঘ্রুরে যাবে। তার চেয়ে তাঁর কাছেই যাই। গিয়ে সেখানেই ঈশ্বরচিন্তা করি নিশ্চিন্ত হয়ে।'

হাজরার মা রামলালকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে দক্ষিণেশ্বরে, রামলালের খ্বড়ো-মশায় যেন হাজরাকে একবার পাঠিয়ে দেন তাঁর কাছে।

ঠাকুর বললেন হাজরাকে, 'ব্রড়ো মা, যাও, একবার দেখা দিয়ে এস।' কিছ্রতেই গেল না হাজরা। তার মা কে'দে-কে'দে মরে গেল। নরেন বললে, 'এবারে হাজরা দেশে যাবে।' 'এখন দেশে যাবে, ঢ্যামনা—শালা। দূর—দূর—'

আচ্ছা, নিজের মা'র রূপ কি ধ্যান করতে পারা যায়? এক দিন জিগগেস করল মণি মল্লিক।

'হ্যাঁ, মা গ্রন্। বহাময়ীস্বর্পা। মাকেই ধ্যান করবি।'

মা ধরিত্রী জননী দয়ার্দ্রহ্ণারা নির্দোষা সর্বদ্বঃখহা। পরমা মায়া পরমা ক্ষমা পরমা শানিত। মা'র মত এমন ধ্যানের মূর্তি আর কী আছে?

গিরিশ ঘোষ বসল এসে ঠাকুরের পদচ্ছায়ে। বললে, আমাকে তাণ কর্ন। আমি তাণ করবার কে?

মনে আছে কামারপ্রকুরের সেই মাগ্রের মাছটাকে আপনি পায়ে ঠেলে-ঠেলে জলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মাছটা নিরাশ্রয় হয়ে চলে এসেছিল মাটিতে। আপনি তাকে স্বধামে পাঠিয়ে দিলেন। তেমনি যদি পাপার্ত জীব আপনার পায়ে এসে পড়ে, আপনি তাকে ঠেলে-ঠেলে নিয়ে যাবেন না মোক্ষধামে?

আমি পাপ মানি না। পাপী বলে বিশ্বাস করি না কাউকে। আমার যেমন সাধ্র্পী নারায়ণ তেমনি আবার ছলর্পী নারায়ণ, ল্কোর্পী নারায়ণ—

মুপের মত তাকিয়ে রইল্গিরিশ ঘোষ।

'গাড়ি করে যাচছ, বারান্দার উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলাম দুই বেশ্যা। দেখলাম সাক্ষাৎ ভগবতী—দেখে প্রণাম করলাম। শোন, বলি তোকে, কাঁদতে হবে। মিল্লকের মা জিগগেস করলে, ওদের কি কোনো মতেই উন্ধার হবে না? নিজে আগে-আগে অনেক রকম করেছে কিনা! বলল্ম, হাাঁ, হবে—যদি আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে কাঁদে। শুধু হরিনাম করলে কি হবে, আন্তরিক কাঁদা চাই। তাই তোকে বলি, তুই কে'দে-কে'দে মাকে একবার ডাক মনের থেকে। যতই তোর পাপ হোক, যতই তুই ক্লেদে-আবর্জনায় ডুবে থাক, মাকে ডাকলে মা এসে তোকে ম্বন্ত করে দেবেনই—'তেমনি গিরিশ গেল আবার শ্রীমার পদাশ্রয়ে। বললে, আমাকে গ্রাণ কর্বার কে?

মনে আছে জয়রামবাটিতে একটা বাছ্বরের কান্না শ্বনে আপনি তার বাঁধন খ্বলে দিয়েছিলেন। দিয়েছিলেন তাকে তার অমৃতলাভের অধিকার। তেমনি, মা, কন্ত বাসনা-কামনার বন্ধনে বাঁধা পড়ে আছি। স্বহস্তে খ্বলে দিন শ্ভথল। ব্ৰথতে দিন প্রমার্থের আস্বাদ।

'ঠাকুর বলতেন বিচি খোলা বাদ দিলে সব বেলটা পাওয়া যায় না। তুমি তো সম্পূর্ণ বেল। তুমি তো ভৈরব। তোমার তবে আর ভয় কি।'

গিরিশ ঘোষ স্তব করতে বসল।

"জগড্জননৈ জগদেকপিতে নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়।"



মধ্বোর গেল রামকৃষ্ণ। দাঁড়াল ধ্রুব ঘাটে। স্পণ্ট দেখল সেই জন্মাণ্টমীর দৃশ্য। শিশ্ব-কৃষ্ণকে ব্রুকে করে যম্না পার হয়ে যাচ্ছে বস্বদেব।

দিন পনরো ছিল মোট ব্ন্দাবনে। ছিল বৈষ্ণববেশে। গায়ে আলখাল্লা, পরনে ডোর-কোপনি। কপালে-গলায় ব্বকে-বাহ্বতে তিলক আঁকা। কাঁধে কাঁথার ঝ্লি। কণ্ঠে তুলসী কাঠের মালা।

বামনিকে বললে, 'কোথায় মরবে? কাশী না ব্ন্দাবন?' 'কাশী।'

তবে ফিরে চলো কাশীতে। স্বস্থানে গিয়ে অধিষ্ঠিত হও। কাশীতে এসে রামকৃষ্ণ বললে, 'বীণ শ্লেব।'

মদনপ্রায় মহেশ সরকার ওস্তাদ বীণকার। দেশ-বিদেশে প্রচণ্ড নাম-ডাক। হৃদয় খবর নিয়ে এল। চল্তবে যাই ওস্তাদের বাড়িতে। বীণ শুনে আসি।

মধ্রবাব্ বললেন, 'ওখানে যাবে কেন? তাঁকে এখানে ডেকে আনি, ফরমাস মতো শোনো তোমার যতো ইচ্ছে—'

রাখো তোমার মিথ্যে মর্যাদার চটকদারি। এত বড় যে বাজিয়ে সে তো প্রকাণ্ড সাধক, তার খেয়াল রাখো? স্বয়ং বিশ্বযন্দ্রী ঈশ্বর তার স্পর্শে এসে ঝংকৃত হচ্ছেন। সে তো বিভূতি-ভূষিত। চল রে হৃদ্ধ শন্ত্বনে আসি। যা-ই শোনা তাই দেখা। "ষাহা শন্ত্বনি কর্ণপ্রটে সকলি মা'র মন্দ্র বটে।"

দ্বজনে এসে হাজির হল মদনপ্রায়। সটান মহেশ সরকারের বাড়িতে। মহেশ সরকার বাইরের ঘরেই বসেছিল। রামকৃষ্ণ বললে, 'বীণ শোনাও।' এ যেন স্বয়ং বীণাবাদিনীর আদেশ। মহেশ সরকার বীণ তুলে নিল। ঝংকার তুললে।

স্ব-সাগরে অমতের তেউ খেলে গেল। ম্বত্তে ভাবাবেশে বিহ্বল হয়ে পড়ল রামকৃষণ বললে, 'মা গো, আমায় বেহ' করে রাখিস নে, আমায় হ' দ। আমি ভালো করে বীণা শ্বনি।'

ব্রামকৃষ্ণ সমাধি-ভূমি থেকে নেমে এল। নেমে এল অন্তুতির ভূমিতে। বাহ্যজ্ঞানের শেষ প্রান্তে। ঠায় তিন ঘণ্টা বীণ শ্বনলে একটানা।

শ্বা কি বীণা শ্নলাম? শ্নলাম এই সমসত বিশ্বস্থিটাই একটা অপ্র স্র-ঝংকার। গ্রহে-নক্ষতে ব্কে-ত্ণে, নীহারিকা থেকে ধ্লিকণায়, প্রত্যেকটি পলায়মান মৃহত্রকণায়, বাজছে এই গীতছন্দ। ছ্টেছে ভ্রনগ্লাবিনী স্রশৈবলিনী। শা শোনা তাই আবার দেখা। রামকৃষ্ণ দেখল সেই স্রেশব্দ যেন একটা উজ্জ্বল চৈতন্যের মত প্রতিভাত। ষেন স্থা উঠেছে রাত্রির আকাশে। ইন্দ্রিয়ের জগতে চৈতন্যের আবিভাব। হ্দাকাশে চিদাদিত্য।

वौगात मएश-मएश तामकृष गला मिलिए गान धतल।

মথ্ববাব, বললেন, 'এবার গয়া ষাব। তুমি যাবে?'

সর্বনাশ! গয়ায় গেলে এ দেহ কি আর থাকবে? জানো না আমার বাবার সেই স্বপেনর কথা?

তাই গয়ায় আর নামলেন না মথ্বরবাব্। জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সবাইকে নিয়ে ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বর।

আবার সেই অনন্ত আনন্দ-তীর্থ।

রামপ্রসাদ গেয়েছে, এ সংসার ধোঁকার টাটি। রামকৃষ্ণ গাইলে, 'এ সংসার মজার কুটি। ও ভাই আনন্দবাজারে লুন্টি।'

বৃন্দাবনের রাধাকুণ্ড আর শ্যামকুণ্ড থেকে ধ্বলো নিয়ে এসেছে রামকৃষ্ণ। কিছ্বটা পণ্ডবটীর চার দিকে ছড়িয়ে দিল আর কতক প্রতলে তার সাধন-কুটিরের মধ্যে। এই সেই কুটির যেখানে ব্রসে হয়েছিল তার নিবিকিল্পসমাধি। হয়েছিল বহ্ম-সাক্ষ্যংকার।

'ৱহা কেমন বল না?'

ঘি খেয়েছিস তো? বল তো কেমন ঘি? কেমন ঘি, না, যেমন ঘি! তেমনি ব্রহ্মের উপমা ব্রহ্ম। তাকে বোঝাব কি দিয়ে?

সেই পণ্ডিতের গলপ জানো না? এক রাজাকে রোজ ভাগবত শোনাত। আর পড়ার শেষে রোজই রাজাকে জিগগেস করত, রাজা, ব্বেছ? আর রাজাও রোজ বলত, আগে তুমি বোঝো। পণ্ডিত বাড়ি গিয়ে ভাবত, রাজা অমন ধারা রোজ বলে কেন? ভাবতে-ভাবতে জ্ঞান হয়ে গেল—শাস্ব-পাণ্ডিত্য সব মিথ্যে, আসল হচ্ছে হরি-পাদপদ্ম। বিবাগী হয়ে চলে গেল সংসার ছেড়ে। রোজ কত বক্তৃতা ঝাড়ত, আজ যাবার আগে বলে গেল দুটি কথাঃ 'এবার বুঝেছি।'

তাই বলি, কলকলানি ছাড়ো। যতক্ষণ ঘি কাঁচা থাকে ততক্ষণ কলকল করে।
পাকা ঘিয়ে আর শব্দ নেই। খালি গাড়্বতে জল ভরতে গেলেই ভকভকানি ওঠে।
কিন্তু ভরে গেলে আর শব্দ হয় না। বিচারবৃদ্ধি কতক্ষণ? যতক্ষণ না তাঁর
আনন্দের খবর পাওয়া যায়। মধ্পানের আনন্দ পেলে মোমাছি আর ভনভন
করে না।

'আমি কাঁদতাম আর বলতাম, মা, বিচারব ুন্ধিতে বজ্রাঘাত হোক।'

শশধর পণ্ডিত জ্ঞানমার্গের পন্থী। বললে, 'সে কি? আপনারো তবে ছিল বিচারব<sub>ু</sub>দ্ধি?'

'তা, একট্ব-আধট্ব ছিল বৈ কি।'

উৎফব্ল হয়ে উঠল শশধর। বললে, 'তবে বলে দিন আমাদেরো যাবে। আপনার কেমন করে গেল?'

ঠাকুর বললেন, 'অমনি এক রকম করে গেল।'

আমি দৃ হাত ছেড়ে দিয়েছি। আমি বগলে হাত দিয়ে টিপি না।
সেই এক বেয়ান এসেছিল আরেক বেয়ানের সঙ্গে দেখা করতে। ঘরের বেয়ান তখন
নানা রঙের সৃতা কাটছে, বাইরের বেয়ানকে দেখে ভারি খুদি। কত দিন পরে
এলে, যাই তোমার জন্যে কিছু জলখাবার আনি গে। যেই জলখাবার আনতে গেছে
সেই ফাঁকে বাইরের বেয়ান এক তাড়া রঙিন সৃতো বগলের তলায় লাকিয়ে ফেললে।
জলখাবার নিয়ে এসে ঘরের বেয়ান বৃকতে পারলে বাইরের বেয়ানের কাণ্ডখানা।
তখন সে এক ফাল্দ ঠাওরালে। বললে, কত দিন পরে এলে, এস আজ দৃজনে
একট্র আনন্দ করি। কি আনন্দ? এস দৃই বেয়ানে নৃত্য করি। ভালো কথা।
দৃই বেয়ানে নাচতে লাগল। ঘরের বেয়ান দেখল বাইরের বেয়ান হাত না তুলেই
নৃত্য করছে। হাত না তুলে নাচ কি একটা নাচ? ঘরের বেয়ান তখন বললে, এমন
আনন্দের দিনে এস আজ হাত তুলে নাচি। ভালো কথা। কিল্ডু বাইরের বেয়ান
এক হাতে বগল টিপে আরেক হাত তুলে নাচতে লাগল। ও আবার কেমন নৃত্য?
এস, দৃ হাত তুলে নাচি। এই দেখ—ঘরের বেয়ান দৃ হাত তুললে। বাইরের বেয়ান
যে-কে-সে। তেমনি বগল টিপে এক হাত তুলেই সে নাচতে লাগল। বললে, যে
বেমন জানে বেয়ান—

আমি কিছুই জানি না। আমি তাই দু হাত ছেড়ে দিয়েছি। আমার সরল শরণাগতি।

তীর্থ থেকে ফিরে এসে রামকৃষ্ণের শ্বধ্ব সেই তীর্থ দ্রমণের কথা। তা ছাড়া আবার কি। মাতাল মদ খাওয়ার পর কেবল আনন্দেরই কথা কয়।

কী পেলেন তীর্থ করে?

কী পেলাম? জ্ঞান পেলাম। যতক্ষণ বোধ যে ঈশ্বর সেথা ততক্ষণ অজ্ঞান। যখন হেথা হেথা, তখনই জ্ঞান। যা মন চায় তারই পিছে ধায়। কিন্তু ছুটতে হবে কেন? যা মন চায় তাই মনের মাঝখানে। যা হাত চায় ধরতে তাই হাতের কাছাকাছি। তামাক খাবে, তাই গেছে প্রতিবেশীর বাড়ি টিকে ধরাতে। ঢের রাত হয়েছে, প্রতিবেশী ঘুমে অচেতন। অনেক ধাক্কাধুক্তি, অনেক হাঁক-ডাক। ঘুম ভেঙে গেল প্রতিবেশীর। দরজা খুলে অবাক হয়ে গেল—এ কি, এত রাতে কি মনে ক'রে। আর কি মনে ক'রে! তামাক খাব কিন্তু টিকে ধরাবার দেশলাই নেই। তারি জন্যে এত কণ্ট, এত হৈ হল্লা! তোমার হাতে যে লণ্ঠন রয়েছে—সে আছে কি করতে? হুদাকাশে চিদাদিত্য। চলেছি আমরা তবে আর কোন দেশে কোন স্ব্রের সম্পানে?

কথাটা এই, বৃড়ি ছুর্রে যা ইচ্ছে কর। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে তার পর লীলা আশ্বাদন করে বেড়াও। সাধ্ শহরে এসে হেথা-হোথা ঘোরাঘ্রির করে নানা রকম আমোদ করে বেড়াছে। পথে আরেক মৃসাফির সাধ্র সঙ্গে দেখা। মৃসাফির বললে, এত যে চার দিকে রঙ দেখে বেড়াছে, তা তোমার পোঁটলাপ্রটলি কোথায় রাখলে? কেন—আগে বাসা ঠিক করলাম, তালা-চাবি কিনলাম, পরে পোঁটলাপ্রটলি ঘরের মধ্যে চাবি দিয়ে বন্ধ করলাম। বন্ধ করে রেখে তবে আমোদ করতে বেরিয়েছি। জানো, শ্বশ্রবাড়ি গিয়েছিল্ম। সেখানে খ্ব সংকীতন হল। বহু লোকের আসর ১৭০

বসল। মাকে বলল্ম, মা এ সব কি সত্য? সত্য যদি হয় তবে দেশের জমিদার কেন আসবে না? এসে গেল জমিদার। সেধে গায়ে পড়ে আদর করে কথা কইলে। ওরে হৃদ্ম, একটি স্কুদরী ধরে নিয়ে আয়।

হৃদয় তো অবাক।

ওরে নিয়ে আয়। আমি প্রজো করব।

বৃঝি মামীর কথা মনে পড়ল হৃদয়ের। সেই তার পদ্মদল দিয়ে পাদপদ্ম প্রজ্ঞা করার কথা। কিন্তু কোথায় মামী!

চৌন্দ বছরের একটি স্কুনরী সধবা কন্যা যোগাড় করল হৃদয়। কোন বাড়ির বউ বা মেয়ে।

কিন্তু রামকৃষ্ণ দেখল সাক্ষাৎ ভগবতী। প্রজা করলে। প্রণাম করলে। ওরে তোরা কেউ প্রণামীর টাকা এনে দে মাকে।

তাতেও তৃপ্তি নেই রামকৃষ্ণের। যখন যে কুমারী মেয়ে কাছে পায় তাকে ধরে এনে প্রজা করে। হোক সে যত অকুলীন যত অপরিচ্ছন্ন।

শান্ধাত্মা কুমারীতেই ভগবতীর বেশি প্রকাশ।

রামলীলা দেখতে গেল রামকৃষ্ণ। যারা রাম-লক্ষ্মণ সেজেছিল, হন্মান-বিভীষণ সেজেছিল সবাইকে প্রজো করতে বসল। মনে হল আসলে-নকলে ভেদ নেই। নারায়ণই এ সব মান্বের রূপ ধরে রয়েছেন।

বৈষ্ণবচরণও তাই বলত। বলত, নরলীলায় বিশ্বাস হলেই তবে পূর্ণ জ্ঞান হবে।
বকুলতলায় ঘাটের কাছে এক দিন দেখল নীলাম্বরী পরে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে
আছে। ঘরের মেয়ে না পথের মেয়ে নজর করে দেখতেও চাইল না। মৃহ্তে
সীতার উদ্দীপন এসে গেল। দেখল সীতা লঙ্কা থেকে উদ্ধার পেয়ে রামের
কাছে যাছে।

'এমন ভাবও দেখিনি, এমন রোগও দেখিনি।' বলে হ্দয়রাম।

বললে কি হয়, কেবল জমি-জমি করে। এত যার সেবা-প্রজা করছে তার সংগ-স্পশেও যেন কিছু সুফল হচ্ছে না। রামকৃষ্ণ তার হাতের জিনিস, রামকৃষ্ণের পায়ে কাউকে হাত ঠেকাতে দিতে পর্যন্ত সে নারাজ, তব্ব হাতে পেয়েও আঙ্বলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে রামকৃষ্ণ। হ্দয় টাকা খ্রজছে, জমি খ্রজছে, গর্ম খ্রজছে। এক দিন ধরল গিয়ে শম্ভু মিল্লিককে। বললে, 'আমায় কিছ্ব টাকা দাও।'

শম্ভু মল্লিকের ইংরিজি মত। বললে, 'তোমায় কেন টাকা দিতে যাব? তোমার তো দিব্যি শরীর আছে, তুমি তো খেটে খেতে পারো।'

'দিব্যি শরীর?'

'ষা হোক কিছ্ম রোজগার তো করছ। তোমায় দেব কেন? যারা খ্ব গরিব, কিংবা কানা-খোঁড়া তাদের দিলে কাজ হয়।'

'থাক মশাই, ঢের হয়েছে।' হ্দয় ঝলসে উঠলঃ 'আমার টাকায় কাজ নেই। ঈশ্বর কর্ন আমার যেন কানা-খোঁড়া হতদরিদ্দির না হতে হয়। আপনারো দিয়ে কাজ নেই, আমারো নিয়ে কাজ নেই। খ্রে দশ্ডবং মশাই।'

রামকৃষ্ণকে গিয়ে ধরল। কি এমন ভাবের ঢেউ দিয়েছ! তোমার মা'র কাছে গিয়ে

কিছ্ম সিম্পাই চাইতে পার না? যাতে করে কিছ্ম খাঁটি দ্রব্য লাভ হয় তার দিকে দুন্টি দিতে পারো না? তোমার এ ভাব দিয়ে কি অভাব মিটবে?

আবার? ধমকে উঠল রামকৃষণ। তোর পাল্লায় পড়ে সিন্ধাই চাইতে গিয়ে আমি যা দেখেছিলাম তা আমি ভুলিনি। জানিস তো, 'মাগনেসে ছোটা হো যাতা'। এমন যিনি ভগবান তিনি যখন ভিক্ষে করতে বেরিয়েছিলেন, তাঁকে বামন রূপ ধরতে হয়েছিল। কেন মিছিমিছি চাইতে গিয়ে ছোট হবি?

রাখো ওসব তত্ত্ব কথা। তত্ত্ব কথায় পেট ভরে না। হ্দয় একটা এ'ড়ে বাছ্রুর কিনলে। ঘাস খাওয়াবার জন্যে নিত্যি সেটাকে বাগানে বে'ধে রাখে। কত যত্ন-আত্তি করে। সোহাগ করে গলায়-পিঠে হাত বলোয়।

'রোজ ওটাকে ওখানে বে'ধে রাখিস কেন রে?' জিগগেস করলে রামকৃষ্ণ। 'ওটাকে দেশে পাঠিয়ে দেব।'

'কেন, সেখানে কী?'

'বড হলে সেখানে ও লাঙল টানবে।'

কোথায় কামারপ্রকুর, শিওড়, আর কোথায় কলকাতা। বাছরেটা সেখানে যাবে ঐ পথ ভেঙে! সেখানে গিয়ে বড় হবে! বড় হয়ে লাঙল টানবে!

ম্চিছত হয়ে পড়ল রামকৃষ।

এরই নাম মায়া, এরই নাম সংসার।

চালের আড়তে বড়-বড় ঠেকের মধ্যে চাল থাকে। যাতে ই দ্বর ঐ চালের সন্ধান না পার, আড়তদার একটা কুলোতে করে খই-ম্বড়িক রেখে দের। ঐ খই-ম্বড়িক খেতে মিণ্টি, ই দ্বরগ্বলো তাই সমস্ত রাত কড়র-মড়র করে খায়। চালের সন্ধান আর পায় না।

ওরে, মায়াকে চিনতে চেণ্টা কর। মায়াকে যদি চিনতে পারিস, মায়া আপনি লম্জায় পালাবে। হরিদাস বাঘের ছাল পরে একটা ছেলেকে ভয় দেখাচ্ছিল। ছেলেটা বললে, আমি চিনেছি, তুই আমাদের হরে। হরিদাস হাসতে-হাসতে চলে গেল। হরিদাসকে চিনবে না হৃদয়। তার বাঘের ছালেই সে মাতোয়ারা।



স্থামার তো মামাই আছে। আমার আবার ভাবনা কী! স্থামার আবার কিসের সাধন-ভজন! হৃদর ডঙ্কা মেরে বেড়ায় আর বিষয়-আশয়ের ফিকির খোঁজে। কোথায় একখানা জমি, কোথায় একটা গর, কোথায় কটা টাকা! পরিবারের জন্যে একখানা গয়না, নিজের জন্যে একখানা শাল।

সাধক-ভন্তদের কাছ থেকে শোনে যখন রামকৃষ্ণের অলোকিকত্বের কথা, তখন বলে, ভালোই তো, আমার মেহনং কমল। ঐ যে কথায় বলে না, মামার হলেই ভাগনের হল। আমারো হয়েছে তাই। ওর হওয়াতেই আমার যোলো আনা হয়ে আছে। মহাদেব যখন পার হবেন তখন নন্দী-ভূগণীকেও নিয়ে যাবেন সংগ্যে করে।

তার পরে পরিচর্যা কম করছি? আমি না হলে ওর সাধ্যাগির বেরিয়ে যেত! আমি আছি বলেই ওর এত জেল্লা-জমক। আমাকে কি আর ও ফেলতে পারে? আমি তাই খাই-দাই আর তুড়ি মারি। আর যদি পারি তো এই ফাঁকে কিছ্ম গুছিয়ে নিই চাল-কলা।

এমনি সময় তার স্থাী মরল।

মাহাতে মন কেমন উলটো-মাথো হয়ে গেল। সংসার যেন উড়ে গেল তাশের ঘরের মত। টাকার তোড়া মনে হল ধালোর ঝোড়ার মত।

সেও খালে ফেলল পরনের কাপড়, ছাঁড়ে ফেলল গলার পৈতে। উগ্র ভি গ করে বসল ধ্যানাসনে। কিন্তু কিছাতেই কিছা হয় না। শেষে এক দিন ধরল গিয়ে রামকৃষ্ণকে। বললে, 'তোমার যেমন ভাব-টাব হত, তেমনি আমার করে দাও। আমাকে ডুবিয়ে দেও অতলে। দেখাও তোমার মহামায়াকে—'

রামকৃষ্ণ বললে, 'তোর ও সবে দরকার নেই।'

'আলবং আছে।' গর্জে উঠল হৃদয়। বললে, 'তুমিই ফল পাবে আর কেউ পাবে না? মা কি তোমার একলার?'

'खरत, भद्भद्र आभारक स्मिना कतलारे राजत कल रूरत।'

'ঢের সেবা করেছি এত দিন। কিছ্ম হয়নি। আমার এখন ভাব চাই। আমাকে ভাব দাও।'

'কী বলিস পাগলের মত!' রামকৃষ্ণ তাকে বোঝাবার চেণ্টা করল। 'আমরা যদি দ্বজনেই ভাবে বিভোর হয়ে থাকি, তখন কে কাকে দেখবে?'

'তা আমি জানি না।' হৃদয় ছাড়বার পাত্র নয়। তাকে তখন বৈরাগ্যে পেয়ে বসেছে। বললে, 'আমাকে তুমি বলে দিয়ে যাও, কি করে কি হবে—'

'আমার ইচ্ছায় কিছুই হবার নয়। সব মা'র ইচ্ছে। মাকে গিয়ে ধর, মা'র যদি ইচ্ছে হয়, তোরও হবে। যদি ইচ্ছে করেন নিঃস্বকেও তিনি বিশ্বজয়ী করতে পারেন।' বেশ, তবে মাকেই ধরব। এই ধরলাম। এই বসলাম দৃঢ়াসনে।

আন্তে-আন্তে দর্শন হতে লাগল হৃদয়ের। প্জায় বা ধ্যানে বসে শ্রের হল অর্ধ-বাহ্যদশা। কখনো বা নিবিড় ভাবাবেশ।

মথ্রবাব্ প্রমাদ গণলেন। জিগগেস করলেন রামকৃষ্ণকে, 'হৃদয়ের আবার এ সব কী হচ্ছে? ঢং না কি?'

'না। খ্ব ব্যাকুল হয়ে মাকে ধরেছিল, মা-ই এই ভাব এনে দিয়েছেন।' 'সর্বনাশ। তা হ'লে কী হবে হ্দয়ের?' 'किছ, ভয় নেই। মা-ই সব দেখিয়ে-বৃত্তিৰয়ে দৃ দিনে তাকে ঠাণ্ডা করে দেবেন।' মথুরবাব, বুঝলেন এ সবই রামকুষ্ণের খেলা। বললেন, 'বাবা, তুমিই ওকে ভাব দিয়েছ, তুমিই আবার ওকে ঠান্ডা করে দাও। আমরা তোমার দুই ভূত্য, নন্দী আর ভংগী, আমরা তোমার কাছে-কাছে থাকব, তোমার সেবা-চর্যা করব। আমাদের আবার এ ছাড়া ভাব কি, এ ছাড়া কাজ কি। আমাদের আবার কিসের অন্বৈত অবস্থা !'

পশুবটীর দিকে চলেছে রামকৃষ্ণ। হয় তো দরকার হতে পারে, হুদয় গাড়ু-গামছা নিয়ে চলল পিছ্ৰ-পিছ্ৰ। যেতে-যেতে অপূৰ্ব দর্শন হল তার। অলোক-অবলোকিত দর্শন। দেখল রামকৃষ্ণ দেহধারী মানুষ নয়, একটি চলমান জ্যোতি-বতিকা। দিব্যকলেবরে অর্ ণরন্তিমর্ চি। সেই আলোতে পঞ্চবটী প্লাবিত, উল্ভাসিত হয়ে গেছে। রামকুষ্ণের জ্যোতিম্য দুখানি পা যেন মাটি স্পর্শ করছে না, শুন্যের উপর मिरा रह<sup>4</sup>८ हत्नाह । यन भाना भरतावरत तक भन्म हत्नाह कर्णेट कर्णेट । र्मं हाथ मृह्ल। भव ठिक आह्ह। भूध तामकृष्टे आत एएट तिरे. भिथामस

হয়ে গিয়েছে।

তাকালো সে নিজের দিকে। এ কি! তারও দেখি দিবাসত্তা, সেও দেখি নির•গ-উল্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে যেন ঐ সম্মুখবতী দিব্য-অভগেরই অংশস্বর্প। দেবতার পশ্চাতে দেবান, চর। দেবতার সেবা-সংগ করবার জন্যে দেববেশে তার এই পূথকস্থিতি।

দেবতা।'

একবার চে'চিয়ে ক্ষান্তি নেই হৃদয়ের। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে আবার সে চে চিয়ে উঠল অবোধের মতঃ ও রামকৃষ্ণ! দাঁড়াও! দেখছ আমরা কে! আমরা তবে কেন এখানে পড়ে আছি?'

'ওরে থাম, থাম—চে'চাস নে—' রামকৃষ্ণ মিনতি করল।

'কেন থামতে যাব? তুমিও যা আমিও তাই। আমরা দ্ব জনেই অবতার।'

'ওরে থাম, লোকজন সব এখর্নি ছুটে আসবে।'

'আসুক না লোকজন।' হুদয় তবু থামবে না কিছুতেই। সমানে চে'চাতে লাগল। 'এ দেশে থেকে আর আমাদের লাভ কি? চলো অন্য দেশে যাই। দেশে দেশে গিয়ে জীবোষ্ধার করি।

কিছ,তেই স্তব্ধ হবে না হৃদয়।

तामकृष्य जाजाजाजि ছुर्रा थन शुनरात कारह। जात तुरक शां छेकिसा पिरन। वनल, 'प्र भा, भानाक जफ़ करत प्र।'

দিব্যদর্শন ছাটে গেল মাহাতে। আনন্দের সাগর এক শ্বাসে শাকিয়ে গেল। সেই শরীরী শিখা নিবে গিয়ে মূর্ত হল রক্ত-মাংসের দেহ।

'भाभा, এ की कतल?' रक'रम रकनन २, मंत्र। 'आभारक अप् वानिस्त्र मिरन?' 'তোকে শাধা একটা দতব্ধ করে দিলাম।'

'আমি আর দেখতে পাব না সেই দৃশ্য?' নিঃস্বের মত তাকিয়ে রইল হ্দর। 398

প্তই যে বন্ড গোল করিস। একট্ব কি দর্শন পেয়েই একেবারে দিশেহারা হয়ে গোল। দেশশন্বদ্ধ লোক ডেকে হাট বাধাবার যোগাড়।'

দরকার নেই রামকৃষ্ণে। আমি একাই পারব। রামকৃষ্ণ যদি পেরে থাকে, আমিই বা কম কিসে। ধ্যান-জপের মাত্রা বাড়িয়ে দিল হ্দয়। গভীর রাত্রে উঠে-উঠে যেতে লাগল পঞ্চবটী।

ঠিক করল রামকৃষ্ণ যেখানে বসে জপধ্যান করত সেখানেই আসন করতে হবে। হয় তো সেই জায়গাটিই পয়মনত। হয় তো বা মাটির কোনো গ্রণ আছে। দেখি না কি ফল হয়!

যেই সেই জায়গাটিতে বসেছে আসন করে, অর্মান চীংকার করে উঠলঃ 'মামা গো, পুড়ে মলাম, পুড়ে মলাম। শিগগির বাঁচাও।'

সে আর্তানাদ শ্নতে পেল রামকৃষ্ণ। বসত পায়ে ছ্টে এল ঘর ছেড়ে। মুখে এক কর্ণ জিজ্ঞাসাঃ 'কি রে, কি হয়েছে?'

'এইখানে ধ্যান করতে বসা মাত্র কে যেন এক মালসা আগন্ন গায়ে ঢেলে দিলে।' যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল হৃদয়। 'সারা গা জনলে-প্রভু যাচছে।'

'তুই কেন এ সব করিস বল তো? তোকে বলেছি না আমার সেবা করলেই তোর সব হবে। কেন তবে এ সব ঝামেলা করছিস? নে, ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি তোকে—' রামকৃষ্ণ তার গায়ে স্নেহকর্মণ হাত ব্যলিয়ে দিতে লাগল।

সেই স্পর্শে শান্তি হয়ে গেল হৃদয়ের। গঙ্গাস্নানের মত এল যেন শীতল নির্মলতা।

ব্রুবলে সেবা ছাড়া আর তার পথ নেই। শুনুষা ছাড়া নেই তার আর কোনো জিজ্ঞাসা।

বেশ আছি। যেখানে আছি, সেখানেই আমার রামের অযোধ্যা। 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলে হাততালি দিয়ে সকাল-সন্ধ্যায় আমার শ্বেধ্ হরিনাম। তা হলেই সব পাপতাপ চলে যাবে। পাপ-হরণ করেন বলেই তো তিনি হরি। দেহবৃক্ষে পাপ হচ্ছে পাখি আর নামকীর্তন হচ্ছে হাততালি। যেমন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে হাততালি দিলে পাখি উড়ে যায়, তেমনি হাততালি দিয়ে হরিনাম করলে দেহ থেকে পালিয়ে যায় অবিদ্যা।

যা আমার হবার নয় তার পিছনে ছর্টি কেন? আমার শ্ব্ধ ডাকের আশায় দাঁড়িয়ে থাকা। "হরজ্বরেতে আরজি দিয়ে মা দাঁড়িয়ে আছি করপ্রটে।"

এই সব ভাবে বটে কিন্তু মনের আনাচে কোথায় একট্র অহং থেকে যায়। কার্নিশের ফাঁকে কোথায় লুকিয়ে থাকে অশ্বত্থের বীজ, তা থেকে ফেব্কিড় বেরোয়।

হৃদয় বললে, বাড়িতে এবার দুর্গোৎসব করব। মা আমার পুরুজা নেন কি না দেখতে হবে। মথুরবাবুকে বললে, 'কিছু টাকা দিন।'

'তা দিচ্ছি।' মথ্ববাব্ রাজি হলেন একবাক্যে। বললেন, 'কিন্তু বাবাকে নিয়ে যেতে পাবে না।'

সে কি কথা? আমার বাড়িতে প্রথম পরজো, মামা থাকবে না?

'নাই বা থাকলাম। তুই তার জন্যে ক্ষর হোস নে হ্দ্র।' সাম্প্রনা দিল রামকৃষ্ণ।

বললে, 'আমি রোজ স্ক্রে দেহে তোর প্রজো দেখতে যাব। আর তোকে বলছি, আর-কেউ দেখতে পাবে না আমাকে, কিন্তু তুই পাবি।'

আরো শোন, বলে দিই, কাকে দিয়ে প্রতিমা গড়াবি, কে হবে তন্ত্রধারক। নিজের ভাবে নিজেই প্রজো করবি। আর শোন, একেবারে উপোস করে থাকিস না, দ্বধ গণগাজল আর মিছরির সরবং খাবি। ব্র্ঝাল?

হলও তাই। রোজ প্রজো-সাধ্গের পর রাতে আরতি করবার সময় হ্দয় দেখতে পেত রামকৃষ্ণ এসে দাঁড়িয়েছে প্রতিমার পাশে।

আশ্চর্য, প্রতিমা প্রতিমাই থাকে। কিন্তু কর্ব্যাঘন রামকৃষ্ণ দাঁড়ায় এসে ভক্তের আঙিনায়।

চল তবে সেই কর্ণা-নিলয়ের কাছে। সেখানে গিয়ে তারই সেবারাধনায় মন দিই। হ্দয়ও তাই ফিরে গেল দক্ষিণেশ্বরে। শ্বধ্ব মাঝখান থেকে আরেকবার বিয়ে করে নিলে।

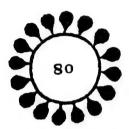

সতেরো বছরের স্বর্প ছেলে এই অক্ষয়। মা-বাপ-মরা ছেলে। বসেছে বিষ্ক্-মন্দিরের প্জারি হয়ে। ধ্যানে নিস্পন্দ হয়ে বসে থাকে দ্ব-তিন ঘণ্টা। নিজের হাতে রাম্না করে খায়। সারা দিন গীতা পড়ে।

শ্বধ্ব ভাই-পো বলে নয়, ভক্তির জোর দেখে তাকে বড় ভালোবাসে রামকৃষ্ণ। সেই অক্ষয়ের বিয়ে হল। বিয়ের পরেই অস্বথে পড়ল। ডাক্তার বললে, সামান্য জ্বর, সেরে যাবে।

কিন্তু হ্দয়কে ডেকে নিয়ে বললে রামকৃষ্ণ, 'হ্দ্বলক্ষণ বড় খারাপ।ছোঁড়া বাঁচবে না।'

'ছি মামা! তোমার মুখ দিয়ে এ কথা বের্লো কেন?'

596

'তার আমি কি জানি! মা যেমন বলান তেমনি বলি। নইলে, বল্, আমার কি ইচ্ছা অক্ষয় চলে যায়?'

হ্দয় উঠে-পড়ে লাগল কি করে ভালো করা যায় অক্ষয়কে। যত ডাক্তার আছে কাউকে বাদ দিলে না। কিন্তু যার ডাক পড়েছে ডাক্তার তার কী করবে। মাস খানেক ভূগে এমন জায়গায় এসে ঠেকল যখন সলতে আর উদ্পে দেওয়া যায় না। এল সেই অন্তিম মৃহ্তি। রামকৃষ্ণ পাশে বসে অক্ষয়কে সন্বোধন করে বললে গাঢ়স্বরে, 'অক্ষয়, বলো, গণ্গা, নারায়ণ, ওঁ রাম।' ঐ মন্দ্র তিন-তিন বার আবৃত্তি করল অক্ষয়। তার পর ধীরে-ধীরে লীন হয়ে গেল।

মাটিতে আছাড় খেয়ে কাঁদতে লাগল হৃদয়। রামকৃষ্ণ চলে গিয়েছে ভাবভূমিতে। হৃদয় যত কাঁদে, তত হাসে রামকৃষ্ণ। নাচে, গান গায়। অমৃততীর্থে এসে উত্তীর্ণ হয়েছে অক্ষয়। ক্ষয়হীন আনন্দধামে। এ দেখে যদি আনন্দ না হয় তবে কী দেখে হবে!

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বেশ স্পষ্ট দেখল চোখের উপর। দেখল কি করে মান্ষ মরে, কি করে আত্মা বেরিয়ে আসে দেহ থেকে, কোথায় যায় সে আত্মা। দেখল খাপের ভিতর থেকে ঝকঝকে তরোয়াল এল বেরিয়ে। তরোয়ালের কিছ্ হল না, শৃধ্ব খাপটা পড়ে রইল। সেই উজ্জ্বল নিভীক তরোয়াল এই মায়া-মিথ্যার তমসা ভেদ করে চলে গেল লোকাতীত আলোকতীথে ।

কিন্তু সেই ভাবলোক ছেড়ে নেমে আসতে হল ফের স্থ্ল মাটিতে। পর দিন কালীবাড়ির উঠোনের সামনের বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে আছে রামকৃষ্ণ, দেখল, আক্ষয়ের নর-দেহ পর্ড়িয়ে-ঝর্ড়িয়ে ফিরে আসছে শমশান্যান্ত্রীরা। যেমনি দেখা আমনি ব্রক্ষাটা কাল্লা পেল রামকৃষ্ণের। গামছা যেমন নিঙড়োয়, মনে হল ব্রকের ভিতরটা তেমনি কে নিঙড়োচ্ছে। সমস্ত দ্বঃখ অব্রুঝ অশ্রুর উচ্ছ্বাসে উথলে উঠল। সে জলতরঙ্গ কে রোধ করে।

'মা, এখানে পরনের কাপড়ের সঙ্গেই সম্বন্ধ নেই, তা ভাইপোর সঙ্গে তো কতই ছিল। এখানেই যখন এ রকম হচ্ছে তখন গৃহীদের শোকে কী না হয়! তাই দেখাচ্ছিস বটে।'

কখনো আমি-আমার বলে না রামকৃষ্ণ। সব 'এখানে', 'এখানকার'। 'আমি গেলে ঘুনিরে জঞ্জাল।'

'কৃষ্ণকিশোরের ভবনাথের মত দুই ছেলে। দুটো-আড়াইটে পাশ। মারা গেল। অতো বড়ো জ্ঞানী। প্রথম-প্রথম সামলাতে পারলে না! আমায় ভাগ্যিস ঈশ্বর দেন্দি।' ঠাকুর বললেন আত্মগতের মত।

কে এক জন ভক্ত বললে, 'ঈশ্বরে খ্ব ভক্তি হয় তো বেশ হয়। শোক-টোক থাকে না।'

'উ'হ্ব। শোক ঠেলে দেয় ভক্তিকে।'

বিধবা রাহানণী—তার একমাত্র মেয়ে, নাম চণ্ডী। খ্ব বড় ঘরে বিয়ে দিরেছে মেয়ের। জামাই প্রকাণ্ড জমিদার, খেতাব পেয়েছে রাজা বলে। থাকে কলকাতায়, জাঁক-জমকের সংসার। মেয়েটি যখন বাপের বাড়ি আসে, সামনে-পিছে সেপাই-শাল্বী নিয়ে আসে। মায়ের ব্রক দশ হাত হয়। কিল্তু পলতের বাতি নিবে গেল এক ফ্রে। কি একটা সামান্য অস্থে অলপ কদিন ভূগে মেয়েটি চোখ ব্রজল। বিধবা থাকে সেই বাগবাজার। কি করে এই অসাধ্য শোক শাল্ত করবে তারই জন্যে বাগবাজার থেকে থেকে-থেকে ছুটে আসে পাগলের মত। বদি ঠাকুর কিছ্র উপায় বলে দেন! যদি সেই শীতল শাল্তম্তির দেখে ব্রক জ্বড়োয়।

ব্রাহমণীর দিকে তাকালেন একবার ঠাকুর। বললেন, 'সেদিন একজন মজার লোক ১২ (৬০) এসেছিল। খানিকক্ষণ বসে থেকে বললে, যাই এখন একবার ছেলের চাঁদমুখিটি দেখি গে। আমি আর থাকতে পারলাম না। বললাম, তবে রে শালা! ওঠ এখান থেকে। ঈশ্বরের চাঁদমুখের চেয়ে ছেলের চাঁদমুখ?'

বাগবাজারে নন্দ বোসের বাড়ি বেড়াতে এসেছেন ঠাকুর। কথা আছে নন্দ বোসের বাড়ি থেকে যাবেন ব্রাহমণীর বাড়ি।

সেই ঠাকুর আর আসেন না। ব্রাহ্মণী কেবল ঘর-বার করছে। বোধ হয় আর এলেন না। অভাগিনীর অংগনে কি ভগবানের পদার্পণের স্থান আছে?

শেষকালে উচাটন হয়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। গেল সটান নন্দ বোসের বাড়ির দিকে। খবর নিতে, চলে গেলেন না কি দক্ষিণেশ্বর? না কি নন্দ বোসের আনন্দ-ভবন পেয়ে ভলে গেলেন দুঃখিনীর শোক্ষলান ঘরের কোণ্টি?

ব্রাহ্মণীও গেছে, আর অর্মান ঠাকুর এসে পড়লেন ভন্তদের নিয়ে।

বাড়িতে রাহ্মণীর ছোট বোন, সেও বিধবা। বললে, 'দিদি এই গেলেন নন্দ বোসের বাড়ি খবর নিতে। এই এলেন বলে।'

ছাদের উপর সবাইকে নিয়ে বসেছেন ঠাকুর। ছেলে ব্র্ড়ো প্রর্থ মেয়ে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাণে-প্রাণে বয়ে চলেছে ভক্তির স্লোতস্বতী। এত লোক, তব্ব মনে হচ্ছে, এক জন কে নেই।

'ঐ দিদি আসছেন।' ছোট বোন উছলে উঠল।

ছাদে উঠে ঠাকুরকে দেখে ব্রাহমণী কি বলবে কি করবে কিছমুই ঠিক করতে পারছে না। অন্থিরের মত এদিক-ওদিক করছে। বলছে, 'আমি নিশিদিশি কাঁদি, কিন্তু, ওগো, আমি যে এখন আহমাদে আর বাঁচি না। তোমরা সব বল গো আমি কেমন করে বাঁচি। ওগো, আমার চন্ডী যখন এসেছিল—সংগ্রের সেপাই-শাল্মী পাহারা দিছিল বাড়ির দরজায়, তখনো যে আমার এত আহমাদ হয়নি গো। আমার এ কি হল, চন্ডীর শোক আর আমার এখন একটমুও নেই গো! মনে করেছিলাম তিনি যেকালে এলেন না, যা আয়োজন করেছি সব গংগার জলে ফেলে দেব। আর ওঁর সংগে আলাপ করব না, যেখানে আসবেন একবার অন্তর থেকে দেখে আসব। তাই, সকলকে বলি, আয় রে আমার সমুখ দেখে যা, আমার ভাগ্যি দেখে যা। দেখে যা আমার ঘরে আজ কে এসেছে! ওগো, আমি মরে যাব, আমার এত সমুখ সইবে না। তোমরা সবাই মিলে আশীর্বাদ করো আমাকে, নইলে মরে যাব সত্যি-সত্যি—'

অক্ষয়ের মৃত্যুর পর থেকে রামকৃষ্ণ কেমন বিষর্ম। মথ্বরবাব্ব বললেন, চলো একবার আমার জমিদারিটা ঘুরে আসবে।

তাই চলো। ওরে হৃদ্র, জমিদারি দেখবি চল।

চ্পৌর খালে নোকোয় করে বেড়াচ্ছে তিন জন। রানাঘাটের কাছাকাছি কলাইঘাটায় এসে রামকৃষ্ণের চোথ পড়ল দারিদ্রাদলিত জনগণের উপর। রামকৃষ্ণ বললে, 'এই তোমার জমিদারির চেহারা? এই হাল তোমার মহালের?'

क्त. की रल?

দেখ দেখি ঐ লোকগ্মলোর দিকে। পরনে ট্যানা, পেটে-পিঠে এক হয়ে রয়েছে। শোনো, সবাইকে একখানা করে কাপড় দাও, আর খাইয়ে দাও এক বেলা।

যেমন চিরদিনের অভ্যেস, তা-না-না-না করতে লাগলেন মথ্রবাধ্। তবে তোমার জমিদারি জাহামমে যাক। চল রে হৃদ্র, আর জমিদারি দেখে না। ফিরে চল দক্ষিণেশ্বর।

মথ্বরবাব্বকে আবার তাঁর থলের মুখ ফাঁদালো করতে হল। গ্রামের লোকদের অহাবস্থা বিতরণ করলেন।

সাতক্ষীরার কাছে সোনাবেড়ে গ্রামে মথ্বরবাব্বর পৈরিক ভিটে। তারই কাছাকাছি তালামাগরো গ্রাম। সে-গ্রামে তাঁর গ্রন্থর। গ্রন্থংশে সরিকি অংশ নিয়ে ঝগড়া বেখেছে। আপোর্যনিষ্পত্তি করবার জন্যে তলব পড়েছে মথ্বরবাব্বর।

এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা। রামকৃষ্ণ আর হৃদয় চলেছে পালকিতে। আর মথ্বরবাব্ হাতির হাওদায়।

সহসা শিশ্বর মত হয়ে গেল রামকৃষ্ণ। বললে, 'আমি হাতি চড়ব।'

মথ্বরবাব্ব বাহন বদলালেন। রামকৃষ্ণ আর হৃদয়কে হাতিতে চাপিয়ে নিজে এলেন পালিকিতে। হাতিতে চড়ে রামকৃষ্ণের আনন্দ তখন দেখে কে!

সর্বভূতে নারায়ণের গলপ জানিস তো? গ্রুর্ শিখিয়ে দিয়েছে শিষ্যকে, শিষ্যকে আর পায় কে। পথ দিয়ে হাতি চলেছে, উপর থেকে মাহ্ত বললে, সরে যাও। শিষ্যের তখন সর্বভূতে নারায়ণ—সে ভাবলে, সরব কেন? আমিও নারায়ণ, হাতিও নারায়ণ, আমাদের মধ্যে বিরোধ নেই। সরাসরি হাতির সামনে এসে দাঁড়াল, সরল না এক চুল। হাতি তাকে শ্রুড়ে করে ধরে দ্রে ছ্রুড়ে ফেললে। ঘা-ব্যথা সারবার পর গ্রুর্র কাছে এসে নালিশ করলে। গ্রুর্ বললে—ভালো কথা, তুমিও নারায়ণ হাতিও নারায়ণ, আর মাহ্তটি নারায়ণ নয়? মাহ্ত নারায়ণের কথা শ্রেবে না? দা্ফণেশ্বরে ফিরে এল দলবল। কল্টোলায় কালী দত্তর বাড়ি বৈষ্ণবদের প্রকাশ্ড হরিসভা বসে। সেখানে এক দিন নেমন্ত্র হল রামকৃষ্ণের। আর, যেখানেই রামকৃষ্ণ, সেখানেই তর্ভুছায়ার মত হুদয়রাম।

ভাগবত পাঠ হচ্ছে। তন্ময় হয়ে শ্বনছে সবাই ভাগবত। রামকৃষ্ণও বসে পড়ল একধারে।

সামনে মহাপ্রভুর আসন। তার মানে বেদীতে যে আসন বিছানো তা হচ্ছে শ্রীচৈতন্যের আসন। বৈষ্ণবদের প্র্জা-পাঠের সময় থাকে এমনি আসন বিছানো। কল্পনা করা হয় সেখানে গোরাজ্য দেব এসে বসেছেন, শ্রনছেন হরিকথা। ভক্তের মধ্যেই ভগবানের অধিষ্ঠান এই ভাবটিরই প্রতীক ঐ আসনখানি।

রামকৃষ্ণকে পেয়ে ভক্তির স্রোত আরো উত্তরণ্গ হয়ে উঠল। হরিকথায় এল আরো অতলতরো অনুরক্তি।

কোথা থেকে কি হয়ে গেল কেউ টের পেল না, রামকৃষ্ণ হঠাৎ সেই চৈতন্যাসনের উপর গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়েই সমাধিদ্য। একখানি হাত উধের্ব তোলা আর তার আঙ্বলে সেই বাক্যাতীত ভাবলোকের নির্দেশ। সর্বাণ্ণ নির্বায়্ব-নিশ্চল দীপশিখার মত দ্যির, মুখে প্রেমপূর্ণ প্রসাদ-শান্তি। চৈতন্যদেবের সমস্ত চিহ্ন অশেগ-ভণ্ণে দেদীপ্যমান।

শ্রোতা-বক্তা সকলেই স্তন্দিভত হয়ে রইল। ভালো-মন্দ কোনো কথাই কার্ম মন্খ

দিয়ে বের্ল না। ভয়ে-বিস্ময়ে কাঠ হয়ে রইল সবাই। এ কি অঘটন! জনতার উগ্র দ্যিত শালত হয়ে এল ক্রমে ক্রমে। বিমৃত্ত দ্যুতিতে এল কোমল মৃশ্ধতা।

যেই নাম শ্বনে সমাধি সেই নাম শ্বনেই আবার বহির্জ্ঞান। স্বতরাং কীর্তন লাগাও। কীর্তন শ্বনিয়ে প্রভুর ধ্যান ভাঙাও।

বৈশ্ববের দল কীর্তান শ্বর্করল। নাম-ঝংকারে সংজ্ঞা এল রামকৃষ্ণের। দ্ব হাত তুলে শ্বর্করল নাচতে। মাধ্বর্যে উচ্ছল আবার উন্দামতায় উত্তাল সেই যে নৃত্য সে-নৃত্য নটগ্রেণ্ঠ মহাদেবের। সবাই নামসৌরভে বিভোর হয়ে উঠল, নয়নরঞ্জনকে দেখে হয়ে রইল নিম্পলক।

চৈতন্যদেবের আসন অধিকার করা রামকৃষ্ণের পক্ষে ন্যায় হয়েছে কি অন্যায় হয়েছে এ প্রশ্নের বাষ্পট্যকুও কার্ম্ব মনে রইল না।

কিন্তু ভাবের গিরিচ্ডায় কতক্ষণ থাকবে। নেমে আসতে হল দৈনন্দিন জীবনের সমতলতায়। তখন তর্ক উঠল এই আসন-অধিকারের ঔচিত্য নিয়ে। এক দল বললে, ঘোরতর অন্যায় হয়েছে। শৃথ্য অন্যায় নয়, আম্পর্ধা। আরেক দল বললে, প্রাণ যেমন চায় ঠিক তেমনটি হয়েছে। শৃথ্য ন্যায্য নয়, বাঞ্চনীয়।

মীমাংসা হল না। সমস্ত বৈষ্ণব সমাজে বিষম আলোড়ন উঠল। এ যে ধর্মের কলঙকীকরণ। এর প্রতিকার কি?

সবাই গেল তখন কালনায়, ভগবানদাস বাবাজীর কাছে। ঘটনা শ্রুনে ভগবানদাস তো রেগে কাঁই।

'ভন্ড, ধ্রত কোথাকার।' রামকৃষ্ণের উদ্দেশে তংত-অংগার গালাগাল ছঃড়তে লাগল বাবাজী। পারে তো নথে-দাঁতে ছিংড়ে ফেলে। বললে, 'আর কোনো দিন ঢ্কেতে দিও না ওকে হরিসভায়।'

এ কি অঘটন!

আর যে অঘটনের ঘটয়িতা, রামকৃষ্ণ, সে সাতেও নেই পাঁচেও নেই। সে কিছ্; জানতেও পেল না।

সে এখন বসে আছে তৃণাসনে। সমস্ত তৃণাসনই তার চৈতন্যাসন।

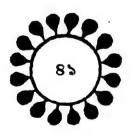

'আশ্রমে কে এল বল দেখি।' ভগবানদাস বাবাজী তাকাতে লাগলেন চার দিকে। কে আবার আসবে! 'না, একজন কে মহাপ্রর্ষ এসেছেন আশ্রমে। নিশ্বাসে তাঁর স্বান্ধ টের পাচ্ছি। তোরা সব একট্র দ্যাখ দেখি এগিয়ে।'

কত লোকই তো আসছে-যাছে আশ্রমে। কালনার সিম্প্রবাবাজীর নাম ভারত-প্রসিম্প। এমন কৃষ্ণভক্ত থাকতে আবার কার গায়ের গল্পে বাতাস আমোদ হবে। কত চঙের মান্বই আসে আজকাল। কে একজন দেখ না এসেছে একেবারে কাপড়ে মর্ডিসর্বাড় দিয়ে। মর্খ-হাত-গা কিছ্বই দেখবার উপায় নেই। প্রব্রমান্বের আবার এ কোন ছিরি! কোনো অস্থ-বিসূখ নাকি?

'না, এটা ওঁর ভয়-লজ্জার ভাব।' সজ্গের লোকটি বললে। 'ওঁর বালকস্বভাব কিনা। অচেনা নতুন জায়গায় এলে এমনি ওঁর ভাব হয়।'

'তোমার কে হন?' জিগগেস করলেন বাবাজী।

'আমার মামা। সারাক্ষণ ঈশ্বরভাবেই আছেন। আপনার এ আশ্রম ঈশ্বরভাবের আশ্রম—আপনার নামটিও ভগবান। দেখতে এসেছেন আপনাকে।'

বোসো এক পাশে। কত ভাবের লোকই আসে আজকাল। কী-না-কী একট্ব ভাব হল, অর্মান ঈশ্বরভাব! মোগল-পাঠান হন্দ হল ফার্মাস পড়ে তাঁতী!

'কিন্তু কে এল বল তো আ্শ্রমে! এমন দিব্যসোৱিত টের পাচ্ছি কেন?' বাবাজী উন্মনা হয়ে উঠলেন।

কোথায় কে! তেমন আবার কে আসবে আচমকা!

বাবাজীকে প্রণাম করে এক পাশে বসল দ্বজনে। হৃদয় আর রামকৃষ্ণ। বসল একান্ত দীনভাবে। বিনয়-বিনত হয়ে।

দিব্য গন্ধের উৎস কোথায় ব্রুঝতে পারলেন না বাবাজী।

যাক, উপস্থিত প্রসণ্গেই নেমে আসা যাক। হ্যাঁ, যা নিয়ে কথা চলছিল এতক্ষণ। সেই বৈষ্ণব সাধ্নটির কথা। যে গহিত কাণ্ড সে করে বসেছে তার সম্বন্ধে এখন কি করা উচিত। কোন শাস্তিটি বিধেয়?

'আমি বলি কি,' ভগবানদাসের কণ্ঠে শাসক-রোষ গর্জে উঠলঃ 'আমি বলি কি, ওর গলার কণ্ঠি কেড়ে নিয়ে ওকে দল থেকে বার করে দাও।'

বাবাজীর যা অভিমত, তাই প্রত্যাদেশ।

মালা ফেরাচ্ছেন বাবাজী।

'আপনি আর অকারণ মালা রেখেছেন কেন?' জিগগেস করলে হৃদয়ঃ 'আপনার সিশ্বিলাভ তো কবেই হয়ে গেছে।'

এ প্রশ্ন কি হৃদয় করল, না, আর কেউ করাল তাকে দিয়ে?

'নিজের জন্যে কি আর করি? লোকশিক্ষা তো দিতে হবে আমাকে।' 'লোকশিক্ষা?'

'তা ছাড়া আবার কি। তারি জন্যেই তো আছি। আমাকে দেখে আর সবাই যদি অমনি মালা-তিলক ছেড়ে দেয় তবে দল-কে-দল গোল্লায় যাবে।'

ওরে, এ যে সোহহং বলছে। কী সর্বনাশ! ওরে, দা লাগা! দা বসা! সোহহং-এর আগে দা জন্তে দে। বল দাসোহহং। দেহবৃদ্ধিতে দাসোহহং ছাড়া পথ নেই। বল আমি দাস, আমি ভক্ত, আমি বালক। জ্ঞান হলে আবার অহং কি! স্ফ্র্য যদি ঠিক মাথার উপর থাকে তবে আর ছায়া কোথার? কিন্তু অন্য সময়? সূর্ব ষশন এদিকে-ওদিকে? যখন চলছে দেহের ছায়াবাজি? যখন আর জ্ঞান নেই? তখন? তখন ভক্তি, তখন প্রেম, তখন সেবা। সেবা-প্রেম না নিয়ে মান্য কী নিয়ে থাকবে? কী করে তবে তার দিন কাটে?

যার অটল আছে তার আবার টলও আছে। এই আছিস স্থির হয়ে অমনি আবার তুই কাজ করছিস। তোর স্থিরতা কতট্বকু? তোর চাণ্ডলাই বেশি। সূর্য মাথার ওপর কতক্ষণ? বেশিক্ষণই সে ডাইনে-বাঁরে। তাই জ্ঞান নিয়ে কতক্ষণ বসে থাকবি? ভক্তিতে ছ্বটে চলৈ। ভক্তিতে গলে যা। ওরে যা জ্ঞান তাই ভক্তি। জ্ঞান বলে, এ জল; ভক্তি বলে, জানি না কে—এ শ্বেম্ব্ শীতলতা। একে ছ্বতে ঠাণ্ডা, খেতে ঠাণ্ডা।

জ্ঞান বস্তু, ভক্তি স্বাদ। কিন্তু যেখানে একা-একা নয়, জীব-জগৎ নিয়ে থাকবি সেখানে স্বাদ দিয়ে যা জনে-জনে। স্বাদ নিয়ে যা ক্ষণে-ক্ষণে।

তাই বলে এই অহৎকার! এত প্রতংততা! নিমেষে কি হয়ে গেল কে বলবে। মুখের কাপড় খসে পড়ল রামকৃষ্ণের। রাগের ঝংকার দিয়ে উঠে দাঁড়াল আগ্রনের মত। বললে, 'তুমি লোকশিক্ষা দেবে? তুমি লোক তাড়াবে? তুমি ধরবে-ছাড়বে? কে তুমি? যাঁর এই জগংসংসার তিনি যদি না শেখান, তিনি যদি না তাড়ান, তিনি যদি না ধরেন-ছাড়েন, তোমার সাধ্য কি! কেন, কিসের এত অহৎকার?'

কটিতট থেকে খসে পড়ল বস্ত্রখণ্ড। মুখে দিব্য জ্যোতি, দেহে দিব্য তেজ, কণ্ঠে দিব্য বাণী। সমাধিস্থ রামকৃষ্ণ।

চোখ মেলে তাকালেন একবার বাবাজী। নিশ্বাস নিলেন বৃক্ ভরে। বৃক্তলেন সেই দিব্য গশ্বের উৎস কোথায়।

এ সংসারে কেউ কোনো দিন তাঁর মুখের উপর কথা বলেনি। সাহস পার্রান প্রতিবাদ করতে। তিনি যা বলেছেন তাই সবাই মেনে নিয়েছে হেণ্টমুন্ডে। কিন্তু কে এ উদ্যতদন্ড মহাশাসন? অথচ এর প্রতি সেই স্বাভাবিক ক্রোধ হচ্ছে না কেন? কেন জাগছে না প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি? আমি কি বদলে গেলাম নিমেষে? কিন্তু এ কে?

এ সেই বিশ্বভূবনের তমোহর। তোমার অভিমানের তমোনাশ করতে এসেছেন। এসেছেন তোমার অন্তশ্চক্ষ্ম ফ্রটিয়ে দিতে। ব্রঝিয়ে দিতে তুমি কে, তুমি কতট্বকু! তোমাকে ঠান্ডা করে দিতে।

ভাবমোহিত হয়ে গেলেন ভগবান। বললেন, কপ্ঠে বিনয়নম্ম মধ্রতাঃ 'আমার এমনি নাম ভগবান বটে কিন্তু আজ থেকে আমার আসল নাম ভাগ্যবান। ভাগ্যবান বলেই আমি আপনাকে পেয়েছি. আমাকে দেখা দিয়েছেন—'

সত্যিই দেখা দিয়েছেন! বাবাজী দেখলেন, মহাপ্রভুর মহাভাবের যে লীলাবর্ণন আছে তাই ওঁর দিব্য অংগ প্রকাশিত।

বন্দনার আনন্দস্রোত বইতে লাগল আশ্রমে।

কে এ? কে এ বন্ধনমূক্ত বিভাবস্থ? অহন্ধারের সংহত তুষারকে গলিক্তে দিলেন ভক্তির স্লোতস্বিনীতে! উনিই সেই দক্ষিণেশ্বরের প্রমহংস। কল্টোলার হরিসভায় উনিই সেদিন ভাবা-বেশে দাঁড়িয়েছিলেন চৈতন্যাসনে।

করজোড়ে ক্ষমা চাইলেন বাবাজী। বহু কট্র-কাটব্য করেছি সেদিন। ব্র্বতে পারিনি। যিনি সমস্ত জীবের চৈতন্য এনে দিয়েছেন চৈতন্যাসনে তো তাঁরই একমাত্র অধিকার।

মথ্রবাব্ আর হ্দয়কে সঙগে নিয়ে কালনায় বেড়াতে এসেছিল রামকৃষ্ণ। এসেছিল নোকো করে। কেন এসেছিল কেউ জার্নেনি। মথ্রবাব্ পেলেন বাসা দেখতে, রামকৃষ্ণ বললে, চল রে হ্দ্র, শহরটা একবার ঘ্ররে আসি। কত দ্রে এসেই পথের লোককে ডেকে জিগগেস করলে, 'আছ্যা মশাই, ভগবানদাস বাবাজীর আশ্রমটি কোন দিকে?'

সেই আশ্রমে এসে এই কাণ্ড।

তোতাপরীকে ক্রোধ জয় করতে শিখিয়ে দিয়েছিল, ভগবানদাস বাবাজীকে শিখিয়ে দিল অহঙকার জয় করতে. প্রতিহিংসা জয় করতে।

মথ্বরবাব্বকে বললে, 'এইখানে একটি মচ্ছব লাগিয়ে দাও।'

মথুরবাবু বললেন, 'তথাস্তু।'

সেখান থেকে চলো এবার নবদ্বীপ। চলো একবার দেখে আসি নিমাইরের জন্মভূমি।

কেউ বলে নিম গাছের নিচে জন্মেছিল বলে নিমাই। কেউ বলে যমের মুখে তেতো লাগবে বলে নিমাই। কেউ বলে আট-আটটি কন্যা মরে যাবার পর নবম গর্ভে জন্মেছিল বলে নিমাই।

কিন্তু এমন কাঁদ্ননে ছেলে, কিছ্নতেই শান্ত হতে চায় না। পাড়ার স্থালাকদের কত জনের কত রকম চেণ্টা, কিছ্নতেই নিব্তি নেই। অগত্যা অন্পার হয়ে হরিনাম শ্রু করে দেয় সবাই। ব্যস, শিশ্বর মুখের খিলখিল হাসি।

পরম সঙ্কেত পেয়ে গেল সকলে। শিশ্ব কাঁদলেই হরিনাম করতে হবে। আর শিশ্বও এমনি দ্বাদ, তার কেবল থেকে-থেকে কান্না।

কিন্তু নেড়া-নেড়ীদের এ সব কী কাণ্ড বলো দেখি? সত্যিই কি চৈতন্য অবতার? না, নেড়া-নেড়ীরাই টেনে-ব্নে বানিয়েছে একটা? চলো নিজে গিয়ে দেখে আসি। হ্যাঁ, নিজে সেখানে গেলেই ঠিকঠাক বোঝা যাবে। চৈতন্য যদি অবতার হয়ই তবে সেখানে কিছ্ব-না-কিছ্ব প্রকাশ থাকবেই, আর ইশারা ঠিক মিলে যাবে চট করে।

রামকৃষ্ণ এল নবন্দ্বীপে। বড় গোঁসাইয়ের বাড়ি, ছোট গোঁসাইয়ের বাড়ি দেখতে লাগল ঘ্রে-ঘ্রে। হেথা-হোথা হেন-তেন কত ঠাকুর-দেবতার থান। কোথাও কিছ্ম দেখতে পেল না। সর্বাই শ্মকনো হাঁড়ি ঠনঠন করছে। কোথাও দেবভাব নেই। সব জায়গাতেই এক-এক কাঠের ম্রদ হাত তুলে খাড়া হয়ে আছে শ্ব্ম। দ্র! এখানে তবে এল্ম কী করতে! চল্ ফিরে চল্ নোকোয়। তাই সই। ফিরে চলো।

কিল্ডু নোকোয় যেই উঠেছে রামকৃষ্ণ, অমনি বদলে গেল দৃশ্যপট। অলোকিক ১৮৩ দর্শন হল তার। ঐ এলো, ঐ এলো—বলতে বলতে চকিতে সমাধিস্থ হয়ে গেল। জলে পড়ে যাচ্ছিল, হৃদয় ধরে ফেললে।

কী দেখলে অকস্মাৎ?

'দেখলন্ম দর্টি সন্দর ছেলে—আহা, এমন রপে কখনো দেখিনি, তণত কাণ্ডনের মত রঙ, কিশোর বয়স, মাথায় একটা করে জ্যোতির মণ্ডল, হাত তুলে আমার দিকে চেয়ে হাসতে-হাসতে আকাশপথ দিয়ে ছনটে আসছে। এসেই একেবারে এই খোলটার মধ্যে ত্তকে গেল, আর আমার কিছন হ'ম রইল না। ওরে, ওরাই হচ্ছে নিমাই-নিতাই। নিমাই যে অবতার, তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে?'

किन्जू এ ভाব नवण्वीरथ ना এসে এই গণ্গাবক্ষে এল কেন?

মথ্বরবাব্বললেন, 'যে নবশ্বীপে মহাপ্রভুর জন্ম তা গণগায় ভেঙে গেছে। এই যে বাল্বর চড়া দেখতে পাচ্ছ এই ছিল আসল নবশ্বীপ। তাই হালের শহরে না হয়ে এই বাল্বর চড়ার কাছে এসে তোমার ভাব হল।'

তুমি ভাৰাম্ব্নিধি। তুমি সর্বগন্দেবর। আমি কেউ নই। আমি আবার কে!



কর্ম যোগে অংগারও হীরক হয়।
মথ্বরবাব্ব ভক্তিতে-বিশ্বাসে অত্যুক্তবল হয়ে উঠলেন।
সকাতরে বললেন রামকৃষ্ণকে, 'বাবা, আমাকে ভাবসমাধি দাও।'
হাসল রামকৃষ্ণ। বললে, 'দিব্যি তো আছিস। স্বথে থাকতে ভূতের কিল খাবি
কেন?'

'না, ও সব শ্রনছি না আমি—'

'না শ্বনলে চলবে কেন? তোর এদিক-ওদিক দ্বদিক চলছে। ভাব হলে যে অথৈ জলে পড়বি। সংসার থেকে মন যে তখন উঠে যাবে। তখন তোর বিষয়-আশয় কে দেখবে-শ্বনবে? বারো ভূতে যে লবুটে খাবে সর্বস্ব।'

মথ্রবাব্ তব্ নাছোড়বান্দা।

'ওরে কালে হবে, কালে হবে। একটা বিচি প‡ততে-প‡ততেই কি গাছ হয়? আর গাছ হয়েই কি ফল পাওয়া যায়?'

ভক্ত, ভৃত্য আর ভাণ্ডারী এই মথ্বরবাব্। কখনো প্রভুজ্ঞানে ইন্টপ্জা, কখনো বা ১৮৪ সন্তানভাবে দেনহশ্রাবণ। কখনো অভিভাবক জ্ঞানে সতর্ক সম্মান, কখনো বা মিত্র-ব্লম্পিতে সমতা-মমতা। আর যিনি বিশ্বজনক, যিনি আত্মীয়ের চেয়েও আত্মীয়, সর্বা যার ক্ষমা, দয়া, বিশ্বাস আর আশীর্বাদ তাঁকেই মাঝখানে রেখে দল্লই পাশে শুরেছেন দল্লই জনে। মথলুরবাবলু আর জগদম্বা। একই থৈর্যের শ্যায়।

রামকৃষ্ণ ভাব দিতে রাজি হল না বলে মরমে মরে রইলেন মথ্রবাব, । মাকে বললেন, মা, আমাকে বণ্ডনা করে তোর লাভ কি।

কি খেলা দেখাবার জন্যে মথ্ববাব্বে মা নিয়ে এসেছিল রামকৃষ্ণের কাছে তা কি মথ্বরবাব্ব জানেন? বাবে-বাবে রামকৃষ্ণকে যাচাই করে দেখবার জন্যে। সাধে কি আর মথ্বরবাব্ব ল্বটিয়ে পড়লেন মাটিতে? দেখলেন যতই আগব্বন আনেন ততই সোনা টকটকে রঙ ধরে। একলা ঘরে স্বন্দরী মেয়েমান্য এনে দিলেন, রামকৃষ্ণ দ্বর্গাস্তব শ্বর্ করলে। শাল-দোশালা চাপিয়ে দিলেন গায়ে, তার গায়ে থ্বতুছিটোতে লাগল। র্পোর সাজ আর গড়গড়া দিলেন কিনে, বললে গামছা পরে ডাবা হ্বলো খেতে দোষ হল কি! বিষয় দিতে চাইলেন, এই মারে তো সেই মারে! তাঁর নিজের সংসারের উপরে দিলেন তাকে অপ্রতিহত প্রভূষের অধিকার, এক নজর তাকিয়েও দেখল না। কায়ারপ্রকুরের সংসারের জন্যে কত অর্থব্যির করলেন, এতট্রক কাতরতা-কৃতজ্ঞতা নেই!

এ কৈ তুমি বৈরাগ্যবারিনিধি! আমি অনেক দক্ষোর্য করেছি, জমিদারি বজার রাখতে খ্নখারাপি করতেও কস্বর করিনি, এবার দাও আমাকে নৈষ্কর্মের নিষ্কৃতি। আমাকে ভাব দাও।

তদ্ভাবে তদ্ভাবঃ, তদভাবে তদভাবঃ।

'ওরে ঠিক-ঠিক যে ভক্ত সে কি তাঁকে দেখতে চায়? সে শর্ধর তাঁর সেবা করে।' প্রবাধ দিল রামকৃষ্ণ। 'তাঁর সেবাতেই তার পরমানন্দ। তার বেশি আর সে কিছর চায় না।'

তব, মন ওঠে না মথ, রবাব, র।

'তা কি জানি বাপঃ! মাকে তবে গিয়ে বলি! দেখি তাঁর কি ইচ্ছে!'

এর দিন কয়েক পরেই হঠাৎ একদিন মথ্বরবাব্বর ভাবসমাধি উপস্থিত। তিন দিন ধরে ঠায় জড অবস্থা।

ডেকে পাঠালেন রামকৃষ্ণকে। দেখে যাও কোথায় এসে উঠেছি শেষ পর্য নত। রামকৃষ্ণ দেখল, আশ্চর্য, এ কী হয়ে গিয়েছে মথ্র । যেন আরেক দেশের মান্য। চেনা যায় না চট করে। দ্ব' চোখ লাল, কে'দে ভাসিয়ে দিচ্ছে। মুখে শ্বর্ ঈশ্বরের কথা। শ্ব্যু অধ্যাত্মরতি।

কিন্তু রামকৃষ্ণকে দেখেই দ্' পা জড়িয়ে ধরলেন মথ্বরবাব্। আকুল কপ্ঠে বললেন, 'বাবা, ঘাট হয়েছে। তোমার ভাব তুমি ফিরিয়ে নাও।'

'কেন কি হল?'

'সব তছনছ হয়ে গেল। তিন দিন ধরে এই অবস্থা, বিষয়কর্মে মন দিতে পারছি না, চেণ্টা করলেও মন উঠে-উঠে যাচ্ছে। তিন দিনই বারো ভূত ছেড়ে তেগ্রিশ ভূত এসে লেগেছে—' 'কেন, তখন যে খ্ব ভাব চেয়েছিলে শখ করে? এখন ফেরং দিলে চলবে কেন?' 'এদিকে সব যে যায়!'

'কেন. আনন্দ নেই?'

'আছে, কিন্তু সে আনন্দ, যিনি নিত্যানন্দ, তোমারই সাজে। আমাদের ও সবে কাজ নেই। আমাদের পদসেবা। পর-জ্ঞানে পরা-সেবা।'

হাসতে লাগল রামকৃষ। বললে, 'তাই তো বলেছিলাম আগে।'

'তখন কি অতশত ব্ৰেছে? তখন কি জানতাম যে ভাবের গোঁরে চন্দ্রিশ ঘণ্টাই ফিরতে হবে? ইচ্ছে করলেও আর কিছ্মতেই মন দিতে পারব না?'

তখন আর রামকৃষ্ণ কি করে। মথ্বরবাব্বর ব্বকে স্নেহের হাত ব্লিয়ে দিলে। ধাতস্থ হলেন মথ্বরবাব্।

ওরে, কী হবে ও সব ভাব-টাবে। শ্ব্ধ্ তাঁর নাম কর, তাঁর দয়ায় বিশ্বাস কর। ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর তাঁর কাছে। কী চাইবি? শ্ব্ধ্ আশ্রয়, শ্ব্ধ্ শাশ্তি, শ্ব্ধ্ প্রসন্মতা। ওরে, ধেয়ান ধর, প্রেম লাগা।

সাধন-ভজন কেবল ডানা বেদনা করবার জন্যে। আকাশে উড়তে-উড়তে ডানার ব্যথা হলেই পাথি কোথাও কোনো উ'চু জায়গায় এসে বসে। সেই উ'চু জায়গাটিই তিনি। আর তাঁরই জন্যে সাধন।

চিডে কোটো, মন রেখো ঢে°কির ম্বলের দিকে। তুলসীদাস পড়েছিস? তুলসী, য়্যাসা ধেয়ান ধর, য্যাসা বিয়ানকা গাই। মৃ মে তৃণ চানা ট্রটে চেং রাখয়ে বাছাই। প্রস্তি গাভী মুখে ঘাস খেলেও যেমন তার মন পড়ে থাকে বাছ্ররের উপর, তেমনি সংসারকর্মে লেগে থাকলেও মন ফেলে রাখ ঈশ্বরে।

মথ্রবাব্র অস্থ, ফোড়ার যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। হৃদয়কে দিয়ে বলে পাঠালেন, বাবা যেন একবারটি আসেন।

রামকৃষ্ণ বললে, 'আমি গিয়ে কি করব! আমি কি তার ফোড়া ভালো করতে পারব?' গেল না রামকৃষ্ণ।

মথ্বরবাব্ব আবার লোক পাঠালেন। বাতাসে পাঠালেন তাঁর যন্ত্রণার কাতরতা। অগত্যা যেতে হল রামকৃষ্ণকে।

অনেক কণ্টে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে উঠে বসলেন মথ্বরবাব্। বললেন, 'বাবা এসেছ? আমাকে একট্ব পায়ের ধুলো দাও।'

'তুমি কি ভেবেছ আমার পায়ের ধ্বলোয় তোমার ফোড়া ভালো হবে?'

সারা অন্তরে ছি-ছি করে উঠলেন মথ্বরবাব্। বললেন, 'বাবা আমি কি এমনি? আমি কি আমার ফোড়ার জন্যে তোমার পায়ের ধ্বলো চাই?' দ্বই চোখ দিয়ে অশ্র্ধারা নেমে এল। 'আমার ফোড়ার জন্যে তো ডাক্তার আছে। আমি তোমার শ্রীচরণের ধ্বলো চাই এই ভবসাগর পার হবার জন্যে।'

শন্নতে শন্নতেই ভাবাবেশ হল রামকৃষ্ণের। স্বচ্ছ ভক্তির স্পর্শে উথলে উঠল ভাবতরংগ।

সেই সনুষোগে মথনুরবাবনু রামকৃষ্ণের য**়** মপদে মাথা ঠেকালেন। দেহের চিকিৎসার জন্যে আয়নুর্বেদী আছে, তুমি ভবরোগবৈদ্য।

তুমি অতীন্দ্রিয় রাজ্যের স্বরাট-বিরাট সম্লাট হয়ে আবার এই ক্ষর্দ্র হৃদয়ের অধিপতি। তুমি স্নেহে মাতা, পালনে পিতা, জীবনের খেলার সাথী। একেক সময় একটা গোঁ আসে মথ্যুরবাব্যুর।

যেমন সেইবার এসেছিল। বিজয়াদশমীর দিন বলে বসলেন, প্রতিমা বিসর্জ্ব দেব না, নিত্যপ্রেজা করব।

কার্ব কথায়ই কান পাতেন না। স্ত্রীর কথা পর্য কত উড়িয়ে দিলেন। বিপদ ব্বের রামকৃষ্ণকে ডেকে পাঠালেন জগদম্বা। স্বামীর নিশ্চয় মাথা বিগড়েছে। নইলে এমনতরো চেহারা হয় আকস্মিক?

মন্খ-চোখ লাল, কেমন একটা উদ্দ্রান্ত দ্বিট। ঘরের মধ্যে ঘ্ররে বেড়াচ্ছেন এদিক-ওদিক। না, কিছ্রতেই ফেলে দিতে পারব না মাকে। মাকে ছাড়া বাঁচড়ে পারব না।

রামকৃষ্ণের অন্বরোধ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করে দিলেন।

'মাকে ছেড়ে বাঁচতে পারব না। যতক্ষণ আমার প্রাণ আছে ততক্ষণ কেউ নিরে যেতে পারবে না মাকে।'

রামকৃষ্ণ তখন তাঁর বাকে হাতৃ বালাতে লাগলেন। বললেন, 'মাকে ছেড়ে তোমাকে থাকতে হবে এ কথা কে বললে? আর বিসর্জান দিলেই বা মা যাবেন কোথার? ছেলেকে ছেড়ে মা কি থাকতে পারেন কখনো? তিন দিন বাইরের দালানে বঙ্গে পাজে নিয়েছেন, আজ থেকে একেবারে ভিতরের দালানে বঙ্গে পাজেনেবেন। হ্যাঁ, ভিতরের দালান। তোমার অন্দর মহল। আরো নিকট হবেন তিনি। বসবেন এসে তোমার অন্তরের অন্দরে।'

ব্যস, হাতের ছোঁয়ায় নরম হয়ে গেলেন মথ্বরবাব্। সত্যদ্ভির সোম্য শাল্ডি নেমে এল দ্ব চোখে।

'কথা কইতে-কইতে অমন করে ছ্র্রে দি কেন জানিস?' ভন্তদের বললেন এক দিম ঠাকুর। 'যে শক্তিতে ওদের ওই গোঁ-টা থাকে, সেইটের জাের কমে গিয়ে ঠিক-ঠিক সত্য ব্রুবতে পারবে বলে।'

১২৭৮ সালের আষাঢ় মাসের শেষ দিকে মথ্ববাব, জব্বে পড়লেন। দেখতে-দেখতেই বিকারে দাঁড়িয়ে গেল জব্ব।

রামকৃষ্ণ গিয়েছে দেখা করতে।

মথ্বরবাব্ বললেন, 'আচ্ছা বাবা, সেই যে তুমি বলেছিলে তোমার অনেক ভক্ত আসবে, কই, তারা তো আজো এল না?'

'কি জানি বাপন্, কত দিনে আসবে সব। মা যত কিছন দেখিয়েছেন সব ফলেছে, শন্ধন এইটেই ব্যঝি ফলল না!' রামকৃষ্ণের মনুখে পড়ল ঈষং বিষাদ-ছায়া।

জানো না সেই ভূতের সংগী খোঁজা। ভূত একা-একা ঘোরে, সংগী-সাথী জন্টছে না একটাও। শনি-মংগলবারে কেউ যদি অপঘাতে মরে, তাকে ধরে আনবার জন্যে দোড়ে যায়। ভাবে যেহেতু শনি-মংগলবারে মরেছে ভূত হবে নির্ঘাৎ। সংগী পাওয়া যাবে এত দিনে। কিন্তু যেই সামনে ছন্টে যায়, দেখে, হয় লোকটা শেষ পর্যন্ত মরেনি, নয়তো বার গনতে ভূল হয়েছে। ভূতের আর সংগী মেলে না।

আমারো হয়েছে সেই দশা। আমার কথা নেবে কে? আমি তাই সংগী খ্রেছি— খ্রেছি আমার ভাবের লোক। খ্রব ভক্ত দেখলে মনে হয় এই ব্রিঝ আমার ভাব নিতে পারবে। কিন্তু, না, কত দিন হতেই সে আরেক রকম হয়ে যায়। তরোয়াল দিয়ে সে দাড়ি চাঁছে।

'মনের কথা কইব কি সই, কইতে মানা। দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না।'
কথায় কেমন যেন একটা কর্ব বেদনা। মথ্ববাব্ব বললেন, 'তারা আস্ক্ আর
না আস্ক্, আমি আছি। আমি একাই একশো ভক্তের সমান। তাই মা হয়তো

আমাকে দেখিয়েই তোমাকে বলেছিলেন অনেক ভক্ত আসবে—'

'কে জানে বাপ্ব, মা-ই জানেন।'

কিন্তু রামকৃষ্ণ ব্রুঝতে পারল মা-ই এবার নিজে এসেছেন মথ্যরকে নিয়ে যেতে। যা, মা'র কাছেই যা। দেখ গে সেই দেবীলোক।

নিজে আর এল না রামকৃষ্ণ। খোঁজ নিতে রোজ পাঠায় হৃদয়কে।

কাশীতে রামকৃষ্ণের অন্বরোধে মথ্বরবাব্ব কম্পতর্ব সের্জেছিলেন। যে যা চাইল তাই দান করলেন অকাতরে!

রামকৃষ্ণকে বললেন, 'তুমি কিছ্ চাও।'

চন্দ্রমণি এক আনার দোক্তা চেয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ বললে, 'আমাকে একটি কমণ্ডল, দাও।'

সেই কমণ্ডল করে আমাকে একটা এখন গণ্গাজল দেবে না? কুপণ মথারকে মান্তহুত করে দিয়ে, হে কুপানিধি, তুমি আজ নিজে কুপণ হয়ে গেলে?

কোনো দরকার নেই। স্বয়ং গণগা আসছেন তোকে নিয়ে যেতে। আসছেন সেই বেদময়ী শব্দময়ী গণগা। তৃপ্তিকত্রী ভবতারিণী। তাঁর এগিয়ে আসার শব্দ শূনতে পাছিস না?

পরলা শ্রাবণ, আজ মথ্বরবাব্বর শেষ দিন। আজো রামকৃষ্ণ গেল না জানবাজারে। তোর ভক্তিরত উদ্যাপন হয়েছে, মা তোকে কোলে তুলে নিতে নিজে এসেছেন। কালীঘাটে নিয়ে গেল মথ্বরবাব্কে। ঘনিয়ে এসেছে জীবনের অন্তিমা। রামকৃষ্ণ তখন দক্ষিণেশ্বরে সমাধিস্থ। তার স্ক্রে দেহ জ্যোতির পথ ধরে চলে

এল মথ্বরের শ্য্যাপাশ্বে। চোখের পাতা শেষ বারের মত বোজবার আগে মথ্বর-বাব্ব দেখলেন রামকৃষ্ণকে।

বিকেল পাঁচটার সময় ধ্যান ভাঙল। হ্দয়কে ডেকে বললে, 'ওরে, মথ্র রথে উঠল। খ্ব বেগে উড়ে গেল সেই রথ। চলে গেল দেবীলোকে।'

অনেক রাতে খবর এল দক্ষিণেশ্বরে, বিকেল পাঁচটার সময় মধ্বরবাব্ব লোকাশ্তরিত হয়েছেন।

'আমাকে দেখে সে কী বলত জানিস?' ঠাকুর এক দিন বললেন ভন্তদের। 'বলত, বাবা, তোমার ভেতরে আর কিছ্ম নেই—শাধ্য সেই ঈশ্বর আছেন। দেহটা একটা খোল, বাইরে কুমড়োর আকার, কিশ্তু ভেতরের শাঁস-বিচি কিছ্ম নেই। তোমার দেখলাম, যেন কেউ ঘোমটা দিয়ে চলে বাছে।'

তব্ তুমি মনে করো না, সেজবাব্, তুমি একটা বড় মান্য আমায় মানছ বলে ১৮৮



আমি কৃতার্থ হয়ে গেছি। মান্য কী করবে! ঈশ্বরই তাকে মানাবেন। ঈশ্বরীর শক্তির কাছে মান্য খড়-কুটো।

কী জন্দেত বিশ্বাসই ছিল! কী উজী ভিক্তি! কর্ম করতে গেলে আগে একটি বিশ্বাস চাই। একটি আনন্দময় বিশ্বাস। মাটির নিচে মোহরের ঘড়া আছে এই আনন্দময় বিশ্বাস থাকলেই তো মাটি খ্রুত্ব। খ্রুতে-খ্রুতে যদি ঠং করে একটা শব্দ হয়, ব্রকের ভিতরটাও আনন্দে টং করে ওঠে। তার পর যদি ঘড়ার কানা দেখা যায়, তা হলে তীব্রতর আনন্দ। খোঁড়ার বেগ তখন আরো বাড়ে। সাধ্ব গাঁজা সাজছে, তার সাজতে-সাজতে আনন্দ। টানবার আগে থেকেই আনন্দ। হৃন্মানের রাম নামে বিশ্বাস। বিশ্বাসের গ্রেণে সে সাগর লঙ্ঘন করলে। আর স্বয়ং রামচন্দ্র, তাঁকে সাগর বাঁধতে হল!

'আচ্ছা, মশাই, মৃত্যুর পর মথ্বরের কী হল?' এক দিন কে এক জন জিগগেস করল ঠাকুরকে।

'তার নিশ্চয়ই আর জন্মাতে হবে না।'

'কে বললে? সে নিশ্চয়ই কোথাও একটা রাজাটাজা হয়ে জন্মেছে। তার মধ্যে যে ভোগবাসনা ছিল!'

যোগদ্রুট হলে ভাগ্যবানের ঘরে জন্ম হয়—তার পরে আবার ঈশ্বরের জন্যে সাধনা করে। পর্বেজন্মে ঈশ্বর চিন্তা করতে-করতে হঠাৎ হয় তো ভোগ করবার লালসা হয়েছে। তাকেই বলে যোগদ্রুট। কামনা থাকতে, লালসা থাকতে মর্ন্ত্তি নেই। 'ওরে বাস্নায় আগনে দে।' এই কথা শন্নেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন লালাবাব্। সাত লাখ টাকার আয়ের সম্পত্তি ছেডে চলে গেলেন ব্নদাবনে।

ধর্মের সংক্ষা গতি। ছইচে স্কৃতো পরাচ্ছ, স্কৃতোর মধ্যে একট্ব আঁশ থাকলে ছইচের ভিতর আর ঢোকে না। কামনা থাকলে আর ভগবান নেই। কী চাইবি ভগবানের কাছে? ভক্তি-মৃত্তি, জ্ঞান-বৈরাগ্য—ও সব কিছ্ম নয়। শ্রীমা

বললেন, 'চাইবি শুধু নির্বাসনা।'



'তোমরা সব কোথার চলেছ?' 'কলকাতার গঙ্গাস্নানে বাচ্ছি।' 'কলকাতার?' 'হ্যাঁ, ফাল্গ্ননী প্রণিমায় প্রকাণ্ড যোগ সেখানে। ঐ দিন জন্মেছেন গোরাজ্গদেব।' আমাকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবে?'

'ও মা, স্নানে যাবি তুই?' আত্মীয়া বয়স্কা মহিলারা কোত্হলী হয়ে উঠল। 'না, একবারটি দক্ষিণেশ্বরে যাব। তাঁকে দেখতে বড় মন কেমন করছে।' 'তোর বাবাকে গিয়ে বল। তোর বাবা না বললে যাবি কি করে?'

লম্জায় মরে গেল সারদা। একট্বা ভয়-ভয় করতে লাগল। যদি বাবার কানে ওঠে!ছিছি, বাবার কানে গেলে তিনি কি ভাববেন।

সেই কত দিন আগে দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে। চার বছর আগে। গেল পৌষে সারদার আঠারো বছর পূর্ণ হয়েছে। ভরন্ত বয়সের চট্টল চাপল্য নেই, স্বভাবটি প্রশান্ত গম্ভীর। হ্দয়ের মধ্যে সব সময়ে আনন্দের একটি পূর্ণঘট বসানো। উল্লাসটি উচ্ছলিত নয়, উল্লাসটি নিয়তনিশ্চল।

সত্যি-সত্যি বাবার কানে উঠল কথাটা। সারদা দক্ষিণেশ্বরে যেতে চায়। মিলতে চায় তার স্বামীর সংগ্রে। তার প্রের্যের সংগ্রে।

লম্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করল। মনে-মনে বললে, তোমার কাছে যেতে চাই, তুমিই আমাকে রক্ষা করো।

রামচন্দ্র ডেকে পাঠালেন সারদাকে। বললেন, 'বেশ তো। যাবে। আমিই তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। গোছগাছ করে নাও চট করে।'

হৃদয়স্থ আনন্দঘটের দিকে সারদা তাকিয়ে রইল একদ্ন্টে। কৃতজ্ঞকর্ণ চোখে প্রতীক্ষার প্রশান্তি।

কোথায় জয়রামবাটি আর কোথায় কলকাতা! পায়ে-হাঁটা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। সাত রাজ্যে ইঞ্জিনের বাঁশি শোনেনি কেউ। এদিকে বিষণ্পরে, ওদিকে তারকেশ্বর—সব ঝাঁঝাঁ করছে। ঘাটালের যে নদী সেখানেও ইস্টিমার আসেনি। সর্বাদিকে একটা স্থান আর সময়ের বিস্তীর্ণ হাহাকার। কোথা দিয়ে কোথায় যাব, কত দিনে কোন দিকে গিয়ে পেণছ্ব—সমস্ত একটা ধ্সর অস্পন্টতা। কিছুই ধরা-ছোঁয়ার নেই, সব যেন ঐ দিগন্তের কাছাকাছি।

তব্ব চলো। চলা ছাড়া অনুপায়ের আর উপায় কি। শ্বধ্ব এগিয়ে চলো। যেমন পদে-পদে বিপদ, তেমনি পায়ে-পায়ে উপায়।

সারদা শর্ধর স্বামীদর্শনে যাচ্ছে না, সে যাচ্ছে তীর্থদর্শনে। হিমালয় ডিঙিয়ে মানস সরোবরে।

কোনো দিন পথে বেরোয়নি সারদা। হাঁটেনি কোনোদিন দ্রেরর পাড়িতে। তব্ব ভয় পাবে না সে। থাকবে না পেছিয়ে পড়ে। যিনি তীর্থপতি তিনিই তীর্থ-পথিককে টেনে নেবেন।

কোথাও-কোথাও রাস্তার খেই হারিয়ে গেছে। ধান কাটা হয়ে গিয়েছে মাঠে, কোথাও বা সেই শ্রকনো মাঠ ভাঙো। ঢেলা মাড়িয়ে-মাড়িয়ে চলো। গাছের ছায়া পাও তো, জিরিয়ে নাও একট্ব। তালপ্রকুর মিলেছে কোথাও, জল খেয়ে নাও পেট ভরে। স্ম্পিদেব গো, তোমার রশ্মিজাল একট্ব স্তিমিত করো।

কমলকোমল পা ফেলে-ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে সারদা। মুখখানি রোদে আমলে গেছে,

আর যেন পারছে না চলতে। পা ভেঙে পড়ছে পথশ্রমে। শরীর ঝিমিয়ে পড়ছে। 'চলতে কণ্ট হচ্ছে রে সার্ ?' জিগগেস করেন রামচন্দ্র।

'না, বাবা।' মুখে হাসি আনে সারদা, পা দুটোকে টানে জোর করে। 'তবে অমন পিছিয়ে পড়ছিস কেন?'

'এই একট্ব দেখতে দেখতে চলেছি সব—'

মেয়ের মনুখের দিকে তাকান রামচন্দ্র। ঝামরে গেছে মনুখ-চোখ। যেন টলে-টলে পড়ছে। দনু-তিন দিনেই এই, এখনো আছে আরো কত দিনের দীর্ঘ শ্রম। উপায় কি, এমনি করেই চটি থেকে চটিতে বিশ্রাম নিতে-নিতে এগনুতে হবে। বিশ্রামটা না-হয় আরো একটন বড় করা যায়, কিন্তু পথ তো আর ছোট করা যাবে না।

হ-্-হ্- করে জন্বর এসে গেল সারদার। মেয়ে পথের মধ্যেই এলিয়ে পড়ল। চোখে আঁধার দেখলেন রামচন্দ্র। মেয়েকে নিয়ে এখন করি কি।

আর সব সহযাত্রীরা থামতে চাইল না। তোমার মেয়ের জন্যে আমাদের গণ্গাস্নান মারা যাক আর কি। আমরা চললমে এগিয়ে। তুমি তোমার মেয়েকে নিয়ে সামনের চটিতে গিয়ে ওঠো।

তা ছাড়া আর পথ নেই। র্গী মেয়ে হাঁটবে কি করে? পালকি কই এ অণ্ডলে? অগত্যা রামচন্দ্র সারদাকে নিয়ে সামনের এক চটিতে গিয়ে আগ্রয় নিলেন।

দ্বঃখের আর অবধি নেই সারদার। নিজে তো অস্বথে পড়ল্ব্মই, বাবাকেও বিপদে ফেল্ল্ব্ম। তোমাকে দেখবার দিনটিও পিছিয়ে গেল।

গ্রাম্য বধ্ন, লম্জা-সরমের কত ছিরি-ছাঁদ। এখন জনুরে বেহুইস হয়ে বিদেশের চটিতে সব জলাঞ্জলি গিয়েছে। লম্জানিবারণ হরি, তাঁর স্নেহদ্থির ছায়ায়ই তার আচ্ছাদন।

সারদা দেখল, কে একটি মেয়ে তার পাশে এসে বসল।

গায়ের রঙটি কালো, কিন্তু কালো অমন অপর্প হয়, কালোর যে অমন আলো থাকে, স্বপেনও কোনো দিন দেখেনি সারদা। মেরেটি পাশে বসে ঠান্ডা স্নেরে সারদার গায়ে-মাথায় হাত ব্লিয়ে দিতে লাগল। নরম হাতের ছোঁয়ায় ম্ছে দিতে লাগল তপত গায়ের দাহ। দ্বিট টানা-টানা বিশাল চোখের মমতটিও কত ঠান্ডা!

সারদা জিগগেস করলে, 'তুমি কোথা থেকে আসছ গা?'

'দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি।'

'বলো কি? দক্ষিণেশ্বর থেকে? আমিও ভেবেছিল্ম দক্ষিণেশ্বরে যাব। সেই আশা করেই বেরিয়েছিল্ম বাড়ি থেকে। তায় রাস্তায় এই জন্ম। আচ্ছা, তুমি দক্ষিণেশ্বরে তাঁকে দেখেছ? ঠাকুরকে?'

'দেখেছি বই কি।'

'বড় সাধ ছিল, তাঁকে দেখব, তাঁর সেবা করব। আমার ভাগ্যে সে আশা আর মিটল না। জনুর এসে আমার সমস্ত স্বংন ভেঙে দিলে।'

মেয়েটি ব্যস্ত হয়ে বললে, 'না, না, তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বই কি। তুমি ভালো

হবে, সেখানে গিয়ে দেখবে তাঁকে। তোমার জন্যেই তো তাঁকে আটকে রেখেছি। সেখানে।'

'বটে? ভালো হয়ে সেখানে গিয়ে তাঁকে দেখব?' সারদা তাকাল একবার সেই মমতাময়ীর দিকে। 'তুমি আমাদের কে হও গা?'

'আমি তোমার বোন হই।'

'সত্যি? তাই বৃঝি তুমি এসেছ আমার অসুখ শ্বনে? বাঃ, বেশ!' বলতে-বলতে ঘুমিয়ে পডল সারদা।

সকালে ঘ্রম ভেঙে দেখল বোন কোথায় চলে গেছে। বোনের সংগ্র-সংগ জরুরও অশ্তহিতি।

আবার শ্রুর হল পথ হাঁটা। কত দ্রে এসে, কি আশ্চর্য, একটা পালকি মিলে গেল। বোনটিই হয় তো পাশের কোনো গাঁ থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে পালকি। আবার জবর এল দুসুরের দিকে।

'কেমন আসিছ রে সার ?'

'বেশ, ভালো আছি বাবা।' পালকি পেয়েছে, আবার রোগ-বালাই কী সারদার! চলেছি তো এখন সর্বরোগপাবনের কাছে।

পথের শেষ হল এক সময়। রাত নটার সময় দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে নৌকো লাগল। রামকৃষ্ণের কাছে খবর পেশছন্ল। রামকৃষ্ণ ডেকে পাঠাল হ্দয়কে। বললে, 'ও হৃদ্র, বারবেলা নেই তো? প্রথম বার আসছে।'

এ কথা হয়ে গেছে আগেই। সারদা গঙ্গার উপরেই নৌকোতে বারবেলা কাটিয়ে এসেছে।

আর সকলে এদিক-সেদিক গেল—নহবতের ঘরে চন্দ্রমণি আছেন, সেখানে কেউ-কেউ। সারদা সটান চলে এল রামকৃষ্ণের ঘরে। মুখে সেই সলঙ্জ ঘোমটা।

'তৃমি এসেছ?' উৎফর্ল হয়ে উঠল রামকৃষ্ণ। 'বেশ করেছ।' বলেই ব্যুক্ত হয়ে উঠলঃ 'ওরে, ওকে একখানা মাদ্র পেতে দে। কত দ্র থেকে আসছে। তার পরে আবার অস্থ করে এসেছে।' বলেই নিজের মনে খেদ করতে লাগলঃ 'এখন কি আর আমার সেজবাব্ব আছে যে, তোমাকে যত্ন করবে? আমার ডান হাত ভেঙে গেছে। তোমাকে আমি এখন কোথায় রাখি? আমার সেজবাব্ব হলে তোমাকে অট্টালিকায় রাখতেন। এলে তো এত দেরি করে এলে। আমার সেজবাব্বকে দেখতে পেলে না।'

भाग्रत विष्टिस मिन राम्स । जज्ञ रस वसन जारा भारता।

চোখ-কানের বিবাদ ভঞ্জন করল। কত কি শ্বনেছিল দেশে থাকতে। পাগল হয়ে গিয়েছেন, পরনে কাপড় নেই, ম্বে শ্ব্ব অসম্বন্ধ প্রলাপ। তাঁর সম্বন্ধে এই বিবরণটাই তো পাগলের বিবরণ। একেবারে প্রমানন্দ মহাপ্রন্থের মত বিরাজ করছেন। আশ্চর্য, সারদাকে তিনি ভোলেননি, ঠিক মনে করে রেখেছেন। শ্ব্ব মনে করে রাখেননি নয়, তার প্রতি কর্বায় অজস্ত্র হয়ে আছেন।

ঘর ছেড়ে উঠে যেতে ইচ্ছে করে না সারদার। তব্ব বললে, 'আমি মা'র কাছে নবতের ঘরেই যাই।' 'না, না, ওখানে ডাক্টার দেখাতে অস্কৃবিধে হবে।' রামকৃষ্ণ ব্যস্ত হয়ে উঠল। 'তুমি এ ঘরেই থাকো। আমি নইলে ওষ্ক্ধ-পথ্য দেবে কে?'

চন্দ্রমণি আগে কুঠিঘরের একটি কোঠায় থাকতেন, অক্ষয়ও থাকত তাঁর সংগে। সেই ঘরেই অক্ষয় মারা যায়। অক্ষয় মারা গেলে চন্দ্রমণি ছেড়ে দিলেন সেই কুঠিঘর। বললেন, 'আর আমি ওখানে থাকব না। আমি নিচে এই নবতের ঘরেই থাকব। গঙগা পানে মুখ করে রইব। কুঠিতে আর আমার দরকার নেই।' তখন রাতের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছে। দ্ব-তিন ধামা ম্বাড় নিয়ে এল হ্দয়। যেমন অসময়ে এসেছ তেমনি মুড়ি চিবোও বসে-বসে।

রাত্রে সেই ঘরেই শত্নলো সারদা। শত্নলো ভিন্ন শয্যায়, সঙ্গে আরেকটি মেয়ে নিয়ে। ঘত্নমিয়ে-ঘত্নমিয়ে ভাবল সারদা, এ কি ঘত্ম, না, জাগরণ!

পর দিনেই ডাক্তার আনালো রামকৃষ্ণ। তিনচার দিন সারদাকে রাখল তার খবর-দারিতে। নিজের হাতে খাওয়াতে লাগল পথ্য। ঘড়ি ধরে ওষ্ব। নিজের সেবা-যঙ্গে ভালো করে তুলল। বললে, 'এবার তুমি যেতে পারো মা'র কাছে।'

নহবতে চলে এল সারদা। লাগল শাশ্বড়ির সেবায়। যতট্বকু উনি নেন ততট্বকু রামকৃষ্ণের সেবায়।

সেবার মত আনন্দ আর কী আছে! সেবা ছাড়া আর কী আছে জীবনের কবিতা! রামচন্দ্র দেখে বড় শান্তি পেলেন। ফিরে গেলেন স্বস্থানে।

কিন্তু সারদাকে নবতে পাঠিয়েই রামকৃষ্ণের মনে হল, কেন, কেন ওকে দ্রে সরিয়ে রাখব। ওকে কি আমার ভয়, না, ঘ্লা? ও কি আমার তাচ্ছিল্যের, না, অন্কম্পার? প্রতিমায় ঈশ্বর প্রজা হয় আর জীয়ন্ত মান্যে হবে না? আমি কি ফ্টো কলসী যে জল রাখলে জল সব বেরিয়ে যাবে? আমি কি বালির বাঁধ যে আয়াঢ়ের বন্যাকে রোধ করতে পারব না?

মনে পড়ল তোতাপ্রীর কথা। তোতাপ্রী বলেছিল, 'তুমি যে কাম জয় করেছ তার প্রমাণ কি? স্বীকে দেশের বাড়িতে রেখে এখানে বনবাসে থেকে কামজয়ের কথা বলা সোজা। স্বীকে কাছে রেখে বলতে পারো তবে ব্রিঝ।'

এবার তো সেই পরীক্ষার সন্যোগ এসেছে। জোর করে নিজের বীরত্ব জাহির করবার জন্যে তো তিনি করছেন না, তাঁর কাছে সন্যোগ এসেছে বলেই তিনি পরীক্ষা করছেন। সমস্তই মহামায়ার ইঙ্গিত।

রামকৃষ্ণ বলে পাঠালো, 'সারদা আমার ঘরে এসে শোবে।'

সারদার ভয় করতে লাগল। এ আবার কী হল রামকৃষ্ণের! কিন্তু 'না' বলবার উপায় নেই। শাশ্বভূী বললেন, 'যাও যখন ও বলছে।'

ঘরের মধ্যে একান্তে ডেকে এনে রামকৃষ্ণ জিগগেস করলে সারদাকে, 'তুমি কি আমাকে সংসার পথে টেনে নিতে এসেছ?'

ঘোমটা-ঢাকা মনুখে হেণ্ট হয়ে দাঁড়াল সারদা। বললে, 'না। তোমাকে সংসার পথে কেন টানতে যাব? তোমাকে ইষ্ট পথেই সাহায্য করতে এসেছি।'

তবে বোস পাশটিতে, শোনো।

খই ভাজবার সময় যে খৈটি খোলার উপর থেকে ঠিকরে বাইরে পড়ে তাতে কোনো ১৩(৬০) দাগ লাগে না, কিন্তু গরম বালির খোলায় থাকলে কোনো না কোনো জায়গায় কালো দাগ লাগবেই। যা ঈশ্বরের পথে বিঘা বলে বোধ হবে তা মাই হোক আর স্ফ্রীই হোক, তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করতে হবে। ঈশ্বরের মতন কিছা নেই। রাবণ সীতার জন্যে মায়ার নানা রূপ ধারণ করছে, তব্ সীতা টলে না। এক জন

রাবণ বললে, 'রামর্প একবার হৃদয়ে ধরলে ব্রহ্মপদই তুচ্ছ হয়, পরস্ত্রী তো কোন ছার! তা রামর্প কি ধরবো!'

বললে, 'একবার রামর্প ধরে যাও না কেন?'

'কিন্তু আমি তোমার কে?' গভীর-সরল অন্তরে জিগগেস করলে সারদা।
'তুমি আমার বিদ্যা। তুমি সারদা, সরস্বতী। তুমি রুপ নিয়ে আসোনি, বিদ্যা
নিয়ে এসেছ। রুপ থাকলে পাছে অন্দ্র্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয় তাই
এবার রুপ ঢেকে এসেছ। এসেছ বিদ্যার আলো জ্বালিয়ে। তুমি জ্ঞানদানী।'
অত-শত কি বোঝে সারদা? বুঝে কাজ নেই কানাকড়ি। তার চেয়ে সেবা করি।
জ্ঞান বুঝি না, বুঝি ভক্তি, বুঝি সেবা। রামকৃষ্ণের পা টিপতে বসল সারদা।
পা টেপবার পর সারদাকে রামকৃষ্ণ প্রণাম করল।

ও কি! ছি! সর্বাধ্যে কুণ্ঠিত হল সারদা। বললে, 'আমি তোমার দাসী।'
'তুমি আমার আনন্দময়ী। যে মা মন্দিরে আছেন তিনিই এই শরীরের জন্ম
দিয়েছেন। তিনিই সম্প্রতি আছেন নবতে আর তিনিই এখন আমার পদসেবা
করছেন। তুমি কি শ্ব্যু এই ঘরের মধ্যে আছ? তুমি আছ আমার বিশ্বব্যাপিনী
হয়ে।'

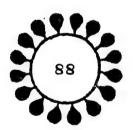

'মন রে, চেয়ে দ্যাখ। দেখছিস?'

বড় তক্তপোশটিতে বসে আছে রামকৃষ্ণ! একসঙেগ লাগানো ছোট খাটটিতে শ্রের আছে সারদা। শ্রের আছে লজ্জার জড়সড় হয়ে। আগাগোড়া গা ঢেকে। শ্রের পদতল দ্বিটি অনাবৃত। পদ্মদলের মত পদতল। তাতে পদ্মরাগের আভা। ঘরে দ্বজন ছাড়া আর কেউ নেই। দরজার খিল দেওয়া।

থমথম করছে নিশ্বতি মধ্যরাত। এটা বসন্ত কাল না? "ঋতুণাং কুস্মাকরঃ"— সেই মধ্ব-ঋতু না এখন? দক্ষিণেশ্বরের বাগানে গদ্গদ-গন্ধ ফ্ল ফ্টেছে অনেক। গৎগার উপরে বাতাস মন্থর হয়ে এসেছে। 'দ্যাথ চোখ ভরে। দেখছিস?'

ঘরের কোণে প্রদীপ জন্বছে না একটা? জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েনি? দেখতে পাচ্ছিস না তোর অন্যভূতির অন্তর্গন্ত অন্ধকারে!

'পাচ্ছি।'

'কী দেখছিস?'

'একটি অমল ও অন্পম সোন্দর্য। একটি অনাঘ্রাত কুস্ম্ম। একটি সর্বতো-মুখী শ্রী।'

'চোখে কাব্যের অঞ্জন লাগিয়ে দেখতে হবে না। চেয়ে দ্যাখ চর্মচক্ষে। কী দেখছিস?'

'একটি উদ্ভিন্নযৌবনা নারী। লাবণ্য-উমিলা স্লোতস্বতী।'

'শ্বুধ্ব তাই ?'

'স্বাস্থ্য সারল্য আর পবিত্তার সমাবেশ। অস্পৃন্ট, অনুপভুক্ত। বিরজ-বিশ্রুণ বিশ্ব-বিশোক।'

'কে হয় বল দেখি তোর?'

'দ্ব্রী হয়। যার সম্বন্ধে কোনো নিষেধ নেই, নিবারণ নেই। বরং যার পক্ষে শাদ্ব, যার পক্ষে সংসারস্থিত।'

'সেই স্বা আজ তোর নিভৃত শয্যায় এসে শ্রেছে। যে বেণ্টন করে দীণ্ডি পায় সে-ই স্বা। যাতে নতুন করে নিজেকে জন্মগ্রহণ করানো যায় সেই জায়া। চেয়ে দ্যাখ। সদ্য-প্রাণকরা স্বা। এ সম্পূর্ণ তোর। তোর আয়ত্তের মধ্যে।'

'দেখছি। অনিন্দ্যকান্তি। অপরূপ-স্নুন্দর।'

'হাাঁ, একেই বলে দ্রী-শরীর।' রামকৃষ্ণ মনের কাছে আরো উন্মন্ত হল। বললে, 'লোকে বলে এর চেয়ে ভোগ্য এর চেয়ে উপাদেয় কিছ্ম আর নেই প্থিবীতে। কি, গ্রহণ করবি?'

'কিন্তু--' উন্মনা মন বিমনা হয়ে রইল।

'হ্যাঁ, তবে ঐ দেহেই যদি আবন্ধ হয়ে থাকিস তবে আর সচ্চিদানক্ষণ ঈশ্বরকে পাবি না। দ্যাথ বিবেচনা করে। নারী চাস না নারায়ণী চাস?'

মন খাতখাত করে। তৃষ্ণার কুয়াশা সণ্ডিত হতে-না-হতেই জেগে ওঠে বৈরাগ্যের দ্বিষাম্পতি। বললে, 'কিন্তু কাম ভোগ করে কি কামের নিব্তিত্ত হবে?'

'তা হবে না। সেই জানিস না যযাতি কী বলেছিল? প্রত্রের যৌবন চেয়ে নিয়েও তার কামের উপশম হল না। ন জাতু কামঃ কামানাম্পভোগেন শাম্যতি। যতই আহ্বিত ততই আক্তি।'

'আর ঈশ্বরানন্দ?'

'ঈশ্বরানন্দ! এখানেও যত পান তত পিপাসা। তফাৎ এই, ওখানে ক্ষয়, গ্লানি, ক্লান্তি, খেদ, আর এখানে নিরংশ, নিরন্তর, নিরতিশয় আনন্দ। সেই যা বলেছিস বিরজ-বিশোক, বিশদ-বিশন্ধ—'

'আমি ঈশ্বরানন্দ চাই।' মন মুখ ফেরাল।

'দেখিস, ভাবের ঘরে চুরি করিস নে। পেটেম্বথে এক হ। ম্বথে বাহাদ্বরি মারবি

আর পেটে খিদে থাকবে তা হতে পারবে না। যদি চাস সোজাসর্ক টেনে নে স্বচ্ছন্দে। তাের হাতের নাগালের মধ্যেই তাে আছে। আছে তাের অধিকারের গণ্ডিতে। ল্বকোচুরির দরকার নেই।'

মন উসখ্স করে উঠল। সারদার অঙগ স্পর্শ করবার জন্যে হাত বাড়াল রামকৃষ্ণ।
সেই উদ্যতিতেই মন বে°কে বসল। ধীরে-ধীরে কোথায় ডুব দিল অতলে। লীন
হয়ে গেল আত্মস্বরূপে। দেহমনোহীন অনাদ্যন্ত সচ্চিদানন্দে।

যে হৃদয়োৎসবর্পা সমানমনোরমা, সে কি এতই অলপ, এতই লঘ্, এতই সহজলভ্য? তাকে আমি কী মূল্য দিলাম, তার পরীক্ষা হবে কিসে? তাকে আমি
কোথায় এনে প্রতিষ্ঠিত করলাম—তাতে। তার মূল্যেই আমি মূল্যবান। তার
মহত্তেই আমি মহনীয়।

ধড়মড় করে উঠে বসল সারদা। কে যেন তাকে তুলে দিলে জোর করে। এ কি! তিনি এখনো শোননি? বিছানার উপরে ঠায় বসে আছেন? বসে আছেন নিশ্চল, নিঃসংজ্ঞ হয়ে। রাত এখন কটা হল না-জানি। কতক্ষণ এমনি বসে থাকবেন! ভোর হতে বাকি কত?

এমন ভাবার্ঢ় ক্টম্থ ম্তি আর দেখেনি সারদা। তার ভয় করতে লাগল। জ্যোতিঃপ্র্প্তময় দিব্যম্তি স্পর্শ করতে তার সাহস হয় না। কিন্তু কি করে এই ভাব ভাঙাবে রামকৃষ্ণের? কি করে নিয়ে আসবে তাকে তার স্বচ্ছ স্বাভাবিকতায়? এমনি বসে থেকে-থেকেই চলে যাবেন নাকি শেষকালে?

ব্যুস্ত হয়ে ঘরের বার হল সারদা। ঝি কালীর মাকে কাছেই পাওয়া গেল। আকুল হয়ে বললে, 'শিগগির ভাশেকে ডেকে আনো। উনি যেন কেমন হয়ে গিয়েছেন।' কালীর মা গিয়ে ডাকাডাকি করে তুললে হুদয়কে।

কেমন আর হবেন! ভাবের ঘরে বাস করেন, ভাবের ঘোরে ভব হয়ে গিয়েছেন। নিজে ভবানী হয়ে এত ভাবিনী হবার কি দরকার!

হ্দয় গিয়ে রামকৃষ্ণকে নাম শোনাতে বসল।

যে নামে টান, সেই নামে জ্ঞান। আবার সেই নামেই পরিত্রাণ।

"আমার প্রাণ-পিঞ্জরের পাখি, গাও না রে, রহ্মকল্পতর্শাখে বসে রে পাখি, বিভূগ্নগান গাও দেখি, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সমুপক ফল খাও না রে॥"

কাশীপর্রের মহিমাচরণ চক্রবতী ঠাকুরের ভক্ত। কিন্তু পাণ্ডিত্যাভিমানই সব পণ্ড করেছে। ভক্তির চেয়ে শাস্তের প্রতি বেশি পক্ষপাত। খ্ব পড়াশোনা করেছে এমনি একটা ভাব দেখাতে সদা-ব্যস্ত। ইংরিজি আর সংস্কৃত ব্রুকনি সর্বদা তার মুখে ফ্টছে। শব্দাড়ন্বরের প্রতি তার মুগ্ধ দৃষ্টি। সে এক ইস্কুল করেছে, তার নাম প্রাচ্য-আর্য-শিক্ষা-কাণ্ড-পরিষণ। তার ছেলের নাম রেখেছে ম্গাণ্কমোলি পতিতুণ্ড। হরিণের নাম রেখেছে কপিঞ্জল। আর তার গ্রুরের নাম আগমাচার্য ডমর্বল্লভ।

দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের ঘরে আসতে ঠাকুর বলে উঠলেনঃ 'এ কি! এখানে ১৯৬ জাহাজ এসে উপস্থিত! এখানে ছোটখাটো ডিঙি-টিঙি আসতে পারে। এ যে একেবারে জাহাজ!

এ শ্ব্ধ তার পশ্ডিতম্মন্যতার প্রতি কটাক্ষ। সকলে হেসে উঠলেও মহিমাচরণ হয়তো খ্রিশই হল। সে নৌকো নয়, সে জাহাজ!

এ জাহাজকে সহজ করে দিতে চাইলেন ঠাকুর। বললেন, নাম করো। নাম করলে অহঙ্কার দ্বের যাবে। পাণ্ডিত্যের বাইরে স্বধাভান্ডটিকে দেখতে পাবে তখন।

গের রা আর র দাক্ষ পরে একেক দিন চলে আসে মহিমাচরণ। বাঘের ছাল পেতে বসে পণ্ডবটীতে। র দাক্ষের মালা ফিরিয়ে জপ করে। কখনো একটা তানপরা নিয়ে গান গায়। যেন কত বড় একজন তন্ময় সাধক!

वािष् यावात आरंग वारचत हानि ठेाकूरतत घरतत एमसारन होि ७८स तारथ।

'এ কেন রাখে জানিস? দেখলেই লোকে জিগগেস করবে এ বাঘের ছাল আবার কার! তখন আমি বলব, মহিমাচরণের, আর তাতেই ওর মান বাড়বে!'

কেবল নিজের নাম, নিজের মান। ওরে, তাঁর নাম কর। তাঁর মান রাখ।

তাঁর নামেই বন্ধনমোচন হবে। বটের বীজ দেখেছিস? লাল শাকের বীজের চেয়েও ছোট। তা, ভগবানের নামের বীজ কতট্বকু? হয় একটি অক্ষর নয় দুটি অক্ষর। তা থেকেই কালে ভাব, ভঙ্জি, প্রেম—কত কি!

সেই নামের মন্ত্রই দিলেন মহিমাচরণকে। সহজ হবার সহজ নিয়ম। মৃত্ত হবার সরল সৃত্তে।

'শ্বধ্ব এগিয়ে পড়ো। আরো এগোও। পাবে চন্দন কাঠ, কিন্তু ওখানে থামলে চলবে না, আরো এগোও। পাবে রুপোর খনি, থামলে চলবে না, আরো এগোও। তার পরে, সোনার খনি, পাবে হীরে-মানিকের খনি—তব্ব থামা নেই। এগিয়ে পড়ো। এহ বাহ্য, আগে কহ আর—'

মহিমাচরণ কাতর স্বরে বললে, 'আজে, টেনে রাখে যে। এগত্তে দেয় না।' 'কেন, লাগাম কাটো। ঘোড়া ছর্টিয়ে দাও।'

'কি ভাবে কাটব?'

'শ্বধ্ব তাঁর নামের গ্বণে কাটো। কালীর নামে যে কালপাশ কাটে।' আর কিছ্ব নয়, শ্বধ্ব তাঁর নাম করো। একট্ব স্থির হয়ে বসে তাঁকে স্মরণ করো, আহ্বান করো।

যে নাম-দাতা সেই আবার নাম-শ্রোতা। হৃদয় নাম শোনাতে লাগল। ভাবভূমি থেকে সারা রাত আর নামল না রামকৃষণ। নামধর্ননতে সমাধি ভাঙল শেষকালে। প্রভাতের সীমানায় এসে।

সারদাকে কাছে ডেকে নিল রামকৃষ।

'একা-একা ঘরে আমাকে অমনি কাঠ হয়ে বসে থাকতে দেখে তোমার খ্র ভয় করছিল, না?'

তা আর বিচিত্র কি! কোথায় শান্তিতে একট্ব ঘ্রম্বে, তা নয়, তোমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আসলে ভয় নয়, আসলে আনন্দ! 'শোনো, আরো অনেক রকম হয়তো ভাব হবে রাবে। ভয় পাবে না। কোন ভাবে কোন মন্ত্র শ্রনিয়ে আমার বাহ্যজ্ঞান আনতে হবে তোমাকে সব শিখিয়ে দিচ্চি।'

সারদা যেন ভরসা পেল।

724

কিন্তু, জানো, ভাব ছাড়া লাভ নেই। 'সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে? হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুন্বকে ধরে।' আমি লোহা, তিনি চুন্বক। তিনিই আমাকে ধরেছেন। মর্ত্যশয়ন থেকে নিয়ে যাছেন সেই অনন্তশয়নে। যেখানে অনন্তনাগের উপরে বিষয় শয়ান।



শুধু প্রথম রাত্রি নয়, প্রতি রাত্রি। ঘোমটাতে মুখখানি ঢেকে সর্বাঙেগ কুণ্ঠিত হয়ে নিঃশব্দে শ্বয়ে থাকে সারদা। শুরে থাকে তর্রালত সরলতায়। সমাপিত প্রশান্তিতে। স্পূহা নেই প্রতিবাদ নেই, প্রতীক্ষা করে আছে ধৈর্যের মত, তিতিক্ষার মত। তপস্যার মত। নিদাহীন নিশীথ ঝাঁ-ঝাঁ করছে। শোনা যাচ্ছে গণ্যার কলস্বর। হাত বাড়িয়ে ধরলেই হয়। টেনে নিলেই হয় আলিঙ্গনে। বৃন্ত থেকে কুসুম-চয়নে এতটাকু কণ্টক নেই। স্নানাবতরণে নেই এতটাকু পদস্থলন। কিন্তু আমি তো জৈব প্রয়োজনে নয়, আমি দৈব প্রয়োজনে। আমি ষোলো আনা করলে মানুষে যদি এক পয়সা করে। তाই বলে গোঁ ধরে কিছু করে না। করে না কোনো অন্ধ একরোকোমি। সদসং বিবেচনা ক'রে করে। সারাক্ষণ মনের সঙ্গে চলে কঠিন বোঝাপড়া। চলে জটিল বাদান্বাদ, সক্ষ্ম বিচারমীমাংসা। মনকে সম্পূর্ণ ছুটি দেয়, নিষ্ঠার হাতে তার ট্রটি টিপে ধরে না! বল না কি বলবি, যা না কোথায় যাবি, নে না যা তুই চাস। কিন্তু তার আগে আমার পাশে বোস একট্ব শান্ত হয়ে। আমার সঙ্গে দুটো কথা ক। গোঁয়ারের মতন অমন গোঁজ হয়ে থাকিস নে। স্ফূর্তি করে তর্ক কর আমার সঙ্গে। মামলায় যদি তুই জিতিস আমাকে তুই বে'ধে নিয়ে যাস জেলখানায়। জানি, তুই কি বলবি। কিন্তু কত দিন ধরে করতে পারবি এই দেহস্তব, তাই শ্বে আমাকে বল। লতাপাতাঘেরা শান্তশীতল মাটির কুটিরে যে যেতে চাস তার মাধ্র্য কি আমি জানি না? কিন্তু তার চেয়ে—তাকিয়ে দ্যাখ দেখি এই

রাত্রির আকাশের দিকে, এই অবিচ্ছিন্ন অন্ধকারের দিকে—এই মহামোনের মধ্যে ঈশ্বরের মন্দিরটি কি বেশি রমণীয়, বেশি মোহনীয় নয়? আর কী তুই চাস এই শমশাননাটোর রঙ্গশালায়? যুবতীর চর্ম-মাংস-রক্ত-বাঙ্প? যোগবাশিষ্ঠ পড়িসনি? রামচন্দ্র কী বলছেন? বলছেন, যুবতীর চর্ম-মাংস-রক্ত-বাঙ্প যদি আলাদা-আলাদা করে রেখে সোন্দর্ম দেখতে পাও, তবে দেখ তাই একদ্রুটে। নইলে মিছে আর কেন মুগ্ধ হওয়া?

জোয়ারের জলের মতন এই যোবন। অল্পোচ্ছ্রিসিত, অচিরন্থায়ী। কিন্তু ভুবন-ব্যাপী এই ঈশ্বর্গাসন্ধ্ন। এ চিরকাল সমানস্রোত, অচ্ছিন্নপ্রবাহ। বল, স্নানের জন্যে কোন ঘাটে তুই অবতরণ কর্রাব?

তোর উপরে আমি জোর খাটাতে চাই না। তুই জাগ্রত, ব্রণিধমান, কুশাগ্রতীক্ষা।
তুই নিজেই হিসেব করে দ্যাখ। ক্ষয়ন্বারে যাবি, না, যাবি অক্ষয় মন্দিরে?

বৃশ্ধদেবের সংসারত্যাগের আগে কতগৃন্দি সৃন্দরী যুবতী এসেছিল তাঁকে প্রলাম্থ করতে, প্রতিনিবৃত্ত করতে। দীর্ঘ রাত প্রমোদোৎসবে মাতামাতি করে ক্লান্ত হয়ে ঘুনিয়ের পড়েছে এতক্ষণে। তাদের দিকে তাকালেন বৃশ্ধদেব। নিদ্রার বিকৃতিতে কী কুৎসিত দেখাছে মেয়েগ্নলোকে। বৃশ্ধদেব দেখলেন এ তো শমশান, এখানে আবার প্রমোদলীলা কোথায়!

মন, তাই বলি, তুই কি এক বেলার কাঙালীভোজনে যাবি, না, যাবি চিরন্তন অম্তের নিমল্রণে?

ভিক্ষ্মহাতিস্স পর্বতচ্ড়ায় বসে তপস্যা করেন। পাহাড় থেকে নেমে সেদিন চলেছেন অনুরাধাপুর গ্রামের দিকে। সেই গ্রামের এক স্কুদরী যুবতী প্রামীত্যাগ করে সেদিন পথে বেরিয়েছে। সহসা দেখা হল সেই সোম্যদর্শন ভিক্ষ্র সংগা। যুবতী বিলোল কটাক্ষ করে মদির অধরে হেসে উঠল। ভিক্ষ্য তাকালেন তার দিকে। দেখলেন বিকশিত মিল্লকার মত স্কুদর দন্তপঙ্ক্তি। কিন্তু মনে হল যেন কঙ্কালের হাসি। এক অস্থিসার কঙ্কাল তাঁর দিকে চেয়ে বিকটবদনে হাসছে। কিছ্ম্কণ পরে সেই যুবতীর স্বামীর সংগ দেখা। স্বামী জিগগেস করলে, 'এই পথে কোনো নারীকে আপনি দেখেছেন?'

'নারী?' ভিক্ষ্ম উদাসীনের মত বললেন, 'নারী না প্রেম্ব বলতে পারব না। দেখলাম একটা কঙ্কাল হে'টে যাচ্ছে।'

মন, বল, নারীকে কঙকালে নিয়ে যাবি, না, তাকে মনোময়ী প্রতিমা করে বসাবি হৃদয়ের পদ্মাসনে?

য্বতীর মাথার খ্রালিটি একবার কল্পনা কর। সেই তো তোর মহামোহের ফাঁদ। কিন্তু সেই যে ম্খার্রবিন্দ সে এখন কোথায়? কোথায় সেই অধরমধ্ব? কোথায় সেই আয়ত কুটিল কটাক্ষ? কোথায় সেই দন্তর্নাচকোম্দী? কোথায় বা সেই মঞ্জ্বগ্রেঞ্জ আলাপন? কোথায় বা সেই মদনধন্ব মত ভঙ্গ্বর দ্র্বিলাস? এই করোটির বাটিতে তুই আর কী মদিরা পান করবি?

মন, শোন, একট্ন অমৃত-মদ খাবি? পাত্র খ্জছিস? খ্রি-খ্রিল লাগবে না। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই সেই অমৃতের ভাণ্ড। রামকৃষ্ণ আবার সমাধিতে বিলীন হল।

নিস্তব্ধতারও বৃ,ঝি ডাক আছে। সেই মৌনের ডাকে জেগে উঠল সারদা।

দেখল যেন কপরেগোর মহাদেব বসে আছেন। পর্বতের মধ্যে মহামের, সরোবরের মধ্যে মহাসাগর।

তুমি সর্বধারী ধরিবা। আমি ঋত, সত্য, ধৈর্য, শ্রের, শোচ, সন্তোষ। তুমি দ্য়া ক্ষমা নীতি কান্তি লজ্জা সহিষ্ণতো। আমি বিগত-বিষয়-রসরাগ। তমি সর্বরাগস্বর পিণী।

তমি দিব্যাম্বরা, আর আমি দিগম্বর।

ঠিক-ঠিক নামটি মনে আছে সারদার। এই ভাবে কোন মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে স্মতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাই সে নিষ্ঠার সংগে ভক্তির সংগে উচ্চারণ করতে লাগল। সেই উচ্চারণে মিশল এসে তার ধৈর্যের মাধ্যে, তার সম্মতির স্নিন্ধতা। তমি স্মৃতি তমি মেধা তমি বাকা।

আমি উপলব্ধি আর তুমি উচ্চারণ।

সমাধি ভাঙল রামকুস্থের। ঘোমটা সরিয়ে পরিপূর্ণ চোখে দেখছিল বুরি সারদা। রামকুষ্ণের ধ্যান ভাঙতেই বৃহত হাতে মূখের উপর আবার ঘোমটা টেনে দিলে। রামকৃষ্ণ বললে, 'এবার তুমি একটা শোও। রাত পোহাতে এখনো খানিক দেরি আছে।'

কিন্তু এমনি করেই কি কাটবে রাতের পর রাত?

কে একজন স্বীলোক ধরে বসল সারদাকে। তুমি কি ন্যাকা না বোকা? 'কেন, কী হয়েছে?' সারদা অবাক হয়ে রইল।

'তুই কি ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানিস না?' স্ত্রীলোকটি বিদ্রুপ করে উঠলঃ 'গাঁয়ের মেয়ে বলে কি তুই এমনি আহাম্মক হবি? গাঁয়ের মেয়ে কি আর বিয়ে करत ना? श्वामी निरा घतराशात करत ना? जाएनत एएलभूटल रा ना?' 'তা, আমি কী করলাম!'

'তুমি হাঁদী, তুমি আবার কী করবে? বলি, তোর স্বামীকে কি তুই ভেসে যেতে দিবি? সংসারে তার মন নেই, সে মন তুই জাগিয়ে দিবি নে? ভোগের দিকে তাকে টেনে আনবি নে? তোর কপাল তুই চিবিয়ে খাবি? ধর্মপত্নী হয়ে এমন অধর্ম ঘটাবি তই?'

বিমুদ্রের মত তাকিয়ে রইল সারদা। অধর্ম! তার ঠাকুর তাকে দিয়ে অধর্মের অভিনয় করিয়ে নিচ্ছেন?

'তা ছাড়া আবার কি? তোকে বিয়ে করেছে অথচ তোকে তোর সংসারধর্ম করতে দিচ্ছে না, এ তো ঘোরতর অধর্ম! তুই স্ত্রী হয়েছিস, তুই এবার মা হবি নে? তুই তোর পাওনা-গণ্ডা ছাডবি কেন? স্বামীর কাছ থেকে আদায় করে নিবি ষোলো আনা। বলবি গিয়ে সোজাস্বজি—আমি সন্তান চাই। আমি মা হব।

সরলতার প্রতিমূর্তি সারদা।

রামকৃষ্ণকে সেই রাগ্রে বললে তাই সে স্পণ্ট করে। ঘোমটা-ঢাকা মুখের মধ্য থেকে কেমন অশ্ভত শোনাল কথাগুলে।

'সবাই বলছে, আমার একটাও ছেলেপ**্**লে হবে নি? বিয়ে হয়েছে আমার, তা নইলে সংসারধর্ম বজায় থাকবে কিসে?'

কথা শনে চমকে উঠল রামকৃষ্ণ। সারদার মূখে এ কী কথা!

সারদা উপযাচিকা হয়ে পা টিপতে লাগল রামকৃষ্ণের। ছোট খাটটিতে তার শোবার কথা, বড় তন্তুপোশটিতে এসে বসল।

মহামায়ার চাতুরী ব্ঝতে পেরেছে রামকৃষ্ণ। সে হাসল মনে-মনে। মন্দিরের ভবতারিণীকে উদ্দেশ করে বললে, 'তোর চালাকি ধরতে পেরেছি। তুই এত দিন নিজের ম্তিতি এখানে ছিলি, আজ তোর কী খেয়াল হল, স্মীর ম্তি ধরে এলি আমার কাছে। তুই যদি তাই আসতে পারিস আয় আমার কাছে। তুই আসতে পারলে আমার ভয় কী!'

সারদা আড়ণ্ট হয়ে রইল। চকিতে কেমন যেন হয়ে গেল আরেক রকম।
রামকৃষ্ণ বললে, 'তুমি মা হতে চাও? তা মোটে একটি ছেলে খ্রুছ কি গো?
দেশ-দেশান্তর থেকে তোমার কত ছেলে আসবে, সব মাতৃমন্তে মাতোয়ারা। তুমি
যে তখন মা-ডাকে তিন্ঠোতে পারবে না।'

সারদার মুখে আর কথা নেই। দেহে আর দেহবোধ নেই।

ঠিকই হয়েছে। মহামায়া ঠিক ভাবটিই এনে দিয়েছেন তোমার মধ্যে। তুমি জীবের জননী হবে। যে বিশ্বজনের জননী হবে তার মধ্যে এই সন্তানকামনাটি না এলে চলবে কেন? তোমার তো এ শ্ব্ধ দেহস্বথের ছলনা নয়, তোমার এ শ্ব্ধ মাতৃত্বভাতি। ঈশ্বরের এই সংসারে, এই পরমানন্দের মন্দিরে, তুমি লীলালাবগ্যকল্যাণী শ্রীমতী মাতা।

সারদা সরে গেল নিজের খাটে । আত্মানন্দে ঘর্মিয়ে পড়ল।

রাতের পর রাত চলতে লাগল এই রতিহীন বিরতির পরীক্ষা। े এই বিরতি দিয়ে ঈশ্বরের আরতি।

একেই বলে সহজ-অট্রট অবস্থা। সহজ, কেননা স্বস্থানে নিয়তস্থিত; আর অট্রট, কেননা ব্রহ্মচর্য থেকে বিচ্যুতি নেই এক বিন্দু।

এ হচ্ছে সেই অবস্থা—'রমণীর সঙ্গে থাকে না করে রমণ।'

ঈশ্বর দর্শন হলে রমণ-সনুখের কোটি গন্থ আনন্দ হয়। গোরীচরণ বলত, মহাভাব হলে শরীরের রোমক্প পর্যন্ত মহাযোনি হয়ে যায়। একেকটি রোমক্পে আত্মার সহিত মহারমণ হয়।

পতঞ্জাল বলেছে, রহমুচর্য প্রতিষ্ঠাতেই বীর্য লাভ। যার বীর্য আছে তারই ভক্তি আছে। যার বীর্য আছে তারই আছে বজ্রবন্ধন। তারই আছে অনন্যচিত্ততা। রামকৃষ্ণ উত্তীর্ণ হল সেই বীর্যের পরীক্ষায়। সেই স্থৈর্যের পরীক্ষায়।

"রাঁধননি হইবি ব্যঞ্জন রাঁধিবি হাঁড়ি না ছইইবি তায়, সাপের মনুখেতে ভেকেরে নাচাবি সাপ না গিলিবে তায়। অমিয় সাগরে সিনান করিবি কেশ না ভিজিবে তায়॥"

উত্তীর্ণ হলেন সেই নির্বিকল্পের সাধনায়।

তুমি বীর্ষবতী বিদ্যা। তুমি বলবতী মেধা। তুমি ধারণাবতী স্মৃতি।
সারদাকে ডেকে তুলল রামকৃষ্ণ। বললে, 'তোমাকে আবার সেই কথা জিগগেসঃ
করছি, সারদা! তুমি কি আমাকে সংসারপথে টেনে নিতে চাও?'
'না।' সারদা বললে, 'তোমাকে তোমার ইন্টপথেই সাহাষ্য করতে চাই।'
'বেশ।' তৃগ্তির প্রসাদে বৃক ভরে গেল রামকৃষ্ণের। বললে, 'এবার তবে ঘ্রমোও নিশ্চিন্ত হয়ে।'

কতক্ষণ পরে আবার ডেকে তুলল সারদাকে। বললে, 'সত্যি করে বলো তো, তোমার কী মনে হয়, আমি কি তোমাকে ত্যাগ করেছি?'

'বা, তা কেন মনে হবে? আমাকে তুমি গ্রহণ করেছে।' শাল্ত সমপ্ণে ঘ্মাল সারদা। এ অপ্ণ কে বলে? এ অর্চনা।

রামকৃষ্ণ বললে, তুমি বাণী। তুমি কর্না। তুমি আমার নামস্বাদময়ী ভিক্ষা। যোগেন-মা বড়লোকের ঘরের বউ, কিন্তু সংসারের জনলায় বড় জনলছে। তাপ-হরণের খবর পেয়ে সটান চলে এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। রামকৃষ্ণ তাকে স্থান দিলে। বললে, সারদার কাছে যাও। শান্তির স্পর্শটি ওর কাছে।

দ্বদিনেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল যোগেন-মা। যেখানে একনিষ্ঠ সেখানেই ঘনিষ্ঠ! তার কাছে সারদা আক্ষেপ করল, 'ওঁর কেমন ভাব হয় দেখলে!' 'দেখলমে।'

'আমার ইচ্ছে হয় আমারো এমনি ভাব হোক। তুমি ওঁকে গিয়ে একট্ব বলবে?' 'কি বলব?' যোগেন-মা তো অবাক।

'যাতে আমাকে একট্র ভাব-টাব দেন। আমার নিজের বলতে বড় লম্জা করে।' একা তন্তপোশে বসে আছে রামকৃষ্ণ, যোগেন-মা প্রণাম করে দাঁড়াল এক পাশে। সারদা কি বলেছে বললে সরলের মত।

রামকৃষ্ণ কথা বলল না। গম্ভীর হয়ে রইল।

নহবতে ফিরে এল যোগেন-মা। দেখল সারদা প্জায় বসেছে। সন্তর্পণে দরজাটা একট্ব ফাঁক করল। দেখল আপন মনে হাসছে সারদা। কতক্ষণ পরেই আবার দরবিগলিতধারে কামা! কতক্ষণ পরে একেবারে সমাধিস্থা।

'তবে না তোমার নাকি ভাব হয় না?' সমাধিশেষে সানন্দ কপ্ঠে প্রশন করল যোগেন-মা।

সলজ্জ মৃথে হাসল একটা সারদা। বললে, 'কি জানি যোগেন, কেমনতর হয়ে গেল। একটা মহানন্দের মধ্যে গিয়ে পড়লম। তাঁর ভাবের ঢেউ এসে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তিনি আমার চমস্পিশ করেননি বটে, কিন্তু তিনি য়ে আমার মর্মস্পশ করেছেন।'

তুমিই নিতে পারবে আমার ভাব। তুমিই ভবভয়শমনী সর্বাসিন্ধিপ্রদানী।



আর আমাকে ছলনা করিস নে মা। আমি তো কামজয় করেছি, কিন্তু ওর মধ্যে কামভাব আনিস নে।

আকুল হয়ে প্রার্থনা করে রামকৃষ্ণ। ও যদি কামময়ী কামিনী হয়ে ওঠে, তা হলে, কে জানে আমার এই তেজ-বীর্য ধ্রুয়ে যাবে কি না। কে জানে, সংযমের বাঁধ ভেঙে জাগবে কি না দেহবুদ্ধ।

তাই মা, আমি তোর দ্বয়ার ধরে পড়ে আছি, আমাকে কৃপা কর। সারদাকে তুই সারভূতা করে দে। আমি যদি মা প্রেম, সারদা পবিত্রতা!

সংসারর গমণে এ কী অভুত প্রার্থনা। নবীনযৌবনা দ্বীকে সামনে রেখে এক জন সমর্থ-স্কৃত বীর্যবান য্বকের অসাধারণ আরাধনা! আমার দ্বীকে কামমোহিনী করিস নে, কালমোহিনী করে দে।

আমি আর কিছু চিনি না। আমি শুধু তোকে চিনি। 'আমার মা আছেন আর আমি আছি।' আমাকে কে টলায়? 'ঝড়ে গাছ নড়ে যত, তর্ব বন্ধমলে তত।' মা কুপা করলেন। ধরা দিলেন সেই ঘরে এসে। ধরা দিলেন সারদার মধ্যে। লবকুশ হন্মানকে খুব কষে বাঁধলে দড়ি দিয়ে। ছোটুটি হয়ে হন্মান বাঁধন নিলে সর্বাভেগ। দেখে লবকুশের মহাখ্নি। মহাবীর ধরা পড়েছে। তখন হন্মান বললেঃ

> "ওরে কুশীলব করিস কি গোরব ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে?"

কুপা করে মা-ই ধরা দিয়েছেন। করালেনও তিনি, পাওয়ালেনও তিনি। তিনিই সারদার মধ্যে দেখালেন জগদী শবরীকে।

আট মাস এক শয্যায় রাত কাটাল দ্বজনে। সে এক বিচিত্র সাধনা। শবসাধনার চেয়ে ভীষণতরো কঠিনতরো সাধনা—এই সজীব সাধনা। আগন্ব যত জনলে ঘি তত জমাট হয়। সূর্য যত জনলে তত সংহত হয় তুষার। চন্দ্র যত পূর্ণ হয় তত শান্ত হয় সমন্দ্র। এ এক অভিনব সাধনা। শবসাধনা নয়, নব সাধনা।

"আমার অন্তরে আনন্দময়ী সদা করিতেছেন কেলি, আমি যে ভাবে সে ভাবে থাকি নামটি কভু নাহি ভুলি। আবার দ্ব আঁখি ম্বিদলে দেখি অন্তরেতে ম্বুডমালী॥" সাধন শেষে রামকৃষ্ণ ঠিক করল সমারোহে একবার কালীপর্জাে করব। জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা—১২৮০ সাল—ফলহারিণী কালীপর্জাের দিন। সেই দিনটিই প্রশস্ত।

কিন্তু কালীপনজো মন্দিরে হবে না! কালীর যে 'গ্রুগ্ত ভাবে আগতলীলা।' তাই তার প্রজাও হবে গ্রুগ্ত ভাবে। রামকৃষ্ণের নিজের ঘরে। প্রজো হবে স্থার। যোড়শীরূপিণী সারদার।

> "মা বিরাজে ঘরে ঘরে জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে।"

মিন্দিরে জাঁকজমক করে মাম্বলি প্রজো হচ্ছে। সে প্রজোর প্রজার হৃদয়।
তাই নিয়ে সে শশবাসত। রামকৃষ্ণ বললে, 'এ দিকে একট্ব দ্বিট রাখিস।'
ঠিক আছে। সব যোগাড়যন্ত করে দিয়েছে হ্দয়। দীন্বলে একটি ছেলে,
জ্ঞাতিসম্পর্কে ভাই-পো হয়, রাধাগোবিন্দের মন্দিরে প্রজো করে, ফ্ল-বেলপাতা
যোগাড় করে আনলে। জিগগেস করলে, এ কেমনতরো প্রজা?

রামকৃষ্ণ ব**ললে,** 'এ রহস্যপ্জা।'

রাত নটা। কালীবাড়িতে নানা গান-বাজনা হচ্ছে, সর্বত্র হৈ-রৈ। রামকৃষ্ণের ঘর বন্ধ। রামকৃষ্ণ অনুস্পিত্ত।

তার খোঁজ আর কে নেয়!

সারদাকে বলা ছিল আগের থেকে। যেমন-কে-তেমন সাধারণ বেশে মুখে ঘোমটা টেনে রাত নটার সময় ঠিক এসে ভেজানো দরজায় ঘা দিলে। রামকৃষ্ণ তাকে এনে বসাল পি'ডির উপর।

পিণিড়র উপরে আলপনা-আঁকা। সামনে-পাশে প**্জার সম**স্ত উপকরণ সাজানো।

রামকৃষ্ণ বললে, 'বোসো। পশ্চিমম্খো হয়ে বোসো।' বলতে-বলতেই বন্ধ করে দিলে দরজা।

রামকৃষ্ণের তক্তপোশের উত্তর পাশে গণগাজলের যে জালা ছিল তার দিকে মুখ করে বসল সারদা। রামকৃষ্ণ বসল প্রবম্থো হয়ে। যেখানে পশ্চিম দিকের দরজা তার কাছে।

প্রথমে সারদার পায়ে আলতা পরিয়ে দিল রামকৃষ্ণ। কপালে-মাথায় সি<sup>৽</sup>দর্র মাখিয়ে দিল।

न्भर्गत्ने भातमात व्यर्थवाद्यम्भा द्रायः राजा।

তার পর পরনের শাড়ি ছাড়িয়ে নিয়ে পরিয়ে দিল নববন্দ্র। থালায় করে মিষ্টি দিল খেতে। বললে, খাও। খাবার পরে পান দিল মুখে।

ষোড়শোপচারে প্জা হচ্ছে 'ষোড়শীর'। প্জার উপকরণগর্নল সংশোধিত হল। মন্ত্রপত্ত জল ছিল সামনের কলসে, যথাবিধানে অভিষিত্ত করল সারদাকে। ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ—প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল রামকৃষ্ণঃ

হে কালিকা, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী জননী, হে ত্রিপর্রস্ক্রী, সিদ্ধিদ্বার ২০৪ উন্মুক্ত করো। এর দেহমন পবিত্র করে এতে আবির্ভূত হও, এতে বিরাজিত থাকো। জগংসংসারের সর্বকল্যাণকরণ সম্পূর্ণ করো।

হে কপালিনী, আমাকে ভার্যা দাও মনোরমা। শুধু মনোরমা নয়, মনোবৃত্তি-অনুসারিণী। আমি যদি ভাবাতীত হই, ও-ও হোক তদ্ভাবভাবিত। আমাদের দৈহিক বিবাহ নয়, আত্মিক বিবাহ। আমাদের আত্মানন্দ।

প্জার চরম উপচার প্রণাম। জপ ধ্যান প্রার্থনা উপাসনা—সমস্ত কিছুই এই শেষ প্রণামটির জন্যে। এ প্রণিপাতটিই শেষ অর্ঘ্য। রামকৃষ্ণ বিল্বপত্রে নাম লিখল। আগে-আগে যত সাধন-ভজন করেছে তার সব বেশবাস তোলা ছিল সযক্রে—তাই নামিয়ে একসঙেগ করলে। রুদ্রাক্ষের মালা, কবচ, যা কিছু সাজসরজাম ছিল, তাও বাদ দিলে না। সকল আবরণ-আভরণ, সকল সাধনসিদ্ধির ধন একর করে সারদার পায়ে অঞ্জলি দিলে। বললে, 'যত জপ-তপ সাধন-ভজন যত আচার-বিচার, যত কর্মকান্ডের মালা—সব তোমার দুর্টি পায়ে অর্পণ করলাম। এ প্রজাতেই আমার সমস্ত প্রজার ইতি হল।'

বলে সারদাকে প্রণাম করল রামকৃষ।

সারদা দেখছে সব চোখ মেলে। কিন্তু সাড় নেই, মুখে কথা ফুটছে না। মুন্ময়ীকে চিন্ময়ী করেছিল এক দিন। আজ আবার অপ্রমেয়াকে প্রতিমায় নিয়ে এল।

সারদা শঙ্থকঙকণধারিণী লোকমাতা।

'হে সর্ব মঙ্গলম্বর্পা সর্বার্থ সাধিকা, হে শরণদায়িনি ত্রিনয়নী, সনাতনী নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।'

আত্মনিবেদন করে রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হয়ে গেল।

রাত্রি প্রায় তিন প্রহর, ধ্যান ভাঙল রামকৃষ্ণের। সারদা তখনো নিশ্চল হয়ে বসে আছে পিশিডতে। তদগত তন্ময় হয়ে।

রামকৃষ্ণ বললে, 'পূজা শেষ হয়েছে। এবার যেতে পারো নবতে।'

সারদা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল পি°ড়ি ছেড়ে। উঠেই নবতের দিকে ছুট দিলে। একটা প্রণাম করে আসা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারল না। ছি, ছি, নি\*চয়ই ঠিক ছিল। মনে-মনে তাই এখন প্রণাম করলে রামকৃষ্ণকে। প্র্জ্য-প্র্জকে ভেদ নেই সেই ভাবাতীতের রাজ্যে।

লক্ষ্মী বললে, 'তোমার এত লঙ্জা, তুমি কাপড় পরাতে দিলে কি গো!'

'কি জানি, আমি তখন যেন কি রকম হয়ে গিয়েছিল ম !'

'তার পর উনি তোমাকে মিণ্টি খাওয়ালেন, পায়ে ফ্রল দিলেন, হাত দিলেন, তুমি ঠায় বসে রইলে?'

'কি জানি বাপ্ন, বসে রইল্ম। সব দেখছি বটে, কিন্তু কথা বলতে পারছি না, নড়তে-চড়তে পারছি না।'

'আর কেউ টের পেল না?'

'কি করে পাবে! দরজা বন্ধ যে।'

'তুমি মহাশক্তি। মহাশক্তি না হলে এ প্রজা গ্রহণ করে এমন শক্তি কার?'

সেই থেকেই ভাব হয় সারদার।

নবতের ঘরটিতে শ্রের আছে সারদা, তারই বিছানার এক পাশে যোগেন-মা ঘ্রম্চেছ। রাত্রে কোথাও হঠাৎ বাঁশি বেজে উঠল।

বাঁশির স্বরে ভাব হল সারদার। যেন সে বেণ্রবিনোদিনী রাধিকা হয়ে গেল। থেকে-থেকে হাসতে লাগল আপন-মনে। দেখতে লাগল ব্রঝি বা সেই বংশী-বটবিহারীকে।

বিছানার এক কোণে তাড়াতাড়ি সরে বসল যোগেন-মা। বসেই রইল যতক্ষণ না ভাব ভাঙে। ভক্তিমতী হলে কি হয়, সংসারের মধ্যে তো আছে, যোগেন-মা ভাবল যদি তার ছোঁয়া লেগে সারদার ভাব কেটে যায়!

সেই ভাবের চরম হল নীলাম্বরবাব্র বাড়িতে। ছাদে বসে ধ্যান করছিলেন শ্রীমা, পাশে গোপাল-মা, যোগেন-মা বসে। ধ্যানের পর আর সমাধি ভাঙে না শ্রীমা'র। অনেক নাম শোনাবার পর হু স যদি বা হল, শ্রীমা উদ্ভাল্তের মত বলতে লাগলেন, 'ও যোগেন, আমার হাত কই, আমার পা কই? আমি কি করে ঢ্কেবো এই শরীরের মধ্যে?'

স্ত্রী-ভক্তেরা শ্রীমা'র হাত-পা টিপে দিতে লাগল—এই ষে পা, এই যে হাত। তব্র, দেহটা যে কোথায় পড়ে রয়েছে, চট করে খুঁজে পাচ্ছেন না।

সারদা চলে গেল নবতে। রামকৃষ্ণ বললে, এবার শান্তিতে ঘ্রমোও গা মেলে। আমার কাছে থাকতে, আর সারা রাত বসে থাকতে জেগে, কখন কী ভাব হয় আমার আর কখন কী নাম-মন্ত্র বলে আমাকে সচেতন করো! এতে কী কার্ স্থ থাকে না শরীর থাকে? তুমি মা'র কাছে নবতে গিয়ে ঘ্রমোও।

তাই যাব। তুমি যেমন নাচাও তেমনি নাচি। যাব বিরহের মন্দিরে, সেখানেই বিশ্বনাথের আরতি করব। আমার বসন নিয়েছ, তুমি নাও আমার সমসত বাসনা। বিদ্বেরর দ্বাী দ্নান করছে, ঘরের বাইরে কৃষ্ণের ডাক শোনা গেলঃ বিদ্বর! বিদ্বর! কৃষ্ণকশ্ঠের দ্বর শ্বনে বিহ্বল-ব্যাকুল হয়ে বিদ্বর-পত্নী ছ্বটে এল গৃহন্বারে। কিন্তু, কি লজ্জা, ব্যাকুলতায় বসনখানিই ফেলে এসেছে ভুল করে। তখন আর পিছ্ব সরবার পথ নেই, কৃষ্ণের কাছে সে সম্পূর্ণ উন্মোচিতা। কৃষ্ণ তক্ষ্বনি তার নিজের উত্তরীয় বিদ্বর-পত্নীর গায়ে ছ্বড়ে দিল। ব্রুস্ত হাতে তাই দিয়ে কোনো রক্মে গা ঢাকবার চেন্টা করলে, কিন্তু কৃষ্ণের চেয়ে লঙ্জা তার বেশি নয়। কৃষ্ণকে ঘরে নিয়ে এল। কিন্তু কী যে খেতে দেবে ভেবে পেল না। দেখল বাড়িতে শ্বেশ্ব পাকা কলা ছাড়া কিছ্ব নেই। তাই একটা ছিড়ে খেতে দিল কৃষ্ণকে। কিন্তু ভাবে-ভত্তিতে এমনি বিবশ হয়ে গিয়েছে যে, কলা না দিয়ে খোসা দিয়ে ফেলেছে। আর তাই কৃষ্ণ খাচ্ছে তৃণ্তি করে। ভক্তের কলা আর খোসা দ্বই-ই সমান ভগবানের কাছে।

আমারও তেমনি ভক্তি, তেমনি প্রতি, তেমনি ব্যাকুলতা। হয়তো তোমাকে খোসা দিয়ে ফেলেছি, কিন্তু তুমি সর্বস্বাদগ্রাহী, তুমি দেখ তা ভাবের রসে স্বাদ্ব কিনা। প্রভু, তুমি যদি নাও, তবেই আমি প্র্বি হব। তুমি যদি খাও তবেই আমার খিদে মিটবে।

द्यानाপ-মা'র ভালো নাম অম্নপূর্ণা। মাঝবয়সী বিধবা। একটি মাত্র মেয়ে মারা যাবার পর দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরের পায়ের কাছে কে'দে পড়ল।

ঠাকুরের ভাব হল। বললেন, 'তুমি তো মহা ভাগ্যবতী।' গোলাপ-মা থমকে রইল। 'সংসারে যাদের কেউ নেই কিছ্ম নেই ঈশ্বর তো তাদেরই সহায়।'

অশরণের আশ্রয়ম্থল তুমি। গোলাপ-মা বসে পড়ল পদচ্ছায়ে।

ঠাকুরের তখন অস্থ, গোলাপ-মা বললে, কলকাতায় তার এক জানাশোনা ডান্তার আছে, সে নির্ঘাৎ সারিয়ে দিতে পারবে। ছোট ছেলের মত লাফিয়ে উঠলেন ঠাকুর, বললেন, কালই চলো। পর দিন ভোরেই রওনা হলেন নৌকো করে, সঙ্গে গোলাপ-মা, লাট্ব আর কালী। সারা দ্বপ্র কেটে গেল এই ডান্তারির ধান্দায়। ফেরবার পথে বেজায় খিদে পেল স্বাইকার। সেই কোন স্কালে বেরিয়েছে স্কলে। এখন দ্বপ্র প্রায় গড়িয়ে গেছে। ঠাকুর জিগগেস করলেন, কার্ব কাছে পয়সা আছে কি না। কেবল গোলাপ-মা'র কাছে আছে। তাও, চারটি মোটে পয়সা! তাই সই। ঠাকুর কালীকে বললেন, বরানগরের বাজার থেকে মিণ্টি কিনে নিয়ে আয়।

ঠোঙায় করে তাই নিয়ে এল কালী। কিন্তু, কি আশ্চর্য, কাউক্কে কিছ্ম না দিয়ে সমস্ত মিণ্টিটা ঠাকুর একাই খেয়ে ফেললেন। তার পরে গণগার জল খেলেন অঞ্জলি ভরে। বললেন, 'আঃ, খিদে মিটল।'

অবাক কাণ্ড। আর তিন জনেরও খিদে মিটে গেল সেই সঙ্গে। কিছু নিল না, খেল না, অথচ কার্ খিদে নেই এক ফোঁটা। সেই বন্য ক্ষ্মধা ম্হুতে তৃণ্ত হল কি করে?

তুমি কি সেই মহাভারতের কৃষ্ণ? তুমি তৃষাহর। তুমি তৃষ্ঠিতকর।

নবতের সর্বারান্দায় চিকের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে সারদা। অতৃ ত চোখে চেয়ে থাকে যদি কখনো কোনো ফাঁকে দেখা যায় সেই তৃ িতকরকে!

রামকৃষ্ণের প্রতি ভব্তি দেখে সারদাকে ঠাট্টা করে হ্দিয়। বলে, 'সবাই তো মামাকে বাবা বলছে। তুমিও তবে বাবা বলে ডাকো না।'

এতট্বুকু রুষ্ট বা অপ্রতিভ হল না সারদা। নিবিড় ভক্তির সঙ্গে গভীর প্রীতি মিশিয়ে বললে, 'উনি বাবা কী বলছ! উনি বাবা মা বন্ধ্ব-বান্ধ্ব আত্মীয়-স্বজন, সমসত। যেখানে, যে সম্পর্কে যতট্বুকু আনন্দ আছে, সমস্তই উনি! উনি আনন্দ্রময়।'

সেই গান্ধারীর কথা মনে করোঃ

"ন্বমেব মাতা চ পিতা ন্বমেব দ্বমেব বন্ধ্যুশ্চ সখা দ্বমেব। দ্বমেব বিদ্যা দ্ববিশং দ্বমেব দ্বমেব সর্বাং মম দেবদেব॥"

তুমি আমাকে দ্রে সরিয়ে রেখেছ, কিন্তু জেনো, আমি তোমার দ্রারেই পড়ে আছি।

## ॥ প্রথম খণ্ড সমা•ত॥

প্রথম খণ্ড লিখতে নিশ্নলিখিত প্রস্তকাবলীর উপর নির্ভার করেছি

শ্বামী সারদানন্দক্ত শ্রীশ্রীরামক্ঞলীলা প্রসংগ
Life of Sri Ramakrishna (Advaita Ashrama)
শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাম্ত
অক্ষয়কুমার সেন প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পর্ণথ
রহন্নচারী অক্ষয়চৈতন্যকৃত শ্রীশ্রীসারদা দেবী
অশ্বনীকুমার দত্তক্ত ভক্তিযোগ
শ্রীশ্রীমায়ের কথা (উন্বোধন)